त्वीत्मनाथ क्रांगव्र्, ३३२३

# द्योक-सम्बादनी

# রবীক্র-রচনাবলী ভ্রমেদশ খণ্ড

Romando



50,604

বিশ্রভারতা ২, কলেজ জোয়ার, কলিকাতা

#### প্রকাশক—শ্রীপুলিনবিহারী সেন বিশ্বভারতী, ৬০ হারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ—কার্তিক, ১৩৭৯ মূল্য ৭৪০, ৫০০, ৬০০ ও ৮৪০

মুদ্রাকর—শ্রীগন্ধানারায়ণ ভট্টাচার্য তাপসী প্রেস, ৩০ কর্ম**ওআলিস স্ক্রীট,** কলিকাতা

## সূচী

| চিত্তসূচী          | 10%         |
|--------------------|-------------|
| কবিতা ও গান        |             |
| প্ৰাতকা            | ٥           |
| শিশু ভোলানাথ       | ৬৩          |
| নাটক ও প্রহসন      |             |
| গুরু               | >>          |
| অরপ র্ডন           | 305         |
| भगरनाम             | ২১৩         |
| উপন্যাস ও গল্প     |             |
| ঢার অধ্যায়        | <b>૨</b> જ  |
| প্রবন্ধ            |             |
| หม์                | • <b>••</b> |
| শান্তিনিকেতন ১-৩   | 889         |
| ্রান্থ-পরিচয়      | ହ ଓ ହ       |
| বর্ণাকুক্রমিক সূচী | <b>৫</b> ৪٩ |

## চিত্রসূচী

| জাতীয় মহাসমিতির উদোধনে রবীন্দ্রনাথ, ১৯১৭ | હ           |
|-------------------------------------------|-------------|
| গগনেজ্ঞনাথ ঠাকুর কর্তৃক অন্ধিত চিত্র      |             |
| রবী <u>ক্</u> তনাথ                        | ৬৪          |
| ক্রাসবুর্গ, ১৯২১                          |             |
| রব <u>ী-স</u> ্রনাথ                       | <b>২</b> ২৪ |
| প্রাগ, ১৯২১                               |             |

# কবিতা ও গান

# পলাতকা

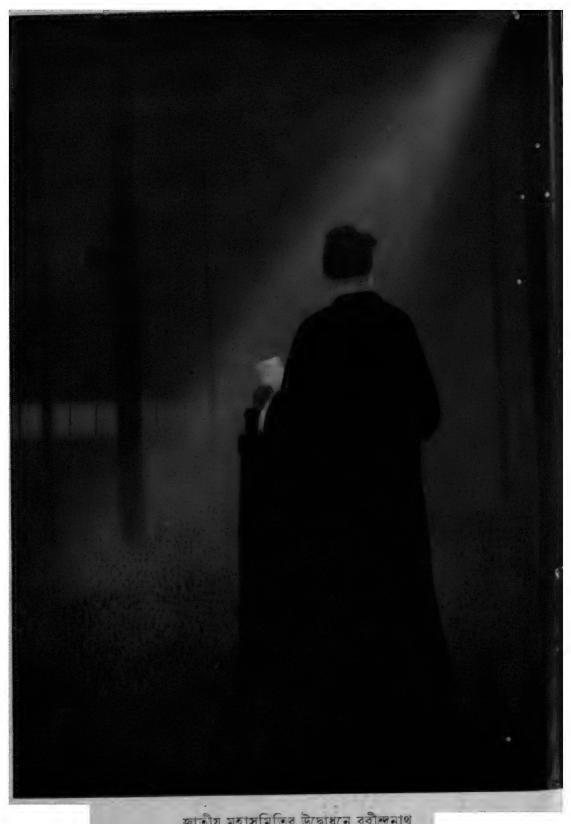

জাতীয় মহাসমিতির উদ্বোধনে রবীক্রনাথ কলিকাতা, ১৯১৭ প্রথমেক্রনাথ ঠাকুর অন্ধিত চিত্র

## পলাতকা

### পলাতকা

ঐ ষেধানে শিরীষ গাছে

যুক্ষ-বুক্ষ কচি পাতার নাচে

ঘাসের 'পরে ছায়াগানি কাঁপায় ধরধর

যরা ফুলের গচ্ছে ভরভর—

ঐপানে মোর পোষা হরিণ চরত আপন মনে

হেনা-বেড়ার কোণে

শীতের রোদে সারা সকালবেলা।

তারি সঙ্গে করত খেলা

পাহাড়-ধেকে-আনা

ঘন রাঙা রেঁায়ায় ঢাকা একটি কুকুরছানা।

যেন তারা ছই বিদেশের ছটি ছেলে

মিলেছে এক পাঠশালাতে, একসাথে তাই বেড়ায় হেসে খেলে।

হাটের দিনে পথের কত লোকে

বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে যেত, দেশত অবাক-চোখে।

ফাগুন মাসে জাগল পাগল দখিন হাওয়া,
নিউরে উঠে আকাশ যেন কোন্ প্রেমিকের রঙিন-চিঠি-পাওয়া।
শালের বনে ফুলের মাতন হল শুরু,
পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে লাগল কাঁপন ত্রুত্র ।
হরিণ যে কার উদাস-করা বাণী
হঠাৎ কখন শুনতে পেলে আমরা তা কি জানি।

তাই যে কালো চোখের কোণে
চাউনি তাহার উতল হল অকারণে;
তাই সে থেকে থেকে
হঠাং আপন ছায়া দেখে
চমকে দাঁডায় বেঁকে।

একদা এক বিকালবেলায়
আমলকীবন অধীর যধন ঝিকিমিকি আলোর খেলায়,
তপ্ত হাওয়া ব্যথিয়ে ওঠে আমের বোলের বাসে,
মাঠের পরে মাঠ হয়ে পার ছুটল হরিণ নিক্লদেশের আশে।
সম্মুখে তার জীবনমরণ সকল একাকার,
অজানিতের ভয় কিছু নেই আর।

ভেবেছিলেম আঁধার হলে পরে

ফিরবে ঘরে

চেনা হাতের আদর পাবার তরে।

কুকুরছানা বারে বারে এসে

কাছে ঘেঁষে ঘেঁষে

কেঁদে-কেঁদে চোধের চাওয়ায় ভধায় জনে জনে,

"কোথায় গেল, কোথায় গেল, কেন তারে না দেখি অঙ্গনে।"

আহার ত্যেজে বেড়ায় সে যে, এল না তার সাধি।

আঁধার হল, জ্বলল ঘরে বাতি;
উঠল তারা; মাঠে-মাঠে নামল নীরব রাতি।

আত্র চোধের প্রশ্ন নিয়ে ফেরে কুকুর বাইরে ঘরে,

"নাই সে কেন, যায় কেন সে কাহার তরে।"

কেন যে তা সে-ই কি জানে। গেছে সে যার ডাকে কোনো কালে দেখে নাই যে তাকে। আকাশ হতে, আলোক হতে, নতুন পাতার কাঁচা সব্জ হতে
দিশাছারা দখিন হাওয়ার স্রোতে
রক্তে তাহার কেমন এলোমেলো
কিসের খবর এল।
বৃকে যে তার বাজল বাঁশি বহুযুগের ফাগুন-দিনের স্থরে—
কোধায় আনেক দুরে
রয়েছে তার আপন চেয়ে আরো আপন জন।
তারেই অল্পেন।
জন্ম হতে আছে যেন মর্মে তারি লেগে,
আছে যেন ছুটে চলার বেগে,
আছে যেন চল-চপল চোপের কোণে জেগে।
কোনো কালে চেনে নাই সে যারে
সেই তো তাহার চেনাশোনার খেলাধুলা ঘোচায় একেবারে।
আঁধার তারে ডাক দিয়েছে কেঁদে,
আলোক ভারে রাখল না আর বেঁধে॥

### চিরদিনের দাগা

ওপার হতে এপার পানে থেয়া-নোকো বেয়ে
ভাগ্য নেয়ে
দলে দলে আনছে ছেলেমেয়ে।
সবাই সমান তারা
এক সাজিতে ভরে-আনা চাঁপাফুলের পারা।
তাহার পরে অন্ধকারে
কোন্ ঘরে সে পৌছিয়ে দেয় কারে!
তথন তাদের আরম্ভ হয় নব নব কাহিনী-জাল বোনাহুংধে সুধে দিনমূহুর্ত গোনা।

একে একে তিনটি মেয়ের পরে
শৈল্যখন জন্মাল তার বাপের ঘরে,
জননী তার লক্ষা পেল; ভাবল কোথা থেকে
অবাঞ্চিত কাঙালটারে আনল ঘরে ডেকে।
বৃষ্টিধারা চাইছে যখন চাযি
নামল যেন শিলাবৃষ্টিরাশি।

বিনা-দোষের অপরাধে শৈলবালার জীবন হল শুক,
পদে পদে অপরাধের বোঝা হল শুক।
কারণ বিনা যে-অনাদর আপনি ওঠে জেগে
বেড়েই চলে সে যে আপন বেগে।
মা তারে কয় "পোড়ারম্বী", শাসন করে বাপ,—
এ কোন্ অভিশাপ
হতভাগী আনলি বয়ে—শুধু কেবল বেঁচে-থাকার পাপ।
যতই তারা দিত ওরে গালি
নির্মলারে দেখত মলিন মাগিয়ে তারে আপন কথার কালি।
নিজের মনের বিকারটিরেই শৈল ওরা কয়,
ওদের শৈল বিধির শৈল নয়।

আমি বৃদ্ধ ছিন্থ ওদের প্রতিবেশী।
পাড়ার কেবল আমার সক্ষে তুরু মেরের ছিল মেশামেশি।
"দাদা" বলে
গলা আমার জড়িরে ধরে বসত আমার কোলে।
নাম শুধালে শৈল আমার বলত হাসি হাসি—
"আমার নাম ধে তুরু, সর্বনাশী!"
যথন তারে শুধাতেম তার মুখাট ভূলে ধরে
"আমি কে তোর বল দেখি ভাই মোরে?"
বলত "দাদা, তুই যে আমার বর!"——
এমনি করে হাসাহাসি হত পরক্ষার।

বিষেশ্ব বন্ধস হল তবু কোনোমতে হয় না বিয়ে তার—
তাহে বাডায় অপরাধের ভার।
অবশেষে বর্মা থেকে পাত্র পেল জুটি।
অল্পাদনের ছুটি;

শুভকর্ম সেরে তাড়াতাড়ি
মেয়েটিরে সঙ্গে নিয়ে রেঙ্গুনে তার দিতে হবে পাড়ি।
শৈলকে যেই বলতে গেলেম হেসে—
"বুড়ো বরকে হেলা করে নবীনকে ভাই বরণ করলি শেষে?"
অমনি যে তার ছ-চোধ গেল ভেসে
ঝরঝিয়ে চোধের জলে। আমি বলি, "ছি ছি,
কেন, শৈল, কাঁদিস মিছিমিছি,
করিস অমকল।"
বলতে গিয়ে চক্ষে আমার রাধতে নারি জল।

বাজ্প বিশ্বের বাশি,
আনাদরের ঘর ছেড়ে হায় বিদায় হল তৃষ্ট্র সর্বনাশী।
যাবার বেলা বলে গেল, "দাদা, তোমার রইল নিমন্ত্রণ,
তিন-সত্যি—বেয়ো থেয়ো।" "যাব, যাব, যাব বই কি বোন।"
আর কিছু না বলে
আশীর্বাদের মোতির মালা পরিষে দিলেম গলে।

চতুর্থ দিন প্রাতে

থবর এল, ইরাবতীর সাগর-মোহানাতে
ওদের জাহাজ ডুবে গেছে কিসের ধাকা থেরে।
আবার ভাগ্য নেবে
শৈলরে তার সঙ্গে নিয়ে কোন পারে হায় গেল নোকো বেয়ে
কেন এল কেনই গেল কেই বা তাহা জানে।
নিমন্ত্রণটি রেখে গেল শুধু জামার প্রাবে।

যাব যাব যাব, দিদি, অধিক দেরি নাই,
তিন-সত্যি আছে তোমার, সে-কথা কি ভুলতে পারি ভাই
আরো একটি চিহ্ন তাহার রেখে গেছে ঘরে
খবর পেলেম পরে।
গালিয়ে বুকের ব্যথা
লিখে রাখি এইথানে সেই কথা।

দিনের পরে দিন চলে যায়, ওদের বাড়ি যাই নে আমি আর নিয়ে আপন একলা প্রাণের ভার আপন মনে থাকি আপন কোণে। হেনকালে একদা মোর ঘরে সন্ধাবেলায় বাপ এল তার কিসের তরে। বললে, "খুড়ো একটা কথা আছে, বলি তোমার কাছে। শৈল যথন ছোটো ছিল, একদা মোর বাক্স খুলে দেপি হিসাব-লেখা খাতার 'পরে এ কী হিজিবিজি কালির আঁচড়। মাথায় যেন পড়ল ক্রোধের বাজ। বোঝা গেল শৈলরি এ কাজ। মারা-ধরা গালিমন্দ কিছুতে তার হয় না কোনো ফল,— হঠাৎ তথন মনে এল শান্তির কৌশল। মানা করে দিলেম তারে তোমার বাডি যাওয়া একেবারে। স্বার চেয়ে কঠিন দণ্ড! চুপ করে সে রইল বাক্যহান विष्णां हिनी विषय क्वांद्र । अवस्मद्र वाद्रां मिर्ने मिन গরবিনী গর্ব ভেঙে বললে এসে, 'আমি আর কখনো করব না হুষ্টামি।' আঁচড়-কাটা সেই হিসাবের খাতা, সেই কথানা পাতা আব্দকে আমার মুপের পানে চেরে আছে তারি চোবের মতে।। হিসাবের সেই অন্ধণ্ডলার সমন্ন হল গত ;—
সে শান্তি নেই, সে ছুইু নেই ;
রইল শুধু এই
চিরদিনের দাগা
শিশু-হাতের আঁচড় কটি আমার বুকে লাগা।"

## যুক্তি

ভাকারে যা বলে বলুক নাকো,
রাখো রাখো খুলে রাখো,
শিররের ওই জানলা হুটো,—গায়ে লাগুক হাওয়া।
ওয়ুধ ? আমার ফুরিয়ে গেছে ওয়ুধ থাওয়া।
তিতো কড়া কত ওয়ুধ খেলেম এ জীবনে,
দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে।
বেঁচে থাকা, সেই যেন এক রোগ;
কত রকম কবিরাজি, কতই মুষ্টিযোগ,
একটুমাত্র অসাবধানেই, বিষম কর্মভোগ।
এইটে ভালো, এটে মন্দ, যে যা বলে সবার কথা মেনে,
নামিয়ে চক্ষু, মাথায় ঘোমটা টেনে,
বাইশ বছর কাটিয়ে দিলেম এই তোমাদের ঘরে।
তাই তো ঘরে পরে,
সবাই আমায় বললে লক্ষী সতী,
ভালোমায়্বয় অতি!

এ সংসারে এসেছিলেম ন-বছরের মেয়ে,
তার পরে এই পরিবারের দীর্ঘ গলি বেয়ে
দশের ইচ্ছা বোঝাই-করা এই জীবনটা টেনে টেনে শেষে
পৌছিত্ব আজ পথের প্রাস্তে এসে।

স্থবের ত্থের কথা

একটুখানি ভাবব এমন সময় ছিল কোণা।
এই জীবনটা ভালো, কিংবা মন্দ, কিংবা যা-হ'ক-একটা-কিছু
সে-কথাটা ব্রব কখন, দেখব কখন ভেবে আগুপিছু।
একটানা এক ক্লান্ত স্থবে

কাজের চাকা চলছে ঘুরে ঘুরে। বাইশ বছর রয়েছি সেই এক-চাকাতেই বাঁধা পাকের ঘোরে আঁধা।

জানি নাই তো আমি যে কী, জানি নাই এ বৃহৎ ব**হুদ্ধ**রা কী অর্থে যে ভরা।

শুনি নাই তো মামুষের কী বাণী
মহাকালের বীণায় বাজে। আমি কেবল জানি,
রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা,
বাইশ বছর এক-চাকাতেই বাঁধা।
মনে হচ্ছে সেই চাকাটা—এ যে থামল যেন;

বসস্তকাল বাইশ বছর এসেছিল বনের আঙিনায়। গ**ন্ধে** বিভোল দক্ষিণ বায়

ধামুক তবে। আবার ওয়্ধ কেন।

দিয়েছিল জ্বলস্থলের মর্ম-দোলায় দোল; হেঁকেছিল, "খোল্ রে ত্রার খোল্।"

সে যে কখন আসত যেত জানতে পেতেম না যে।

হয়তো মনের মাঝে

সংগোপনে দিত নাড়া; হয়তো ঘরের কাজে
আচম্বিতে ভূল ঘটাত; হয়তো বাজত বৃকে
জন্মান্তরের ব্যথা; কারণ-ভোলা হুঃখে স্থথে
হয়তো পরান রইত চেয়ে যেন রে কার পায়ের শব্দ শুনে,

विश्वन का ब्राप्त ।

তুমি আসতে আপিস থেকে, যেতে সন্ধ্যাবেলায় পাড়ায় কোথা শতরঞ্জ খেলায়। থাক্ সে-কথা। আজকে কেন মনে আসে প্রাণের যত ক্ষণিক ব্যাকুলতা।

প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে
বসস্তকাল এসেছে মোর ঘরে।
জানলা দিয়ে চেয়ে আকাশপানে
আনন্দে আজ্ব ক্ষণে ক্ষণে জ্বের উঠছে প্রাণে—
আমি নারী, আমি মহীয়নী,
আমার স্থরে স্থর বেঁধেছে জ্যোৎসা-বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিধ্যা হত সন্ধ্যাতারা প্রঠা,
মিধ্যা হত কাননে ফুল-কোটা।

বাইশ বছর ধরে
মনে ছিল বন্দী আমি অনস্ককাল তোমাদের এই ঘরে।
হঃগ তবু ছিল না তার তরে,
অসাড় মনে দিন কেটেছে, আরো কাটত আরো বাঁচলে পরে।
যেপায় যত জ্ঞাতি
লক্ষ্মী বলে করে আমার গ্যাতি;
এই জীবনে সেই যেন মোর পরম সার্থকতা—
ঘরের কোণে পাঁচের মুখের কপা!
আজকে কথন মোর
কাটল বাঁধন-ডোর।
জনম মরণ এক হয়েছে ওই যে অকুল বিরাট মোহানায়,
ঐ অতলে কোণায় মিলে য়ায়
ভাঁড়ার-ঘরের দেয়াল যত
একটু কেনার মতো।

এতদিনে প্রথম যেন বাজে
বিষের বাঁশি বিশ্ব-আকাশ মাঝে।
তুচ্ছ বাইশ বছর আমার ঘরের কোণের ধুলার পড়ে থাক।

মরণ-বাসরঘরে আমায় যে দিয়েছে ডাক

হারে আমার প্রার্থী সে যে, নয় সে কেবল প্রভু,

হেলা আমায় করবে না সে কভু।

চায় সে আমার কাছে

আমার মাঝে গভীর গোপন যে স্থধারস আছে

গ্রহতারার সভার মাঝধানে সে

এ যে আমার মুধে চেয়ে দাঁড়িয়ে হোধায় রইল নির্নিমেষে।

মধুর ভুবন, মধুর আমি নারী,

মধুর মরণ, ওগো আমার অনস্ত ভিধারি।

দাও, খুলে দাও হার,

বার্থ বাইশ বছর হতে পার করে দাও কালের পারাবার

### ফাঁকি

বিহুর বয়স তেইশ তখন, রোগে ধরল তারে।

ওধুধে ডাক্তারে

ব্যাধির চেয়ে আধি হল বড়ো;
নানা ছাপের জমল শিশি, নানা মাপের কোটো হল জড়ো।
বছর দেড়েক চিকিৎসাতে করলে যথন অস্থি জরজর

তখন বললে, "হাওয়া বদল করো।"
এই স্থযোগে বিহু এবার চাপল প্রথম রেলের গাড়ি,
বিয়ের পরে ছাভল প্রথম শ্বন্ধরবাড়ি।

নিবিড় খন পরিবারের আড়ালে আবড়ালে মোদের হত দেখাওনো ভাঙা লয়ের তালে : মিলন ছিল ছাড়া ছাড়া, চাপা হাসি টুকরো কথার নানান জ্বোড়াতাড়া। আজকে হঠাং ধরিত্রী তার আকাশভরা সকল আলো ধরে বরবধ্রে নিলে বরণ করে।

রোগা মুখের মস্ত বড়ো হুটি চোখে বিহুর যেন নতুন করে গুভদৃষ্টি হল নতুন লোকে। রেল-লাইনের ওপার থেকে কাঙাল যখন কেরে ভিক্না হৈকে, বিহু আপন বাক্স খুলে টাকা সিকে যা হাতে পায় তুলে কাগজ দিয়ে মুড়ে रमय रम हूँ ए हूँ ए । সবার ত্রংখ দূর না হলে পরে আনন্দ তার আপনারি ভার বইবে কেমন করে। সংসারের ঐ ভাঙা ঘাটের কিনার হতে আজু আমাদের ভাসান যেন চিরপ্রেমের স্রোতে,— তাই যেন আৰু দানে ধ্যানে ভরতে হবে সে-যাত্রাটি বিশ্বের কল্যাণে। বিহুর মনে জাগছে বারেবার নিখিলে আৰু একলা ওধু আমিই কেবল তার; কেউ কোপা নেই আর শশুর ভাশুর সামনে পিছে ভাইনে বাঁয়ে; সেই কথাটা মনে ক'রে পুলক দিল গায়ে।

বিলাসপুরের ইক্টেশনে বদল হবে গাড়ি;
তাড়াতাড়ি
নামতে হল। ছ-ঘন্টা কাল থামতে হবে যাত্রিশালায়,
মনে হল এ এক বিষম বালাই।
বিষ্ণু বললে, "কেন, এ তো বেশ।"
তার মনে আজ্ব নেই যে খুশির শেষ।
পথের বাঁশি পায়ে পায়ে তারে যে আজ্ব করেছে চঞ্চলা,—
আনন্দে তাই এক হল তার পৌছনো আর চলা।

যাত্রিশালার ত্মার খুলে আমায় বলে,—

"দেখো, দেখো, একাগাড়ি কেমন চলে।
আর দেখেছ বাছুরটি ঐ, আ মরে মাই, চিকন নধর দেহ,
মায়ের চোখে কী স্থগভীর শ্লেহ।
ঐ যেখানে দিঘির উঁচ্ পাড়ি,—
শিশুগাছের তলাটিতে পাঁচিলঘেরা ছোট্ট বাড়ি
ঐ যে রেলের কাছে,—
ইস্টেশনের বাবু থাকে ?—আহা ওরা কেমন সুখে আছে।"

যাত্রীঘরে বিছানাটা দিলেম পেতে, বলে দিলেম, "বিমু এবার চুপটি করে ঘুমোও আরামেতে।" প্লাটফরমে চেয়ার টেনে পড়তে শুরু করে দিলেম ইংরেজি এক নভেল কিনে এনে। গেল কত মালের গাড়ি, গেল প্যাদেঞ্জার, ঘণ্টা তিনেক হয়ে গেল পার। এমন সময় যাত্রীঘরের ছারের কাছে বাহির হয়ে বললে বিষ্ণু, "কথা একটা আছে।" ঘরে ঢুকে দেখি কে এক হিন্দুস্থানি মেয়ে আমার মুখে চেয়ে সেলাম করে বাহির হয়ে রইল ধরে বারান্দাটার থাম। বিহু বললে, "ক্লক্মিনী ওর নাম। ঐ যে হোপায় কুয়োর ধারে সারবাঁধা ঘরগুলি ঐপানে ওর বাসা আছে, স্বামী রেলের কুলি। তেরো-শ কোন সনে দেশে ওদের আকাল হল,—স্বামী-স্ত্রী তুইজনে

পালিয়ে এল জমিদারের অত্যাচারে।

ক্রক্মিনীর এই জীবনচরিত শেষ না হতেই গাড়ি পড়বে এসে।

সাত বিঘে ওর জমি ছিল কোন্-এক গাঁরে কী-এক নদীর ধারে—"
বাধা দিয়ে আমি বললেম হেসে,

আমার মতে, একটু যদি সংক্ষেপেতে সার অধিক ক্ষতি হবে না তার কারো।" বাঁকিয়ে ভক্ত, পাকিয়ে চক্ষ্, বিহু বললে থেপে-"ককখনো না, বলব না সংক্ষেপে। আপিস যাবার তাড়া তো নেই, ভাবনা কিসের তবে। আগাগোড়া সব ওনতেই হবে।" নভেল-পড়া নেশাটুকু কোথায় গেল মিশে। রেলের কুলির লম্বা কাহিনী সে বিস্তারিত ভনে গেলেম আমি। আসল কথা শেষে ছিল, সেইটে কিছু দামি। কুলির মেয়ের বিয়ে হবে, তাই পইচে তাবিজ বাজ্বৰ গড়িয়ে দেওয়া চাই; অনেক টেনেটুনে তবু পচিল টাকা খরচ হবে তারি; সে ভাবনাটা ভাবি ক্ক্মিনীরে করেছে বিব্রত। তাই এবারের মতো আমার 'পরে ভার কুলি নারীর ভাবনা ঘোচাবার। আঙ্গকে গাডি-চডার আগে একেবারে থোকে পচিশ টাকা দিতেই হবে ওকে।

শ্বাক কাণ্ড এ কী।

এমন কথা মাহ্বৰ শুনেছে কি।

থাতে হয়তো মেণর হবে, কিংবা নেহাত ওঁচা,

যাত্রীঘরের করে ঝাড়ামোছা,

পচিশ টাকা দিতেই হবে তাকে!

এমন হলে দেউলে হতে কদিন বাকি থাকে।

"আচ্ছা, আচ্ছা, হবে, হবে। আমি দেখছি মোট

এক-শ টাকার আছে একটা নোট,

জীবন-দেউল আঁধার করে নিবল হঠাং আলো।
ফিরে এলেম ত্-মাস ধেই ফুরাল।
বিলাসপুরে এবার যথন এলেম নামি,
একলা আমি।
শেষ নিমেবে নিয়ে আমার পায়ের ধূলি
বিম্ন আমায় বলেছিল, "এ জীবনের যা-কিছু আর ভূলি
শেষ ছটি মাস অনম্ভকাল মাধায় রবে মম
বৈকুঠেতে নারায়ণীর সিঁথের 'পরে নিত্য-সিঁত্র সম।
এই ছটি মাস স্থায় দিলে ভরে
বিদায় নিলেম সেই কথাটি শ্বরণ করে।"

ওগো অন্তর্গামী,
বিহুরে আজ জানাতে চাই আমি
সেই ত্-মাসের অর্থ্যে আমার বিষম বাকি,
পাঁচিশ টাকার ফাঁকি।
দিই যদি আজ কক্মিনীরে লক্ষ টাকা
তবুও তো ভরবে না সেই ফাঁকা।

বিহু যে সেই তু-মাসটিরে নিয়ে গেছে আপন সাথে, জানস না তো ফাঁকিস্থন্ধ দিসেম তারি হাতে।

বিলাসপুরে নেমে আমি ভুধাই স্বার কাছে "ক্কমিনী সে কোথায় আছে?" প্রশ্ন ভবে অবাক মানে,— ক্ৰমনী কে তাই বা ক-জন জানে। অনেক ভেবে "ঝামরু কুলির বউ" বললেম ষেই, বললে সবে, "এখন তারা এখানে কেউ নেই।" ভ্ৰধাই আমি. "কোপায় পাব তাকে।" ইস্টেশনের বড়োবাবু রেগে বলেন, "সে খবর কে রাখে।" টিকিটবাবু বললে হেসে, "তারা মাসেক আগে গেছে চলে দার্জিলিঙে কিংবা বসক্ষবাগে. কিংবা আরাকানে।" ভ্রধাই যত. "ঠিকানা তার কেউ কি জানে।"— তারা কেবল বিরক্ত হয়, তার ঠিকানায় কার আছে কোনু কাঞ্চ। কেমন করে বোঝাই আমি—ওগো আমার আজ সবার চেয়ে ভুচ্ছ তারে সবার চেয়ে পরম প্রয়োজন: ফাঁকির বোঝা নামাতে মোর আছে সেই একজন। "এই চটি মাস স্থায় দিলে ভরে" বিহুর মুখের শেষ কথা সেই বইব কেমন করে। द्राय (शत्म्य मारी মিপ্যা আমার হল চিরস্থায়ী।

#### মায়ের সম্মান

অপূর্বদের বাড়ি
অনেক ছিল চোকি টেবিল, পাচটা-সাতটা গাড়ি;
ছিল কুকুর; ছিল বেড়াল; নানান রঙের ঘোড়া
কিছু না হয় ছিল ছ-সাতজোড়া;
দেউড়ি-ভরা দোবে চোবে, ছিল চাকর দাসী,
ছিল সহিস বেহারা চাপরাসি।
——আর ছিল এক মাসি।

স্বামীট তার সংসারে বৈরাগী,
কেউ জানে না গেছেন কোথার মোক্ষ পাবার লাগি
ন্ত্রীর হাতে তার কেলে
বালক ঘট ছেলে।
অনাত্মীয়ের ঘরে গেলে স্বামীর বংশে নিন্দা লাগে পাছে
তাই সে হেথার আছে
ধনী বোনের ছারে।
একটিমাত্র চেষ্টা যে তার কী করে আপনারে
মূছবে একেবারে।
পাছে কারো চক্ষে পড়ে, পাছে তারে দেখে
কেউ বা বলে ওঠে, "আপদ জুটল কোথা থেকে",—
আত্তে চলে, আত্তে বলে, স্বার চেয়ে জায়গা জোড়ে কম,
স্বার চেয়ে বেশি পরিশ্রম।

কিন্তু যে তার কানাই বলাই নেহাত ছোট্ট ছেলে;
তাদের তরে রেখেছিলেন মেলে
বিধাতা যে প্রকাণ্ড এই ধরা;
অব্দে তাদের ত্রস্ক প্রাণ, কণ্ঠ তাদের কলরবে ভরা।

শিশুচিত্ব-উৎসধারা বন্ধ করে দিতে বিষম বাথা বালে মায়ের চিতে। কাতর চোখে কৰুণ স্থবে মা বলে, "চুপ চুপ--" একট यनि চঞ্চলতা দেখার কোনোরপ। কুধা পেলে কারা তাদের অসভ্যতা, তাদের মূখে মানায় নাকো চেঁচিয়ে কথা; খুশি হলে বাখবে চাপি কোনোমতেই করবে নাকো লাকালাকি। অপূর্ব আর পূর্ব ছিল এদের একবয়সী; তাদের সঙ্গে খেলতে গেলে এরা হত পদে পদেই দোষী। তারা এদের মারত ধড়াধ্বড়: এরা যদি উলটে দিত চড. পাকত নাকো গওগোলের সীমা.— উভয় পক্ষেরি মা কানাই বলাই দোহার 'পরে পড়ত ঝড়ের মতো,— বিষম কাও হত ডাইনে বাঁয়ে ছ-ধার থেকে মারের 'পরে মেরে। বিনা দোষে শান্তি দিয়ে কোলের বাছাদেরে ঘরের ত্যার বন্ধ করে মাসি থাকত উপবাসী.— চোখের জলে বক্ষ যেত ভাসি।

অবশেষে ছটি ছেলে মেনে নিল নিজেদের এই দশা।
তখন তাদের চলাকেরা ওঠাবসা
স্তব্ধ হল, শাস্ত হল, হার
পাখিহারা পক্ষিনীড়ের প্রায়।
এ সংসারে বেঁচে শাকার দাবি
ভাঁটায় ভাঁটায় নেবে নেবে একেবারে তলায় গেল নাবি;

ঘুচে গেল ক্যায়বিচারের আশা, क्रफ रुम नामिश कदात्र ভाষा। সকল হু:খ হুটি ভায়ে করল পরিপাক निः भक् निर्वाक। চক্ষে আঁধার দেখত ক্ষার ঝোঁকে— পাছে খাবার না থাকে, আর পাছে মায়ের চোখে জল দেখা দেয়, তাই বাইরে কোথাও লুকিয়ে থাকত, বলত, "কুধা নাই।" অস্থপ করলে দিত চাপা; দেবতা মাহুষ কারে একটুমাত্র জবাব করা ছাড়ল একেবারে। প্রথম যথন ইম্কুলেতে প্রাইজ পেল এরা ক্লাসে সবার সেরা, অপূর্ব আর পূর্ব এল শৃন্মহাতে বাড়ি। প্রমাদ গনি, দীর্ঘ নিশাস ছাড়ি মা ডেকে কয় কানাই-বলাইয়েরে,— "ওরে বাছা, ওদের হাতেই দে রে তোদের প্রাইজ হটি। তার পরে যা ছুটি খেলা করতে চৌধুরিদের ঘরে। मस्ता श्ल পরে আসিস ফিরে, প্রাইজ পেলি কেউ যেন না শোনে।" এই বলে মা নিয়ে ঘরের কোণে ঘুটি আসন পেতে

এমনি করে অপমানের তলে

তৃঃখদহন বহন করে তৃটি ভাইরে মামুষ হয়ে চলে।

এই জীবনের ভার

যত হালকা হতে পারে করলে এরা চূড়াস্ত তাহার

আপন হাতের পইয়ের মোওয়া দিল তাদের খেতে।

স্বার চেয়ে ব্যথা এদের মায়ের অস্মান,—
আগুন তারি শিখার সমান
জ্বছে এদের প্রাণপ্রদীপের মূখে।
সেই আলোটি দোহার হুংখে সুখে
যাচ্ছে নিয়ে একটি লক্ষ্যপানে—
জ্বনীরে করবে জয়ী সকল মনে প্রাণে।

কানাই বলাই কালেব্যেত পড়ছে ঘুটি ভাই। এমন সময় গোপনে এক রাতে অপূর্ব তার মায়ের বান্ধ ভাঙল আপন হাতে, করল চুরি পাল্লামোতির হার,— থিয়েটারের শ্বপ চেপেছে তার: পুলিস-ডাকাডাকি নিমে পাড়া যেন ভূমিকম্পে নড়ে; যথন ধরা পড়ে-পড়ে অপূর্ব সেই মোতির মালাটিরে भीदा भीदा কানাইদাদার শোবার ঘরে বালিশ দিয়ে ঢেকে नुकिएम मिन द्वरथ। যখন বাহির হল শেষে সবাই বললে এসে— "তাই না শান্তে করে মানা ত্থে কলায় পুষতে সাপের ছানা। ছেলেমান্থৰ, দোৰ কী ওদের, মা আছে এর তলে। ভালে। করলে মন্দ ঘটে কলিকালের ফলে।"

> কানাই বলাই জ্বলে ওঠে প্রলয়বহিন্প্রায়, খুনোখুনি করতে ছুটে যায়।

মা বললেন, "আছেন ভগবান, নির্দোষীদের অপমানে তাঁরি অপমান।" তুই ছেলেরে সঙ্গে নিয়ে বাহির হলেন মাসি; রইল চেয়ে দোবে চোবে, রইল চেয়ে সকল চাকর দাসী, ঘোডার সহিস বেহারা চাপরাসি।

অপমানের তীব্র আলোক জেলে

মাকে নিয়ে ছটি ছেলে

পার হল ঘোর ছ:খদশা চলে চলে কঠিন কাঁটার পথে।

কানাই বলাই মস্ত উকিল বড়ো আদালতে।

মনের মতো বউ এসেছে, একটি-ছটি আসছে নাতনী নাতি,—

ফুটল মেলা স্থাখের দিনের সাথি।

মা বললেন, "মিটবে এবার চিরদিনের আশ—

মরার আগে করব কাশীবাস।"

অবশেষে একদা আখিনে

পুজোর ছুটির দিনে

মনের মতো বাড়ি দেখে

তুই ভাইয়েতে মাকে নিয়ে তীর্থে এল রেখে।

বছরধানেক না পেরোতেই শ্রাবণমাসের শেষে
হঠাং কখন মা ফিরলেন দেশে।
বাড়িস্থদ্ধ অবাক সবাই,—মা বললেন, "তোরা আমার ছেলে
তোদের এমন বৃদ্ধি হল অপূর্বকে পুরতে দিবি জেলে?"
কানাই বললে, "তোমার ছেলে বলেই
তোমার অপমানের জালা মনের মধ্যে নিত্য আছে জলেই।
মিথ্যে চুরির দাগা দিয়ে সবার চোখের পারে
আমার মাকে ঘরের বাহির করে
সেই কথাটা এ জীবনে ভূলি যদি তবে
মহাপাতক হবে।"

মা বললেন, "ভূলবি কেন। মনে বদি থাকে তাহার তাপ
তাহলে কি তেমন ভীষণ অপমানের চাপ
চাপানো যার আর কাহারো 'পরে
বাইরে কিংবা ঘরে।
মনে কি নেই সেদিন যখন দেউড়ি দিয়ে
বেরিরে এলেম তোদের ঘুটি সঙ্গে নিরে
তখন আমার মনে হল যদি আমি স্বপ্নমাত্র হই
জ্বোগে দেখি আমি যদি কোথাও কিছু নই
তাহলে হয় ভালো।

মনে হল শক্ত আমার আকাশভরা আলো,
দেবতা আমার শক্ত, আমার শক্ত বস্থন্ধরা—
মাটির ডালি আমার অসীম লজ্জা দিয়ে ভরা।
তাইতো বলি বিশ্বজোড়া সে লাস্থনা
তেমন করে পায় না যেন কোনোজনা
বিধির কাছে এই করি প্রার্থনা।"

ব্যাপারটা কী ঘটেছিল অল্প লোকেই জানে, বলে রাখি সে-কথা এইখানে।

বারে। বছর পরে
অপূর্ব রায় দেখা দিল কানাইদাদার ঘরে।
একে একে তিনটে থিয়েটার
ভাঙাগড়া শেষ করে সে হল ক্যাশিয়ার
সদাগরের আপিসেতে। সেধানে আজ শেষে
তবিল-ভাঙার জাল হিসাবে দায়ে ঠেকেছে সে।
হাতে বেড়ি পড়ল ব্ঝি; তাই সে এল ছুটে
উকিল দাদার ঘরে, সেথায় পড়ল মাথা কুটে।
কানাই বললে, "মনে কি নেই?" অপূর্ব কয় নতমুখে
"অনেকদিন সে গেছে চুকেবুকে।"

"চুকে গেছে ?" কানাই উঠল বিষম রাগে জ্বলে,

"এতদিনের পরে যেন আশা হচ্ছে চুকে যাবে বলে।"

নিচের তলায় বলাই আপিস করে—

অপূর্ব রায় ভয়ে ভয়ে ঢ্কল তারি ঘরে।

বললে, "আমায় রক্ষা করো।"

বলাই কেঁপে উঠল ধরধর।

অধিক কথা কয় না সে যে; ঘন্টা নেড়ে ডাকল দরোয়ানে।

অপূর্ব তার মেজাজ দেখে বেরিয়ে এল মানে।

অপূর্বদের মা তিনি হন মন্ত ঘরের গৃহিণী যে;

এদের ঘরে নিজে

আসতে গোলে হয় যে তাঁদের মাথা নত।

অনেক রকম করে ইতন্তত
পত্র দিয়ে পূণ্কে তাই পাঠিয়ে দিলেন কাশী।
পূর্ব বললে, "রক্ষা করো মাসি।"

এরি পরে কাশী থেকে মা আসলেন ফিরে।
কানাই তাঁরে বললে ধীরে ধীরে—
"জান তো মা, তোমার বাক্য মোদের শিরোধায়,
এটা কিন্তু নিতাস্ত অকার্য।
বিধি তাদের দেবেন শান্তি, আমরা করব রক্ষে,
উচিত নয় মা সেটা কারো পক্ষে।"
কানাই যদি নরম হয় বা, বলাই রইল ক্রথে
অপ্রসয় মূখে।
বললে, "হেপায় নিজে এসে মাসি তোমার পড়ুন পায়ে ধরে
দেখব তখন বিবেচনা করে।"

মা বললেন, "তোরা বলিস কী এ। একটা হুঃখ দুর করতে গিয়ে আরেক তৃ:ধে বিদ্ধ করবি মর্ম !

এই কি তোদের ধর্ম !"

এত বলি বাহির হরে চলেন তাড়াতাড়ি ;
তারা বলে, "বাচ্ছ কোথায়।" মা বললেন, "অপূর্বদের বাড়ি।
তৃ:ধে তাদের বক্ষ আমার কাটে
রইব আমি তাদের ঘরে বতদিন না বিপদ তাদের কাটে।"
"রসো, রসো, থামো, থামো, করছ এ কা।
আচ্ছা, ভেবে দেখি।
তোমার ইচ্ছা যবে
আচ্ছা না হয় যা বলছ তাই হবে।"
আর কি থামেন তিনি।
গোলেন একাকিনী
অপূর্বদের ঘরে তাদের মাসি।
ছিল না আর দোবে চোবে, ছিল না চাপরাসি।
প্রণাম করল লুটিরে পারে বিপিনের মা, পুরোনো সেই দাসা।

# নিঙ্গুতি

মা কেঁদে কয়, "মঞ্জী মোর ঐ তো কচি মেরে, প্রির সঙ্গে বিয়ে দেবে ?—বয়সে প্রর চেয়ে পাঁচগুনো সে বড়ো ;— তাকে দেখে বাছা আমার ভয়েই জড়সড়। এমন বিয়ে ঘটতে দেব নাকো।"

বাপ বললে, "কান্না তোমার রাখো! পঞ্চাননকে পাওয়া গেছে অনেক দিনের থোঁজে, জান না কি মন্ত কুলীন ও যে। সমাজে তো উঠতে হবে সেটা কি কেউ ভাব। ওকে ছাড়লে পাল্ল কোথার পাব।" মা বললে, "কেন ঐ যে চাটুজ্যেদের পুলিন,
নাই বা হল কুলীন,—
দেখতে যেমন তেমনি স্বভাবধানি,
পাস করে কের পেয়েছে জলপানি,
সোনার টুকরো ছেলে।
এক-পাড়াতে থাকে ওরা—ওরি সঙ্গে হেসে থেলে
মেয়ে আমার মামুষ হল; ওকে যদি বলি আমি আজই
এক্থনি হয় রাজি।"

বাপ বললে, "থামো, আরে আরে রামো:। ওরা আছে সমাজের সব তলায়। বাম্ন কি হয় পইতে দিলেই গলায়? দেখতে শুনতে ভালো হলেই পাত্র হল! রাধে! দ্রীবৃদ্ধি কি শান্তে বলে সাধে।"

যেদিন ওরা গিনি দিয়ে দেখলে কনের মূখ
সেদিন থেকে মঞ্লিকার বৃক
প্রতি পলের গোপন কাঁটায় হল রক্তে মাখা।
মায়ের স্বেহু অন্তর্থামী, তার কাছে তো রয় না কিছুই ঢাকা;
মায়ের ব্যথা মেয়ের ব্যথা চলতে থেতে গুতে
ঘরের আকাশ প্রতিক্ষণে হানছে যেন বেদনা-বিহাতে।

অটলতার গভীর গর্ব বাপের মনে জাগে,—
স্থাব হৃংথে ছেষে রাগে
ধর্ম থেকে নড়েন তিনি নাই হেন দৌর্বল্য।
তাঁর জীবনের রথের চাকা চলল
লোহার বাঁধা রাস্তা দিয়ে প্রতিক্ষণেই,
কোনোমতেই ইঞ্চিধানেক এদিক-ওদিক একটু হবার জো নেই।

তিনি বলেন, তাঁর সাধনা বড়োই স্থকঠোর, আর কিছু নয়, শুধুই মনের জ্বোর, অষ্টাবক্র জমদগ্নি প্রভৃতি সব ঋষির সঙ্গে তুল্য, মেরেমাহুষ বুঝবে না তার মূল্য।

অন্তঃশীলা অশ্রুনদীর নীরব নীরে

হুটি নারীর দিন বয়ে ধায় ধীরে।

অবশেষে বৈশাথে এক রাতে

মঞ্লিকার বিয়ে হল পঞ্চাননের সাথে।
বিদায়বেলায় মেয়েকে বাপ বলে দিলেন মাধায় হস্ত ধরি

"হও তুমি সাবিত্রীর মতো এই কামনা করি।"

কিমাশ্চর্যমতঃপরং, বাপের সাধন-জোরে
আশীর্বাদের প্রথম অংশ ত্-মাস যেতেই ফলল কেমন করে—
পঞ্চাননকে ধরল এসে যমে;
কিন্তু মেয়ের কপালক্রমে
ফলল না তার শেষের দিকটা, দিলে না যম ফিরে,
মগুলিকা বাপের ঘরে ফিরে এল সিঁতুর মুছে শিরে।

তুংথে স্থথে দিন হয়ে যায় গত
স্রোতের জলে ঝরে-পড়া ভেসে-যাওয়া ফুলের মতো,
অবশেষে হল
মঞ্জ্লিকার বয়স ভরা যোলো।
কখন শিশুকালে
হলয়-লতার পাতার অস্তরালে
বেরিয়েছিল একটি কুঁড়ি
প্রাণের গোপন রহস্ততল ফুঁড়ি;
জানত না তো আপনাকে সে,

সেই কুঁড়ি আজ অস্তরে তার উঠছে ফুটে মধুর রসে ভরে উঠে'। সে যে প্রেমের ফুল আপন রাঙা পাপডিভারে আপনি সমাকুল। আপনাকে তার চিনতে যে আর নাইকো বাকি. তাইতো থাকি থাকি চমকে ওঠে নিজের পানে চেয়ে। আকাশপারের বাণী তারে ডাক দিয়ে যায় আলোর ঝরনা বেয়ে; রাতের অন্ধকারে কোন অসীমের রোদনভরা বেদন লাগে তারে। বাহির হতে তার ঘুচে গেছে সকল অলংকার; অন্তর তার রাঙিয়ে ওঠে স্তরে স্তরে, তাই দেখে সে আপনি ভেবে মরে। কখন কাজের ফাঁকে জানলা ধরে চুপ করে সে বাইরে চেয়ে থাকে— ষেধানে ওই শব্দনে গাছের ফুলের ঝুরি বেড়ার গায়ে রাশি রাশি হাসির ঘায়ে

যে ছিল তার ছেলেবেলার খেলাখরের সাথি
আজ সে কেমন করে
জলস্থলের হৃদয়খানি দিল ভরে।
অরপ হয়ে সে খেন আজ সকল রূপে রূপে
মিশিরে গেল চূপে চূপে।
পারের শব্দ তারি
মর্মবিত পাতায় পাতায় গিয়েছে সঞ্চারি।
কানে কানে তারি করুণ বাণী
মৌমাছিদের পাখায় শুনগুনানি।

আকাশটারে পাগল করে দিবসরাতি।

#### स्पात्रव नीवव मृत्थ

কী দেখে মা, শেল বাজে তার বৃকে।
না-বলা কোন গোপন কথার মারা
মঞ্চলিকার কালো চোখে ঘনিয়ে তোলে জ্বলন্তরা এক ছারা
অশ্র-ভেজা গভীর প্রাণের ব্যথা
এনে দিল অধরে তার শরংনিশির গুরু ব্যাকুলতা।
মারের মুখে অন্ন রোচে নাকো—
কেঁদে বলে, "হার ভগবান, অভাগীরে ফেলে কোথার থাক।

একদা বাপ তুপুরবেলায় ভোজন সান্ধ করে
গুড়গুড়িটার নলটা মুখে ধরে,
ঘুমের আগে, যেমন চিরাভ্যাস,
পড়তেছিলেন ইংরেজি এক প্রেমের উপক্তাস।
মা বললেন, বাতাস করে গায়ে,
কখনো বা হাত বুলিয়ে পায়ে,
"যার খুলি সে নিন্দে করুক, মরুক বিষে জ্বরে
আমি কিস্কু পারি যেমন করে
মঞ্জিলার দেবই দেব বিয়ে।"

বাপ বললেন, কঠিন হেসে, "তোমরা মারে ঝিরে এক লগ্নেই বিয়ে ক'রে। আমার মরার পরে, সেই কটা দিন থাকো ধৈর্য ধরে।" এই বলে তাঁর গুড়গুড়িতে দিলেন মৃহ টান। মা বললেন, "উঃ কী পাষাণ প্রাণ, স্নেহমায়া কিচ্ছু কি নেই ঘটে।" বাপ বললেন, "আমি পাষাণ বটে। ধর্মের পথ কঠিন বড়ো, ননির পুতৃল হলে এতদিনে কেঁদেই যেতেম গলে।"

মা বললেন, "হায় রে কপাল। বোঝাবই বা কারে।
তোমার এ সংসারে
ভরা ভোগের মধ্যথানে হুয়ার এঁটে
পলে পলে ভকিয়ে মরবে ছাতি কেটে
একলা কেবল একটুকু ঐ মেয়ে,
ত্রিভূবনে অধর্ম আর নেই কিছু এর চেয়ে।
তোমার পুঁথির ভকনো পাতায় নেই তো কোখাও প্রাণ,
দরদ কোখায় বাজে সেটা অস্তর্যামী জানেন ভগবান।"

বাপ একটু হাসল কেবল, ভাবলে, "মেয়েমাছ্য হৃদয়তাপের ভাপে-ভরা কাছস। জীবন একটা কঠিন সাধন—নেই সে ওদের জ্ঞান।" এই বলে ক্ষের চলল পড়া ইংরেজি সেই প্রেমের উপাধ্যান।

দুখের ভাপে জলে জলে অবশেষে নিবল মায়ের ভাপ ; সংসারেতে একা পড়লেন বাপ। বড়ো ছেলে বাস করে তার স্ত্রীপুত্রদের সাথে বিদেশে পাটনাতে। ত্বই মেয়ে তার কেউ থাকে না কাছে, শশুরবাড়ি আছে। একটি থাকে ফরিদপুরে, আরেক মেয়ে থাকে আরো দুরে মাদ্রাজে কোন বিদ্বাগিরির পার। পড়ল মঞ্চিকার 'পরে বাপের সেবাভার। রাঁধুনে ব্রাহ্মণের হাতে খেতে করেন স্থণা, ন্ত্ৰীর রাল্লা বিনা অন্নপানে হত না তাঁর ক্লচি। সকালবেলায় ভাতের পালা, সন্ধাবেলায় রুটি কিংবা লুচি ; ভাতের সঙ্গে মাছের ঘটা. ভাজাভূজি হত পাঁচটা-ছটা;

পাঁঠা হত কটি-লুচির সাথে।
মঞ্লিকা তুবেলা সব আগাগোড়া রাঁথে আপন হাতে।
একাদশী ইত্যাদি তার সকল তিথিতেই
রাঁধার কর্দ এই।

বাপের ঘরটি আপনি মোছে ঝাড়ে রোজে দিয়ে গরম পোশাক আপনি তোলে পাড়ে। ডেম্বে বাক্সে কাগজপত্র সাজায় থাকে থাকে,

(धावात्र वाफ़ित्र कर्म प्रेंटक त्राप्थ।

গয়লানী আর মুদির হিসাব রাখতে চেষ্টা করে,
ঠিক দিতে ভূল হলে তথন বাপের কাছে ধমক থেয়ে মরে।
কান্থন্দি তার কোনোমতেই হয় না মায়ের মতো,

তাই নিয়ে তার কত নালিশ শুনতে হয়।

তা ছাড়া তার পান-সাজাটা মনের মতো নয়। মায়ের সঙ্গে তুলনাতে পদেপদেই ঘটে যে তার ক্রটি।

মোটাম্টি—

আঞ্জকালকার মেয়েরা কেউ নয় সেকালের মতো। হয়ে নীরব নত,

মঞ্লী সব সহা করে, সর্বদাই সে শান্ত,

কান্স করে অক্লান্ত।

যেমন করে মাতা বারংবার শিশু ছেলের সহস্র আবদার

হেদে সকল বহন করেন স্নেহের কে ভুকে,

তেমনি করেই স্থপ্রসন্ন মৃধে

মঞ্লী তার বাপের নালিশ দত্তে দত্তে শোনে,

হাসে মনে মনে।

বাবার কাছে মায়ের শ্বতি কতই মূল্যবান সেই কথাটা মনে ক'রে গর্বস্থবে পূর্ণ তাহার প্রাণ। "আমার মায়ের যত্ন যে-জন পেয়েছে একবার আর কিছু কি পছন্দ হয় তার।"

হোলির সময় বাপকে সেবার বাতে ধরল ভারি। পাড়ায় পুলিন করছিল ডাক্তারি, ডাকতে হল তারে। হৃদয়যন্ত্ৰ বিকল হতে পাৱে ছিল এমন ভয়। পুলিনকে তাই দিনের মধ্যে বারেবারেই আসতে যেতে হয় মঞ্জী তার সনে সহজভাবে কইবে কথা যতই করে মনে ততই বাধে আরো। এমন বিপদ কারো इय कि कांत्नामित। গলাটি তার কাঁপে কেন, কেন এতই ক্ষীণ. চোথের পাতা কেন কিসের ভারে জড়িয়ে আসে যেন। ভয়ে মরে বিরহিণী ভনতে যেন পাবে কেহ রক্তে যে তা'র বাজে রিনিরিনি। পদ্মপাতায় শিশির যেন, মনখানি তার বুকে দিবারাত্রি টলছে কেন এমনতরো ধরা-পড়ার মুখে।

ব্যামো সেরে আসছে ক্রমে,
গাঁঠের ব্যথা অনেক এল কমে।
রোগী শ্যা ছেড়ে
একটু এখন চলে হাত-পা নেড়ে।
এমন সময় সন্ধাবেলা
হাওয়ায় যখন যুথীবনের পরানখানি মেলা,
আঁধার যখন চাঁদের সন্ধে কথা বলতে যেয়ে
চূপ ক'রে শেষ তাকিয়ে থাকে চেয়ে,
তখন পুলিন রোগী সেবার পরামর্শ-ছলে
মঞ্লীরে পাশের ঘরে ডেকে বলে—

"জান তুমি তোমার মারের সাধ ছিল এই চিতে
মোদের দোঁহার বিয়ে দিতে।
সে ইচ্ছাটি তাঁরি
পুরাতে চাই যেমন করেই পারি।
এমন করে আর কেন দিন কাটাই মিছিমিছি।"

"না না, ছি ছি, ছি ছি।"
এই ব'লে সে মঞ্জিকা ছ-হাত দিয়ে ম্থখানি তার ঢেকে
ছুটে গেল ঘরের থেকে।
আপন ঘরে ত্য়ার দিয়ে পড়ল মেঝের 'পরে—
ঝরঝিয়ে ঝরঝিয়ে বৃক কেটে তার অশ্রু ঝরে পড়ে।
ভাবলে, "পোড়া মনের কথা এড়ায় নি ওঁর চোখ।
আর কেন গো। এবার মরণ হ'ক।"

> বাপ শুনে কয় বুক ফুলিয়ে, "গর্ব করি নেকো, কিন্তু তবু আমার মেয়ে সেটা শ্বরণ রেখো।

#### বন্ধচর্য ব্রত

আমার কাছেই শিক্ষা যে ওর। নইলে দেখতে অন্তরকম হত।
আজকালকার দিনে
সংঘমেরি কঠোর সাধন বিনে
সমাজেতে রয় না কোনো বাঁধ,
মেয়েরা তাই শিখচে কেবল বিবিয়ানার হাঁদ।"

দ্রীর মরণের পরে যবে
সবেমাত্র এগারো মাস হবে,
গুক্ষব গেল শোনা
এই বাড়িতে ঘটক করে আনাগোনা।
প্রথম শুনে মঞ্ছুলিকার হয় নিকো বিশাস,
তার পরে সব রকম দেখে ছাড়লে সে নিশাস।
ব্যস্ত স্বাই, কেমনতরো ভাব
আসছে ঘরে নানারকম বিলিতি আসবাব।
দেখলে বাপের নতুন করে সাজ্ঞসজ্জা শুরু,
হঠাং কালো ভ্রমরক্বক্ষ ভুরু,
পার্কাচুল সব কখন হল কটা,
চাদরেতে যখন-তখন গন্ধ মাধার ঘটা।

মার কথা আজ মঙ্গুলিকার পড়ল মনে
বুকভাণ্ডা এক বিষম ব্যথার সনে।
হ'ক না মৃত্যু, তবু
এ-বাড়ির এই হাওয়ার সঙ্গে বিরহ তাঁর ঘটে নাই তো ক ভূ।
কল্যাণী সেই মৃতিধানি স্থধামাথা
এ সংসারের মর্মে ছিল আঁকা;
সাধ্বীর সেই সাধনপুণ্য ছিল ঘরের মাঝে,
তাঁরি পরশ ছিল সকল কাজে।
এ সংসারে তাঁর হবে আজ পরম মৃত্যু, বিষম অপমান—
সেই ভেবে যে মঞ্জিকার ভেঙে পড়ল প্রাণ।

#### পলাতকা

ছেড়ে শব্দাভয়
কল্পা তখন নি:সংকোচে কয়
বাপের কাছে গিয়ে,—
"তুমি নাকি করতে যাবে বিয়ে।
আমরা তোমার ছেলেমেয়ে নাতনী-নাতি যত
সবার মাধা করবে নত ?
মায়ের কথা ভূলবে তবে ?
তোমার প্রাণ কি এত কঠিন হবে।"

বাবা বললে শুক হাসে,

"কঠিন আমি কেই বা জানে না সে ?

আমার পক্ষে বিয়ে করা বিষম কঠোর কর্ম,

কিন্তু গৃহধর্ম

ক্রী না হলে অপূর্ণ যে রয়

মন্থ হতে মহাভারত সকল শান্তে কয়।

সহজ তো নয় ধর্মপথে হাঁটা,

এ তো কেবল হদয় নিয়ে নয়কো কাঁদাকাটা।

যে করে ভয় ত্:খ নিতে ত্:খ দিতে
সে কাপুরুষ কেনই আসে পৃথিবীতে।"

বাধরগঞ্জে মেয়ের বাপের ঘর।
সেথায় গেলেন বর
বিয়ের কদিন আগে। বৌকে নিয়ে শেষে
যথন ক্ষিরে এলেন দেশে,
ঘরেতে নেই মঞ্লিকা। খবর পেলেন চিঠি পড়ে
পুলিন ভাকে বিয়ে করে
গেছে দোঁহে করাকাবাদ চলে,
সেইখানেতেই ঘর পাতবে ব'লে।
আগুন হরে বাপ
বারে বারে দিলেন অভিশাপ।

### মালা

আমি যেদিন সভান্ন গেলেম প্রাতে,
সিংহাসনে বানীর হাতে
ছিল সোনার থালা,
তারি 'পরে একটি তথু ছিল মণির মালা।

কাশী কাঞ্চী কানোজ কোশল অঙ্গ বন্ধ মন্ত্ৰ কৰা জ্বাত্ৰ কলোচ্ছাসে।

যাৱে শুধাই "কোথায় যাবে ?" সে-ই তথনি বলে
"ৱানীর সভাতলে।"

যাৱে শুধাই "কেন যাবে ?" কয় সে তেজে চক্ষে দাঁপ্ত জ্বালা
"নেব বিজ্ঞ্জ্যমালা।"

কেউ বা ঘোড়ায় কেউ বা রথে

ছুটে চলে, বিরাম চায় না পথে।

মনে যেন আগুন উঠল খেপে,

চঞ্চলিত বীণার তারে যৌবন মোর উঠল কেঁপে কেঁপে।

মনে মনে কইছ হর্ষে, "ওগো জ্যোতির্ময়ী,

তোমার সভায় হব আমি জয়ী।

শৃক্ত ক'রে থালা

নেব বিজ্ঞয়ালা।"

একটি ছিল তরুণ যাত্রী, করুণ তাহার মৃথ, প্রভাত-তারার মতো যে তার নরনত্বটি কা লাগি উৎস্ক । স্বাই যখন ছুটে চলে সে যে তরুর তলে আপন মনে বসে থাকে।
আকাশ যেন শুধার তাকে—
যার কথা সে ভাবে কী তার নাম।
আমি তারে যখন শুধালাম—
"মালার আশায় যাও বুঝি ঐ হাতে নিয়ে শৃক্ত তোমার ডালা?"
সে বলে, "ভাই, চাই নে বিজয়মালা!"

তারে দেখে সবাই হাসে;
মনে ভাবে, "এও কেন মোদের সাথে আসে
আশা করার ভরসাও ধার নাইকো মনে,
আগে হতেই হার মেনে যে চলে রণে।"
সবার তরে জারগা সে দের মেলে,
আগেভাগে যাবার লাগি ছুটে যায় না আর-সবারে ঠেলে।
কিন্তু নিত্য সজাগ থাকে;
পথ চলেছে যেন রে কার বাঁশির অধীর ডাকে
হাতে নিয়ে রিক্ত আপন থালা;
তর্ বলে, চায় না বিজ্ঞয়মালা।

সিংহাসনে একলা ব'সে রানী

মৃতিমতী বাণী।

ঝংকারিয়া গুঞ্জরিয়া সভার মাঝে

আমার বীণা বাজে।

কখনো বা দীপক রাগে

চমক লাগে,

তারা রৃষ্টি করে;

কখনো বা মলারে তার অশ্রুধারার পাগল-ঝোরা ঝরে।

আর সকলে গান শুনিয়ে নতশিরে

সন্ধাবেলার অন্ধারে ধীরে ধীরে

গেছে ঘরে ফিরে।

তারা জানে, যেই ফুরাবে আমার পালা, আমি পাব রানীর বিজয়মালা।

আমাদের সেই তরুণ সাথি বসে থাকে ধুলায় আসনতলে;
কথাটি না ব'লে।
দৈবে যদি একটি-আধটি চাঁপার কলি
পড়ে শ্বলি
রানীর আঁচল হতে মাটির 'পরে,
সবার অগোচরে
সেইটি যত্নে নিয়ে তুলে
পরে কর্ণমূলে।
সভাভক্ষ হবার বেলায় দিনের শেষে
যদি তারে বলি হেসে—
"প্রদীপ জালার সময় হল সাঁঝে
এখনো কি রইবে সভামাঝে।"
সে হেসে কয়, "সব সময়েই আমার পালা,
আমি যে ভাই চাই নে বিজয়মালা।"

আবাঢ় শ্রাবণ অবশেষে
গেল ভেসে
ছিন্নমেঘের পালে,—
শুরু শুরু মূদক্ষ তার বাজিয়ে দিয়ে আমার গানের তালে।
শরং এল, শরং গেল চলে;
নীল আকাশের কোলে
রোক্তজনের কান্নাহাসি হল সারা;
আমার স্থরের ধরে ধরে ছড়িয়ে গেল শিউলিফুলের ঝারা।
কাশুন-চৈত্র আম-মউলের সৌরভে আতুর,
দিখিন হাওয়ায় আঁচল ভরে নিয়ে গেল আমার গানের স্থর।
কপ্তে আমার একে একে সকল ঋতুর গান
হল অবসান।

তখন রানী আসন হতে উঠে'
আমার করপুটে
তুলে দিলেন, শৃক্ত ক'রে থালা,
আপন বিজয়মালা।

পথে যথন বাহির হলেম মালা মাথায় প'রে মনে হল বিশ্ব আমার চতুর্দিকে ঘোরে ঘূর্ণি ধুলার মতো। মাহুষ শত শত ষিরল আমায় দলে দলে— কেউ বা কৌতুহলে, কেউ বা শ্বতিচ্ছলে. কেউ বা মানির পঙ্ক দিতে গায়। হায় রে হায় এক নিমেষে স্বচ্ছ আকাশ ধুসর হয়ে যায়। এই ধরণীর লাজুক যত সুখ, ছোটোখাটো আনন্দেরি সরল হাসিটক. নদীচরের ভীক্র হংসদলের মতো কোথায় হল গত। আমি মনে মনে ভাবি, "এ কি দহনজালা আমার বিজয়মালা।"

ওগো রানী, তোমার হাতে আর কিছু কি নেই।
শুধু কেবল বিজ্ঞ্মালা এই ?
জীবন আমার জুড়ায় না যে;
বক্ষে বাজে
তোমার মালার ভার;—
এই যে পুরস্কার
এ তো কেবল বাইরে আমার গলায় মাধায় পরি;

কী দিয়ে যে হাদয় ভরি
সেই তো খুঁজে মরি।
তৃষ্ণা আমার বাড়ে শুধু মালার তাপে;
কিসের শাপে
ওগো রানী শৃত্য ক'রে তোমার সোনার থালা
পেলেম বিজয়মালা?

আমার কেমন মনে হল আরো যেন অনেক কাছে বাকিসে নইলে সব ফাঁকি।
এ শুধু আধখানা,
কোন্ মানিকের অভাব আছে এ মালা তাই কানা।
হয় নি পাওয়া সেই কথাটাই কেন মনের মাঝে
এমন করে বাজে।
চল্ রে ফিরে বিড়ম্বিত আবার ফিরে চল্,
দেখবি খুঁজে বিজন সভাতল,—
যদি রে তোর ভাগাদোষে
ধ্লায় কিছু পড়ে থাকে খসে।
যদি সোনার থালা
লুকিয়ে রাথে আর-কোনো এক মালা।

সন্ধানিশে শাস্ত তথন হাওয়া;
দেখি সভার ঘ্যার বন্ধ, ক্ষান্ত তথন সকল চাওয়া-পাওয়া।
নাই কোলাহল, নাইকো ঠেলাঠেলি,
তরুশ্রেণী শুরু যেন শিবের মতন যোগের আসন মেলি।
বিজন পথে আঁধার গগনতলে
আমার মালার রতনগুলি আর কি তেমন ক্ষলে।
আকাশের ঐ তারার কাছে
লজ্জা পেয়ে মৃথ লুকিয়ে আছে।
দিনের আলোয় ভূলিয়েছিল মৃগ্ধ আঁখি
আঁধারে তার ধরা পড়ল ফাঁকি।

এরি লাগি এত বিবাদ, সারাদিনের এত ত্থের পালা ? লও ফিরে লও তোমার বিজয়মালা।

হঠাং দেখি তারার আলোর সেই যে আমার পথের তরুণ সাথি
আপন মনে
গান গেয়ে যায় রানীর কুঞ্জবনে।
আমি তারে শুধাই ধীরে, "কোধায় তুমি এই নিভূতের মাঝে
রয়েছ কোন্ কাজে।"
সে হেসে কয়, "ফুরিয়ে গেলে সভার পালা,
ফুরিয়ে গেলে জয়ের মালা,
তথন রানীর আসন পড়ে বকুলবীথিকাতে,
আমি একা বাঁণা বাজাই রাতে।"
শুধাই তারে, "কী পেলে তাঁর কাছে।"
সে কয় শুনে, "এই যে আমার বুকের মাঝে আলো করে আছে।
কেউ দেখে নি রানীর কোলে পদ্মপাতার ভালা,
তারি মধ্যে গোপন ছিল, জয়মালা নয়, এ যে বরণমালা।"

### ভোলা

হঠাং আমার হল মনে
শিবের জ্বটার গঙ্গা যেন শুকিরে গেল অকারণে ;—
পামল তাহার হাস্ত-উছল বাণী ;
পামল তাহার নৃত্য-নূপুর ঝরঝরানি ;
স্থ-আলোর সঙ্গে তাহার কেনার কোলাকুলি,
হাওয়ার সঙ্গে ডেউয়ের দোলাছ্লি
শুদ্ধ হল এক নিমেবে
বিজু যখন চলে গেল মরণপারের দেশে
বাপের বাহুর বাধন কেটে।

মনে হল আমার ঘরের সকাল যেন মরেছে বৃক কেটে। ভোরবেলা তার বিষম গগুগোলে ঘুম-ভাঙনের সাগরমাঝে আর কি তৃফান তোলে। ছুটোছুটির উপদ্রবে

ব্যস্ত হত সবে,

হাঁ হাঁ করে ছুটে আসত "আরে আরে করিস কী তুই" ব'লে;
ভূমিকম্পে গৃহস্থালি উঠত যেন টলে।
আব্দ যত তার দস্যুপনা, যা-কিছু হাঁকডাক
চাক-ভরা মৌমাছির মতো উড়ে গেছে শৃন্ত করে চাক।
আমার এ সংসারে

অত্যাচারের স্থধা-উৎস বন্ধ হয়ে গেল একেবারে ; তাই এ ঘরের প্রাণ

লোটায় ম্রিয়মাণ

জ্ল-পালানো দিঘির পদ্ম যেন।
খাট-পালম্ক শৃত্যে চেয়ে শুধায় শুধু, "কেন, নাই সে কেন।"
স্বাই তারে হুটু বলত, ধরত আমার দোষ,
মনে করত শাসন বিনা বড়ো হলে ঘটাবে আপসোস।

সমুদ্র-ঢেউ যেমন বাঁধন টুটে ফেনিয়ে গড়িয়ে গর্জে ছুটে

ফিরে ফিরে ফুলে ফুলে কুলে কুলে ছলে ছলে পড়ে লুটে লুটে ধরার বক্ষতলে,

ত্বস্ত তার তৃষ্ট্রাটি তেমনি বিষম বলে
দিনের মধ্যে সহস্রবার করে
বাপের বক্ষ দিত অসীম চঞ্চলতায় ভরে।
বয়সের এই পদা-ঘেরা শাস্ত ঘরে
আমার মধ্যে একটি সে কোন্ চির-বালক লুকিয়ে খেলা করে;

বিজ্ব হাতে পেলে নাড়া সেই যে দিত সাড়া। সমান-বয়স ছিল আমার কোন্থানে তার সনে, সেইথানে তার সাধি ছিলেম সকল প্রাণে মনে। আমার বক্ষ সেইখানে এক-তালে,
উঠত বেজে তারি খেলার অশাস্ত গোলমালে।
রষ্টিধারা সাথে নিয়ে মোদের ছারে ঝড় দিত যেই হানা
কাটিয়ে দিরে বিজুর মায়ের মানা
অট্ট হেসে আমরা দোঁহে
মাঠের মধ্যে ছুটে গেছি উদ্দাম বিস্তোহে।
পাকা আমের কালে
তারে নিয়ে বসে গাছের ডালে
ছপুরবেলায় খেরেছি আম করে কাড়াকাড়ি—
তাই দেখে সব পাড়ার লোকে বলে গেছে, "বিষম বাড়াবাড়ি।"
বারে বারে

আমার লেপার ব্যাঘাত হত, বিজ্বুর মা তাই রেগে বলত তারে "দেখিস নে তোর বাবা আছেন কাজে ?"

বিজু তখন লাজে

বাইরে চলে যেত। আমার দিগুণ ব্যাঘাত হত লেখাপড়ায়; মনে হত, "টেবিলখানা কেউ কেন না নড়ায়।"

ভোর না হতে রাতি
সেদিন থখন বিজু গেল ছেড়ে থেলা, ছেড়ে খেলার সাথি,
মনে হল এতদিনে বুড়োবয়সখানা
প্রল যোলা আনা।
কাব্দের ব্যাঘাত হবে না আর কোনোমতে,
চলব এবার প্রবীণতার পাকা পথে
লক্ষ্য করে বৈতরণীর ঘাট,
গঞ্জীরতার স্তম্ভিত ভার বহন করে প্রাণটা হবে কাঠ।
সময় নই হবে না আর দিনে রাতে
দৌড়োবে মন লেখার খাতার শুকনো পাতে পাতে,—
বৈঠকেতে চলবে আলোচনা
কেবলি সংপরামর্শ কেবলি সন্বিবেচনা।

ঘরের সকল আকাশ ব্যেপে দারুণ শৃক্ত রয়েছে মোর চৌকি-টেবিল চেপে। তাই সেখানে টিকতে নাহি পারি; বৈরাগো মন ভারি. উঠোনেতে করছিত্ব পায়চারি। এমন সময় উঠল মাটি কেঁপে হঠাং কে এক ঝড়ের মতো বুকের 'পরে পড়ল আমায় ঝেঁপে চমক नाशन भित्र भित्र, হঠাৎ মনে হল বুঝি বিজুই আমার এল আবার ফিরে। আমি ভগাই, "কে রে, কী রে।" "আমি ভোলা", সে ভগ্ন এই কয়, এই যেন তার সকল পরিচয়, আর কিছু নেই বাকি। আমি তথন অচেনারে ছ-হাত দিয়ে বক্ষে চেপে রাখি, সে বললে "ঐ বাইরে তেঁতুলগাছে ঘুড়ি আমার আটকে আছে ছাড়িয়ে দাও না এসে।" এই বলে সে হাত ধরে মোর চলল নিয়ে টেনে।

ওরে ওরে এইমতো যার হাজার হকুম মেনে
কেটেছিল নটা বছর, তারি হকুম আজো মর্ত্যতলে
ঘূরে বেড়ায় তেমনি নানান ছলে।
ওরে ওরে বুঝে নিলেম আজ
ফুরোয় নি মোর কাজ।
আমার রাজা, আমার সথা, আমার বাছা আজো
কত সাজেই সাজো।
নতুন হয়ে আমার বুকে এলে,
চিরদিনের সহজ পথটি আপনি খুঁজে পেলে।
আবার আমার লেখার সময় টেবিল গেল নড়ে,

আবার হঠাৎ উদটে পড়ে
দোরাত হল থালি,
থাতার পাতার ছড়িরে গেল কালি।
আবার কুড়োই ঝিস্থক শাম্ক স্থড়ি
গোলা নিয়ে আবার ছোঁড়াছুঁ ড়ি।
আবার আমার নই সময় ভ্রষ্ট কাব্দে
উলটপালট গগুগোলের মাঝে
ফেলাছড়া-ভাঙাচোরার 'পর
আমার প্রাণের চিরবালক নতুন করে বাঁধল খেলাঘর
বয়সের এই তুয়ার পেয়ে খোলা।
আবার বক্ষে লাগিয়ে দোলা
এল তার দৌরায়্মা নিয়ে এই ভূবনের চিরকালের ভোলা।

# ছিন্ন পত্ৰ

কর্ম যপন দেবতা হয়ে জুড়ে বসে পৃজার বেদী,

মন্দিরে তার পাষাণ-প্রাচীর অভ্রভেদী

চতুর্দিকেই থাকে ঘিরে;

তারি মধ্যে জীবন যখন শুকিয়ে আসে ধীরে ধীরে
পায় না আলো, পায় না বাতাস, পায় না ফাকা, পায় না কোনো রস,

কেবল টাকা, কেবল সে পায় য়য়,

তখন সে কোন্ মোহের পাকে

মরণদশা ঘটেছে তার, সেই কথাটাই ভুলে থাকে।

আমি ছিলেম জড়িয়ে পড়ে সেই বিপাকের ফাঁসে; বৃহৎ সর্বনাশে হারিয়েছিলেম বিশ্বজ্ঞগংখানি। নীল আকাশের সোনার বাণী

সকাল-সাঁঝের বীণার তারে পৌছোত না মোর বাতায়ন-ছারে। ঋতুর পরে আসত ঋতু শুধু কেবল পঞ্জিকারি পাতে, আমার আঙিনাতে আনত না তার রঙিন পাতার ফুলের নিমন্ত্রণ। অন্তরে মোর লুকিয়ে ছিল কী যে সে ক্রন্সন জানব এমন পাই নি অবকাশ। প্রাণের উপবাস সংগোপনে বহন করে কর্মরথে সমারোহে চলতেছিলেম নিম্ফলতার মরুপথে। তিনটে চারটে সভা ছিল জুড়ে আমার কাঁধ; দৈনিকে আর সাপ্তাহিকে ছাড়তে হত নকল সিংহনাদ; বীডন কুঞ্জে মীটিং হলে আমি হতেম বক্তা; রিপোর্ট লিখতে হত তক্তা তক্তা ; যুদ্ধ হত সেনেট-সিণ্ডিকেটে. তার উপরে আপিস আছে, এমনি করে কেবল থেটে গেটে দিনবাত্তি যেত কোপায় দিয়ে। বন্ধুরা সব বলত, "করছ কী এ। মারা যাবে শেষে!" আমি বলতেম হেসে. "কী করি ভাই, খাটতে কি হয় সাধে। একট यनि 6िन निष्त्रिष्टि अभिन शनन वार्थ. কাজ বেডে যায় আরো— কী করি তার উপায় বলতে পার ?" বিশ্বকর্মার সদর আপিস ছিল যেন আমার 'পরেই ক্যন্ত, অহোরাত্রি এমনি আমার ভাবটা বাভিবান্ত।

পেদিন তখন ছ-তিন রাত্তি ধরে গত সনের রিপোর্টখানা লিখেছি খুব জ্বোরে বাছাই হবে নতুন সনের সেক্রেটারি
হপ্তা তিনেক মরতে হবে ভোট কুড়োতে তারি।
শীতের দিনে যেমন পত্রভার
বসিয়ে ফেলে গাছগুলো সব কেবল শাধা-সার,
আমার হল তেমনি দশা;
সকাল হতে সন্ধ্যা-নাগাদ এক টেবিলেই বসা;
কেবল পত্র রওনা করা,
কেবল শুকিয়ে মরা।
ব্বর আসে "বাবার তৈরি", নিই নে কথা কানে,
আবার যদি ব্বর আনে,
বলি ক্রোধের ভরে
"মরি এমন নেই অবসর, গাওয়া তো থাক পরে।"

বেলা যথন আড়াইটে প্রায়, নিরুম হল পাড়া, আর সকলে স্তব্ধ কেবল গোটাপাঁচেক চডুই পাধি ছাড়া : এমন সময় বেহারাটা ডাকের পত্র নিয়ে হাতে গেল দিয়ে। জরুরি কোনু কাজের চিঠি ভেবে খুলে দেখি বাঁকা লাইন, কাঁচা আখর চলছে উঠে নেবে. नाहेका माफि-क्या. শেষ লাইনে নাম লেপা তার মনোরমা। আর হল না পড়া. মনে হল কোন বিধবার ভিক্ষাপত্র মিখ্যা কথায় গড়া, চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে আবার লাগি কাজে। এমনি করে কোন্ অতলের মাঝে হপ্তা তিনেক গেল ডুবে। স্ব ওঠে পশ্চিমে কি পুৰে, সেই কথাটাই ভূলে গেছি, চলছি এমন চোটে। এমন সময় ভোটে

আমার হল হার,
শক্রদলে আসন আমার করলে অধিকার;
তাহার পরে খালি
কাগঞ্জপত্তে চলল গালাগালি।

কাজের মাঝে অনেকটা ফাঁক হঠাং পড়ল হাতে,
সেটা নিয়ে কী করব তাই ভাবছি বসে আরামকেদারাতে:

এমন সময় হঠাং দখিন-পবনভরে
ছেঁড়া চিঠির টুকরো এসে পড়ল আমার কোলের 'পরে।
অক্তমনে হাতে তুলে
এই কথাটা পড়ল চোপে, "মহুরে কি গেছ এখন ভূলে।"
মহু ? আমার মনোরমা ? ছেলেবেলার সেই মহু কি এই।
অমনি হঠাং এক নিমেবেই
সকল শুক্ত ভ'রে,

হারিয়ে-যাওয়া বসস্ত মোর বক্সা হয়ে ভূবিয়ে দিল মোরে।
সেই তো আমার অনেক কালের পড়োশিনী,
পায়ে পায়ে বাজাত মল রিনিঝিনি।
সেই তো আমার এই জনমের ভোর-গগনের ভারা
অসীম হতে এসেছে পথহারা;
সেই তো আমার শিশুকালের শিউলিফুলের কোলে
ভ্রু শিশির দোলে;

সেই তে! আমার মৃগ্ধ চোখের প্রথম আলো,
এই ভূবনের সকল ভালোর প্রথম ভালো।
মনে পড়ে, ঘূমের থেকে যেমনি জেগে ওঠা
অমনি ওদের বাড়ির পানে ছোটা।
ওরি সঙ্গে শুরু হত দিনের প্রথম থেলা;
মনে পড়ে, পিঠের পৈরে চুলটি মেলা
সেই আনন্দম্তিখানি, স্লিগ্ধ ডাগর আঁথি,
কণ্ঠ তাহার স্থধার মাধামাধি।

অসীম ধৈর্যে সইত সে মোর হাজার অত্যাচার, সকল কথায় মানত মহু হার। উঠে গাছের আগভালেতে দোলা খেতেম জ্বোরে. ভয় দেখাতেম পড়ি-পড়ি ক'রে. কাঁদো-কাঁদো কঠে তাহার করুণ মিনতি সে. ভুগতে পারি কি সে। মনে পড়ে নীরব বাধা তার. বাবার কাছে যখন খেতেম মার: ফেলেছে সে কত চোখেরজন. মোর অপরাধ ঢাকা দিতে খুঁজত কত ছল। আরো কিছু বড়ো হলে আমার কাছে নিত সে তারবাংলা পড়া বলে। নামভাটা ভার কেবল যেত বেধে. তাই নিয়ে মোর একট হাসি সইত না সে, উঠত লাজে কেনে। আমার হাতে মোটা মোটা ইংরেজি বই দেখে ভাবত মনে, গেছে যেন কোন আকাশে ঠেকে রাশীকত মোর বিগার বোঝা। যা-কিছু সব বিষম কঠিন, আমার কাছে যেন নেহাত সোজা। হেনকালে হঠাৎ সেবার. দশমীতে দ্বারিগ্রামে ঠাকুর ভাসান দেবার রাস্তা নিয়ে তুই পক্ষের চাকর-দরোয়ানে বকাবকি লাঠালাঠি বেধে গেল গলির মধাখারে। তাই নিয়ে শেষ বাবার সঙ্গে মতুর বাবার বাধল মকক্ষা. কেউ কাহারে করলে না আর ক্ষমা। ত্যার মোদের বন্ধ হল, আকাশ যেন কালো মেষে অভ হল. हर्ताः अन कान मनमी मक निष्य समात शर्जन, যোৱ প্ৰতিয়ার হল বিসৰ্জন।

দেখাশোনা খুচল যখন এলেম যখন দ্বে,
তখন প্রথম শুনতে পেলেম কোন্ প্রভাতী স্থরে
প্রাণের বীণা বেজেছিল কাহার হাতে।
নিবিড় বেদনাতে
ম্থখানি তার উঠল ফুটে আধার পটে সন্ধ্যাতারার মতো
একই সব্দে জানিয়ে দিলে সে যে আমার কত,
সে যে আমার কতথানিই নয়!
প্রেমের শিথা জলল তখন, নিবল যখন চোধের পরিচয়।

কত বছর গেল চলে

আবার গ্রামে গিয়েছিলেম পরীক্ষা পাস হলে। গিয়ে দেখি, ওদের বাড়ি কিনেছে কোন পাটের কুঠিয়াল, হল অনেক কাল। বিয়ে করে মহর স্বামী কোন দেশে যে নিয়ে গেছে, ঠিকানা তার থুঁজে না পাই আমি। সেই মমু আজ এতকালের অজ্ঞাতবাস টুটে কোন কথাটি পাঠাল তার পত্রপুটে। কোন বেদনা দিল তারে নিষ্ঠুর সংসার---মুত্রা সে কি: ক্ষতি সে কি। সে কি অত্যাচার। কেবল কি তার বাল্যস্থার কাছে হৃদয়বাথার সাম্বনা তার আছে। ছিন্ন চিঠির বাকি বিশ্বমাঝে কোথায় আছে খুঁচ্ছে পাব না কি। "মহুরে কি গেছ ভূলে।" এ প্রশ্ন কি অনস্ত কাল রইবে চুলে মোর জগতের চোখের পাতায় একটি ফোঁটা চোখের জলের মতো। কত চিঠির জবাব লিখব কত, এই কথাটর জবাব ভগু নিত্য বুকে জ্বপবে বহিশিখা অক্রেতে হবে না আর লিখা।

## কালো মেয়ে

মরচে-পড়া গরাদে ঐ, ভাঙা জ্বানলাখানি ;
পাশের বাড়ির কালো মেরে নন্দরানী
ঐখানেতে বঙ্গে থাকে একা,
ভকনো নদীর ঘাটে যেন বিনা কাজে নৌকোখানি ঠেকা।

বছর বছর করে ক্রমে বয়স উঠছে জমে। বর জোটে না, চিস্কিত তার বাপ : সমস্ত এই পরিবারের নিতা মনস্তাপ দার্যখাসের ঘূর্ণি হাওয়ায় আছে ষেন ঘিরে দিবসরাত্রি কালো মেরেটিরে। সামনে-বাড়ির নিচের তলায় আমি থাকি "মেস"-এ: বছকট্টে লেষে কলেব্রেড পার হয়েছি একটা পরীক্ষায়। আর কি চলা যায এমন করে এগজামিনের লগি ঠেলে ঠেলে। গুইবেলাতেই পড়িয়ে ছেলে একটা বেলা পেয়েছি আধপেটা ভিক্ষা করা সেটা সইত না একবারে, ত্র গেছি প্রিন্সিপালের দ্বারে বিনি মাইনেয়, নেহাত পক্ষে, আধা মাইনেয়, ভতি হবার জন্মে। এক সময়ে মনে ছিল আধেক রাজ্য এবং রাজার কল্মে পাবার আমার ছিল দাবি. মনে ছিল ধনমানের রুদ্ধ ঘরের সোনার চাবি জন্মকালে বিধি যেন দিয়েছিলেন রেখে আমার গোপন শক্তিমাৰে ঢেকে।

আজকে দেখি নব্যবঙ্গে
শক্তিটা মোর ঢাকাই রইল, চাবিটা তার সঙ্গে।
মনে হচ্ছে মন্ধনাপাধির খাঁচার
অদৃষ্ট তার দারুণ রক্ষে মন্থ্রটাকে নাচার;
পদে পদে পুচ্ছে বাধে লোহার শলা,
কোন্ কুপণের রচনা এই নাট্যকলা।
কোথায় মৃক্ত অরণ্যানী, কোথায় মন্ত বাদল-মেঘের ভেরী।
এ কী বাধন রাধল আমায় ঘেরি।

ঘুরে ঘুরে উমেদারির ব্যর্থ আব্দে ভকিয়ে মরি রোদ্ধর আর উপবাসে। প্রাণটা হাপার, মাথা ঘোরে, তক্রপোশে ভরে পড়ি ধপাস করে। হাতপাখাটার বাতাস খেতে খেতে হঠাং আমার চোখ পড়ে যায় উপরেতে,— মরচে-পড়া গরাদে ঐ, ভাঙা জানলাখানি, বসে আছে পাশের বাড়ির কালো মেয়ে নন্দরানী। মনে হয় যে রোদের পরে বৃষ্টিভরা শ্বমকে-যাওয়া মেষে ক্লান্ত পরান ভূড়িয়ে গেল কালো পরশ লেগে। আমি যে ওর হৃদযুখানি চোখের 'পরে স্পষ্ট দেখি আঁকা ;---ও যেন জুঁইফুলের বাগান সন্ধা-ছারায় ঢাকা; একট্বানি চাঁদের রেখা কুফপক্ষে ন্তৰ নিশীপ রাতে কালে। জলের গহন কিনারাতে। লাজুক ভীক ঝরনাখানি ঝিরি ঝিরি কালো পাণর বেয়ে বেয়ে লুকিয়ে ঝরে ধীরি ধীরি। রাত-জাগা এক পাবি. মৃত্ব কৰুণ কাকুতি ভার ভারার মাঝে মিলায় থাকি থাকি। ও যেন কোন ভোরের স্থপন কারাভরা. घन घूरमत नौनाकरनत वैधिन नित्त धवा।

রাখাল ছেলের সঙ্গে বসে বটের ছারে
ছেলেবেলায় বাঁশের বাঁশি বাজিয়েছিলেম গাঁয়ে।
সেই বাঁশিটির টান
ছুটির দিনে হঠাং কেমন আকুল করল প্রাণ।
আমি ছাড়া সকল ছেলেই গেছে যে যার দেশে,
একলা থাকি "মেস্"-এ।
সকালসাঁঝে মাঝে মাঝে বাজাই ঘরের কোণে
মেঠো গানের সুর যা ছিল মনে।

के य अपन काला प्यस्त नमतानी যেমনতরো ওর ভাঙা ঐ জানলাখানি, যেখানে ওর কালো চোখের ভারা কালো আকাশতলে দিশাহারা: যেখানে ওর এলোচুলের স্তরে স্তরে বাভাস এসে করত খেলা আলসভরে; যেখানে ওর গভীর মনের নীরব কথাখানি আপন দোসর খুঁজে পেত আলোর নীরব বাণী; তেমনি আমার বাঁশের বাঁশি আপনভোলা, চারদিকে মোর চাপা দেয়াল, ঐ বাশিটি আমার জানলা খোলা। ঐথানেতেই গুটিকয়েক তান ঐ মেয়েটর সঙ্গে আমার ঘুচিয়ে দিত অসীম ব্যবধান। এ সংসারে অচেনাদের ছায়ার মতন আনাগোনা কেবল বাঁশির স্থারের দেশে চুই অব্ধানার রইল জানাশোনা। যে-কথাটা কাল্লা হয়ে বোবার মতন ঘূরে বেড়ায় বুকে छेर्रेन कुटि वैनित्र मूर्य।

বাশির ধারেই একটু আলো, একটুধানি হাওয়া, বে-পাওয়াটি যায় না দেখা স্পর্শ-অতীত একটুকু সেই-পাওয়া।

### আসল

বয়স ছিল্ল আট,
পড়ার ঘরে বসে বসে ফুলে যেতেম পাঠ।
জানলা দিয়ে দেখা যেত মুখুজ্যেদের বাড়ির পাশে
একটুখানি প'ড়ো জমি, শুক্ননো শীর্ভ ঘাসে
দেখার যেন উপবাসীর মতো।
পাড়ার আবর্জনা যত
ঐখানেতেই উঠছে জমে
একধারেতে ক্রমে
পাহাড়-সমান উচ্ হল প্রতিবেশীর রান্নাঘরের ছাই
গোটাকয়েক আকন্দগাছ, আর কোনো গাছ নাই;
দশ-বারোটা শালিখপাধি
তুমুল ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে করত ডাকাডাকি;
তুপুরবেলায় ভাঙা গলার কাকের দলে
কী যে প্রশ্ন হাঁকত শৃন্তে কিসের কোঁতৃহলে।

পাড়ার মধ্যে ঐ ক্ষমিটাই কোনো কাক্ষের নর ;
সবার যাতে নাই প্রয়োজন লন্দ্রীছাড়ার তাই ছিল সঞ্চর ;
তেলের ভাঙা ক্যানেস্তারা, টুকরো হাঁড়ির কানা,
অনেক কালের জীর্ণ বেতের কেদারা একখানা,
ফুটো এনামেলের গেলাস, থিয়েটারের ছেঁড়া বিজ্ঞাপন,
মরচে-পড়া টিনের লগ্ঠন,
সিগারেটের শৃক্ত বাক্স, শোলা চিঠির খাম,
অদরকারের মৃক্তি হেথার, অনাদরের অমর স্বর্গধাম।

তথন আমার বয়স ছিল আট, করতে হত ভূবুৱাস্ক পাঠ। পড়ার ঘরের দেয়ালে চারপাশে ম্যাপগুলো এই পৃথিবীকে ব্যঙ্গ করত নীরব পরিহাসে; পাহাড়গুলো মরে-যাওয়া **গুঁ** যোপোকার মতো, নদীগুলো যত অচস রেখার মিধ্যা কথার অবাক হয়ে রইত থতমত, সাগরগুলো ফাকা,

দেশগুলো সব জীবনশৃক্ত কালো-আখর-আঁকা। হাপিয়ে উঠত পরান আমার ধরণীর এই শিকল-রেধার রূপে,— আমি চুপে চুপে

মেঝের 'পরে বসে যেতেম ঐ জানলার পালে।

ঐ যেথানে শুকনো জমি শুকনো শীর্ন ঘাসে
পড়ে আছে এলোথেলো, তাকিয়ে ওরি পানে
কার সাথে মোর মনের কথা চল্গত কানে কানে।

ঐ ষেধানে ছাইয়ের গাদা আছে
বস্তম্বা দাঁড়িয়ে হোথায় দেখা দিতেন এই ছেলেটির কাছে।
মাথার পৈরে উদার নীলাঞ্চল
সোনার আভায় করত ঝলমল।

সাত সমুদ্র তেরো নদীর স্থদ্র পারের বাণী
আমার কাছে দিতেন আনি।
মাপের সঙ্গে হত না তার মিল,
বইয়ের সঙ্গে ঐক্য তাহার ছিল না এক তিল।
তার চেহারা নয় তো অমন মস্ত ফাঁকা
আঁচড়-কাটা আপর-আঁকা,—

নয় সে তো কোন্ মাইল-মাপা বিশ্ব, অসীম বে তার দৃশ্য ; আবার অসীম সে অদৃশ্য।

এখন আমার বয়স হল বাট,—
গুরুতর কাজের ঝঞ্চাট।
পাগল করে দিল পলিটিক্সে,
কোন্টা সভ্য কোন্টা স্বপ্ন আজকে নাগাদ হয় নি জানা ঠিক সে;
ইতিহাসের নজির টেনে, সোজা
একটা দেশের বাড়ে চাপাই আরেক দেশের কর্মকলের বোঝা,

সমাজ কোথার পড়ে থাকে, নিয়ে সমাজতত্ত্ব
মাসিক পত্তে প্রবন্ধ উন্মন্ত।

যত লিখছি কাব্য

ততই নোংরা সমালোচন হতেছে অপ্রাব্য।

কথার কেবল কথারি ফল ফলে,
পুঁথির সঙ্গে মিলিরে পুঁথি কেবলমাত্র পুঁথিই বেড়ে চলে

আজ আমার এই যাট বছরের বয়সকালে পুঁ থির সৃষ্টি জগংটার এই বন্দীশালে হাপিয়ে উঠলে প্রাণ পালিয়ে যাবার একটি আছে স্থান। সেই মহেশের পাশে পাড়ায় যারে পাগল বলে হাসে। পाइ পाइ ছেলেগুলো সঙ্গে যে তার লেগেই আছে। ভাদের কলরবে নানান উপদ্ৰৱ একমুহর্ত পার না শাস্তি, তবু তাহার নাই কিছুতেই ক্লান্তি। বেগার-গাটা কাজ তারি ঘাতে চাপিয়ে দিতে কেউ মানে না লাজ। সকালবেলার ধরে ভজন গলা ছেড়ে, যতই সে গার, বেস্কর ততই চলে বেডে। তাই নিমে কেউ ঠাটা করলে এসে মহেশ বলে হেসে. "আমার এ গান শোনাই যাঁরে, বেস্কর শুনে হাসেন তিনি, বৃক ভরে সেই হাসির পুরস্কারে।

তিনি জানেন, স্থর রয়েছে প্রাণের গভীর তলায়,

বেহুর কেবল পাগলের এই গলায়।"

সকল প্রবোজনের বাহির সে যে স্টেছাড়া,
তার ঘরে তাই সকলে পার সাড়া।
একটা রোগা কুকুর ছিল, নাম ছিল তার ভূতো,
একদা কার ঘরের দাওয়ার চুকেছিল অনাহূত,—
মারের চোটে জ্বজ্ব

পথের ধারে পড়ে ছিল মর-মর,

থোড়া কুকুরটারে

বাঁচিয়ে তুলে রাখলে মহেশ আপন ঘরের ছারে। আরেকটি তার পোয় ছিল, ডাকনাম তার স্থমি, কেউ জানে না জাত যে কী তার, মুসলমান কি কাহার কিংবা কুমি।

> সে-বছরে প্রয়াগেতে কুম্ভমেলায় নেয়ে ফিরে আসতে পথে দেখে চার বছরের মেয়ে

কেঁদে বেড়ায় বেলা তুপুর তৃটোয়।

মা নাকি তার ওলাউঠোর

মরেছে সেই সকালবেলায় ;
মেয়েটি তাই বিষম ভিডের ঠেলায়

পাক খেয়ে সে বেড়াচ্ছিল ভয়েই ভেবাচেকা,—

মহেশকে যেই দেখা

কী ভেবে যে হাত বাড়াল জানি না কোন্ ভূলে ;

অমনি পাগল নিল তারে কাঁধের 'পরে তুলে,

ভোলানাথের জ্বটায় যেন ধৃতরোফুলের কুঁড়ি ;

সে অবধি তার দরের কোণটি জুড়ি

স্থমি আছে ঐ পাগলের পাগলামির এক স্বচ্ছ শীতল ধারা

হিমালয়ে নির্বারিণীর পারা।

এপন তাহার বয়স হবে দশ,

থেতে শুতে অষ্টপ্রহর মহেশ তারি বল। আছে পাগল ঐ মেয়েটির থেলার পুতৃল হয়ে

যত্তস্বার অভ্যাচারটা সয়ে।

সন্ধাবেলায় পাড়ার থেকে কিরে

रयमनि मर्ट्स घरवव मर्था छारक थीरव थीरव,

পথ-হারানো মেয়ের বুকে আজো যেন জাগায় ব্যাকুলতা— বুকের 'পরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে গলা ধ'রে আবোলতাবোল কথা। এই আদরের প্রথম-বানের টান

হলে অবসান

ওদের বাসায় আমি যেতেম রাতে।
সামান্ত কোন্ কথা হত এই পাগলের সাথে।
নাইকো পুঁথি, নাইকে। ছবি, নাই কোনো আসবাব,
চিরকালের মান্ত্র যিনি ঐ ঘরে তাঁর ছিল আবির্ভাব।
তারার মতো আপন আলো নিয়ে বৃকের তলে—
যে-মান্ত্র্যাট যুগ হতে যুগান্তরে চলে,
প্রাণথানি থার বাশির মতো সীমাহানের হাতে
সরল স্থরে বাজে দিনে রাতে,
যার চরণের স্পর্শে
ধুলায় ধুলায় বস্ত্র্ন্ত্ররা উঠল কেঁপে হর্বে,—
আমি যেন দেখতে পেতেম তাঁরে
দীনের বাসায়, এই পাগলের ভাঙা ঘরের ছারে।
রাজনাতি আর সমাজনীতি পুঁথির যত বৃলি
যেতেম সবই ভূলি।
ভূলে যেতেম রাজার কা'রা মস্ত বড়ো প্রতিনিধি

# ঠাকুরদাদার ছুটি

বালুর 'পরে রেখার মতো গড়ছে রাজ্য, লিখছে বিধানবিধি।

তোমার ছুটি নীল আকাশে,
তোমার ছুটি মাঠে,
তোমার ছুটি পইহারা ঐ
দিবির ঘাটে ঘাটে।
তোমার ছুটি তেঁতুলতলার,
গোলাবাড়ির কোনে,

তোমার ছুটি ঝোপেঝাপে
পারুলডাঙার বনে।
তোমার ছুটির আলা কাঁপে
কাঁচা ধানের থেতে,
তোমার ছুটির ধুশি নাচে
নদীর তরকেতে।

আমি তোমার চশমাপর।
 বৃড়ো ঠাকুরদাদা,
বিষয়-কাব্দের মাকড়সাটার
 বিষম জালে বাঁধা।
আমার ছুটি সেজে বেড়ায়
 তোমার ছুটির সাজে,
তোমার কপ্তে আমার ছুটির
 মধুর বাঁশি বাজে।
আমার ছুটি তোমারি ঐ
 চপল চোধের নাচে,
তোমার ছুটির মাঝখানেতেই
আমার ছুটি আছে।

তোমার ছুটির ধেয়া বেয়ে
শরং এল মাঝি।
শিউলি-কানন সাজায় তোমার
শুল্র ছুটির সাজি।
শিশির-ছাওয়া শিরশিরিয়ে
কখন রাতারাতি
হিমাসয়ের থেকে আসে
তোমার ছুটির সাথি।
আধিনের এই আলো এল
ফুল-ফোটানো ভোরে

তোমার ছুটির রঙে রঙিন চাদরখানি প'রে।

আমার ঘরে ছুটির বক্তা
তোমার লাকে-ঝাঁপে;
কাজকর্ম হিসাবকিতাব
প্রপরিয়ে কাঁপে।
গলা আমার জড়িয়ে ধর,
ঝাঁপিয়ে পড় কোলে,
সেই তো আমার অসীম ছুটি
প্রাণের তুফান তোলে!
তোমার ছুটি কে যে জোগায়
জানি নে তার রীত,
আমার ছুটি জোগাও তুমি,
ঐপানে মোর জিত।

# হারিয়ে-যাওয়া

ছোট্ট আমার মেয়ে
সন্ধিনীদের ডাক শুনতে পেয়ে
সিঁড়ি দিয়ে নিচের তলায় যাচ্ছিল সে নেমে
অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে থেমে থেমে।
হাতে ছিল প্রদীপধানি,
আঁচল দিয়ে আড়াল ক'রে চলছিল সাবধানী

আমি ছিলাম ছাতে তারায় ভরা চৈত্রমাসের রাতে। হঠাৎ মেয়ের কারা শুনে, উঠে দেখতে গেলেম ছটে। সিঁ ড়ির মধ্যে যেতে যেতে প্রদীপটা তার নিবে গেছে বাতাসেতে। শুধাই তারে, "কী হয়েছে, বামী।" সে কেঁদে কয় নিচে থেকে, "হারিয়ে গেছি আমি।"

তারায় ভরা চৈত্রমাসের রাতে
কিরে গিয়ে ছাতে
মনে হল আকাশপানে চেয়ে
আমার বামীর মতোই যেন অমনি কে এক মেয়ে
নীলাম্বরের আঁচলখানি ঘিরে
দীপশিখাটি বাঁচিয়ে একা চলছে ধীরে ধীরে।
নিবত যদি আলো, যদি হঠাং যেত থামি
আকাশ ভরে উঠত কেঁদে, "হারিয়ে গেছি আমি।"

### শেষ গান

যারা আমার সাঁঝসকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো আপন হিয়ার পরশ দিয়ে; এই জীবনের সকল সাদা কালো যাদের আলোক-ছায়ার লীলা; মনের মাসুষ বাইরে বেড়ায় যারা তাদের প্রাণের ঝরনা-স্রোতে আমার পরান হয়ে হাজার ধারা চলছে বয়ে চতুর্দিকে। নয় তো কেবল কালের ষোগে আয়ু, নয় সে কেবল দিনরজ্বনীর সাতনলি হার, নয় সে নিশাস-বায়ু। নানান প্রাণের প্রীতির মিলন নিবিড় হয়ে য়্জ্বনবদ্ধ্রুনে পরমায়ুর পাত্রখানি জীবনস্থধায় ভরছে ক্ষণে ক্ষণে। একের বাঁচন স্বার বাঁচার বল্লাবেগে আপন সীমা হারায় বছদ্রে; নিমেষগুলির ফলের গুল্ছ ভরে রসের ধারায়। অতীত হয়ে তব্পু তারা বর্তমানের বৃদ্ধদোলায় দোলে,—গর্ভ-বাধন কাটিয়ে শিশু তবু য়েমন মায়ের বক্ষে কোলে

বন্দী পাকে নিবিড় প্রেমের গ্রন্থি দিয়ে। তাই তো যথন শেষে

একে একে আপন জনে স্থ-আলোর অন্তরালের দেশে

আঁষির নাগাল এড়িয়ে পালায়, তখন রিক্ত শুক্ক জীবন মম

শীর্ল রেখায় মিলিয়ে আসে বর্গাশেষের নির্বাবিশীসম

শৃত্য বালুর একটি প্রান্তে ক্লান্ত সলিল স্রন্ত অবহেলায়।

তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের স্থ-ডোবার বেলায়

তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো—

ব'লে নে ভাই, এই য়ে দেখা এই য়ে ছোঁওয়া, এই ভালো এই ভালো।

এই ভালো আজ এ সংগমে কায়াহাসির গলায়ুমুনায়

তেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।

এই ভালো রে ফ্লের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান গাওয়া এই ভালায়;

তারার সাথে নিশীধ রাতে ঘুমিয়ে-পড়া নুতন প্রাণের আশায়।

### শেষ প্রতিষ্ঠা

মান্থবের কাছে
যাওয়া-আসা ভাগ হয়ে আছে।
তাই তার ভাষা
বহে শুধু আধবানা আশা।
আমি চাই সেইবানে মিলাইতে প্রাণ
যে-সমুদ্রে আছে নাই পূর্ণ হয়ে রয়েছে সমান।

# শিশু ভোলানাথ

## শিশু ভোলানাথ

### শিশু ভোলানাথ

অবিশ্বন, তোর কাছে কিছুরি তো কোনো মূল্য নাই,
রচিস যা তোর ইচ্ছা তাই
যাহা খুশি তাই দিয়ে,
তার পর ভূলে যাস যাহা ইচ্ছা তাই নিয়ে।
আবরণ তোরে নাহি পারে সম্বরিতে, দিগম্বর,
ক্রন্ত ছিন্ন পড়ে ধ্লি'পর।
লক্ষাহীন সক্ষাহীন বিত্তহীন আপনা-বিশ্বত,
অন্তরে ঐশ্বর্য তোর, অন্তরে অমৃত।
দারিদ্রা করে না দীন, ধূলি তোরে করে না অভ্তচি,
নৃত্যের বিক্ষোভে তোর সব মানি নিত্য যায় ঘুচি।

ওরে শিশু ভোলানাথ, মোরে ভক্ত ব'লে
নে রে তোর তাওবের দলে;
দে রে চিত্তে মোর
সকল-ভোলার ঐ ঘোর,
থেলেনা-ভাঙার খেলা দে আমারে বলি।
আপন স্বাষ্ট্রর বন্ধ আপনি ছিঁ ডিয়া যদি চলি
তবে তোর মত্ত নর্ভনের চালে
আমার সকল গান ছন্দে ছন্দে মিলে যাবে তালে।

### শিশুর জীবন

ছোটো ছেলে হওয়ার সাহস

আছে কি এক ফোঁটা,

তাই তো এমন বৃড়ো হয়েই মরি।
তিলে তিলে জমাই কেবল,
জমাই এটা ওটা,
পলে পলে বাক্স বোঝাই করি।
কালকে-দিনের ভাবনা এসে
আজ-দিনেরে মারলে ঠেসে
কাল তুলি ফের প্রদিনের বোঝা।
সাধের জিনিস ঘরে এনেই
দেখি, এনে ফল কিছু নেই

ভবিশ্বতের ভরে ভীত
দেখতে না পাই পথ,
তাকিরে থাকি পরগু দিনের পানে,
ভবিশ্বং তো চিরকালই
থাকবে ভবিশ্বং,
ছুট তবে মিলবে বা কোনখানে ?

বৃদ্ধি-দীপের আলো জালি'
হাওয়ায় শিখা কাঁপছে খালি,—
হিসেব করে পা টিপে পথ হাঁটি।
মন্ত্রণা দেয় কভজনা,
স্ক্র বিচার-বিবেচনা,
পদে-পদে হাজার খুঁটিনাটি।

শিশু হবার ভরসা আবার

জাগুক আমার প্রাণে,

লাগুক হাওয়া নির্ভাবনার পালে,

ভবিশ্বতের মুপোশপানা

থসাব একটানে,

দেখব তারেই বর্তমানের কালে।
ছাদের কোণে পুকুরপারে
জানব নিত্য-অজানারে

মিশিয়ে রবে অচেনা আর চেনা ;
জমিয়ে ধুলো সাজিয়ে ঢেলা
তৈরি হবে আমার পেলা,
সুথ রবে মোর বিনামুলোই কেনা।

বড়ো হবার দায় নিয়ে, এই
বড়োর হাটে এসে
নিত্য চলে ঠেলাঠেলির পালা।
যাবার বেলায় বিশ্ব আমার
বিকিয়ে দিয়ে শেষে
শুধুই নেব ফাঁকা কথার ভালা!
কোন্টা সন্তা, কোন্টা দামি
ওজন করতে গিয়ে, আমি
বেলা আমার বইয়ে দেব ফ্রন্ত,

সন্ধ্যা যথন আঁধার হবে
হঠাৎ মনে লাগবে তবে
কোনোটাই না হল মনঃপুত।

বাল্য দিয়ে যে-জীবনের
আরম্ভ হয় দিন
বাল্যে আবার হ'ক না তাহা সারা।
জলে স্থলে সঙ্গ আবার
পাক না বংশন-হীন,
ধূলায় ফিরে আস্থক না পথহারা।
সম্ভাবনার ডাঙা হতে
অসম্ভবের উতল শ্রোতে
দিই না পাড়ি স্বপন-তর্নী নিয়ে।
আবার মনে বৃঝি না এই,
বস্তু বলে কিছুই তো নেই

প্রথম যেদিন এসেছিলেম
নবীন পৃথীতলে
রবির আলোয় জীবন মেলে দিয়ে,
সে যেন কোন্ জগং-জোড়া
ছেলেখেলার ছলে,
কোথাখেকে কেই বা জানে কী এ!
শিশির যেমন রাতে রাতে,
কে যে তারে লুকিয়ে গাঁথে,
ঝিল্লি বাজায় গোপন ঝিনিঝিনি।
ভোরবেলা যেই চেয়ে দেখি,
আলোর সঙ্গে আলোর এ কী

ইশারাতে চলছে চেনাচিনি।

সেদিন মনে জেনেছিলেম

নীল আকাশের পথে

ছুটির হাওয়ায় ঘুর লাগাল বুঝি!

যা-কিছু সব চলেছে ঐ

ছেলেখেলার রথে

ষে-যার আপন দোসর খুঁজি খুঁজি।

গাছে খেলা ফুল-ভরানো

ফুলে খেলা कल-ध्रतात्नां,

ফলের থেলা অঙ্কুরে অঙ্কুরে।

স্থলের খেলা জলের কোলে,

জলের খেলা হাওয়ার দোলে,

হাওয়ার খেলা আপন বাঁশির স্করে।

ছেলের সঙ্গে আছ তুমি

নিতা ছেলেমান্ত্ৰ,

নিয়ে তোমার মালমসলার ঝুলি।

আকাশেতে ওড়াও তোমার

কভরকম ফাহুস

মেঘে বোলাও রংবেরঙের তুলি।

সেদিন আমি আপন মনে

ক্ষিরেছিলেম তোমার সনে,

খেলেছিলেম হাত মিলিয়ে হাতে।

ভাসিয়েছিলেম রাশি কাশি

কথায় গাঁথা কাল্লাহাসি

ভোমারি সব ভাসান-খেলার সাথে।

ঋতুর ভরী বোঝাই কর

রঙিন ফুলে ফুলে,

কালের স্রোতে যায় তারা সব ভেসে

আবার তারা ঘাটে লাগে
হাওয়ায় তুলে তুলে
এই ধরণীর কুলে কুলে এসে।
মিলিয়েছিলেম বিশ্ব-ডালায়
তোমার ফুলে আমার মালায়,
সাজিয়েছিলেম ঋতুর তরণীতে,
আশা আমার আছে মনে
বকুল কেয়া শিউলি সনে
ফিরে ফিরে আসবে ধরণীতে।

সেদিন যথন গান গেয়েছি
আপন মনে নিজে,
বিনা কাজে দিন গিয়েছে চলে,
তথন আমি চোথে তোমার
হাসি দেখেছি যে,
চিনেছিলে আমায় সাধি বলে।
তোমার ধুলো তোমার আলো
আমার মনে লাগত ভালো,
ভানেছিলেম উদাস-করা বাঁলি।
বৃঝেছিলে সে-ফান্কনে
আমার সে-গান ভানে ভানে
ভোমারো গান আমি ভালোবাসি।

দিন গেল ঐ মাঠে বাটে,
আঁধার নেমে প'ল ;
এপার থেকে বিদায় মেলে যদি
তবে তোমার সক্ষ্যেবেলার
থেয়াতে পাল তোলো,
পার হব এই হাটের ঘাটের নদী।

আবার, ওগো শিশুর সাথি,
শিশুর ভূবন দাও তো পাতি
করব খেলা তোমায় আমায় একা।
চেয়ে তোমার মুখের দিকে
তোমায়, তোমার জগংটিকে

সহজ চোপে দেখব সহজ দেখা।

৪ কার্ত্তিক ১৩২৮

### তালগাছ

তালগাছ এক পায়ে শাড়িয়ে

সব গাছ ছাড়িয়ে

উকি মারে আকাৰে।

মনে সাধ, কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়

একেবারে উড়ে যায়;

কোথা পাবে পাখা সে ?

ভাই ভো দে ঠিক ভার মাপাতে

গোল গোল পাতাতে

ইচ্ছাটি মেলে ভার,—

মনে মনে ভাবে, বুঝি ভানা এই,

উড়ে যেতে মানা নেই

বাসাখানি কেলে তার i

সারাদিন ঝরঝর পথর

কাঁপে পাতা-পত্তর,

ওড়ে যেন ভাবে ও,

মনে মনে আকাশেতে বেড়িয়ে

তাহাদের এড়িয়ে

যেন কোপা যাবে ও।

তার পরে হাওয়া যেই নেমে যায়,
পাতা-কাঁপা থেমে যায়,
ফেরে তার মনটি
যেই ভাবে, মা যে হয় মাটি তার
ভালো লাগে আরবার

২ কার্তিক ১৩২৮

### বুড়ী

পৃথিবীর কোণটি।

এক যে ছিল চাঁদের কোণায়
চরকা-কাটা বৃড়ী
পুরাণে তার বয়স লেখে
সাত-শ হাজার কুড়ি।
সাদা স্থতোয় জাল বোনে সে
হয় না বৃন্ন সারা
পণ ছিল তার ধরবে জালে
লক্ষ কোটি তারা।

হেনকালে কখন আঁখি
পড়ল ঘুমে ঢুলে,
স্থপনে তার বয়সখান।
বেবাক গেল ভূলে।
ঘুমের পথে পথ হারিয়ে,
মায়ের কোলে এসে
পূর্ণ চাঁদের হাসিখানি
ছড়িয়ে দিল হেসে।

সন্ধ্যেবেলায় আকাশ চেয়ে
কী পড়ে তার মনে।
চাঁদকে করে ডাকাডাকি,
চাঁদ হাসে আর শোনে।
যে-পথ দিয়ে এসেছিল
স্থপন-সাগর তীরে
ছ-হাত তুলে সে-পথ দিয়ে
চায় সে যেতে ফিরে।

হেনকালে মায়ের মূপে
যেমনি আঁপি তোলে
চাঁদে কেরার পথপানি যে
তক্ধনি সে ভোলে।
কেউ জানে না কোথায় বাসা
এল কী পথ বেয়ে,
কেউ জানে না এই মেয়ে সেই
আতিকালের মেয়ে।

বয়সধানার ধ্যাতি তবু
রইল জগং জুড়ি—
পাড়ার লোকে যে দেখে সেই
ভাকে, "বুড়ী বুড়ী"।
সব-চেয়ে যে পুরানো সে,
কোন্ মন্বের বলে
সব-চেয়ে আজ নতুন হয়ে
নামল ধ্রাতলে।

১৫ ভাব্র ১৩২৮

### রবিবার

সোম মঙ্গল বুধ এরা সব
আসে তাড়াতাড়ি,
এদের ঘরে আছে বুঝি
মস্ত হাওয়াগাড়ি ?
রবিবার সে কেন, মা গো,
এমন দেরি করে ?
ধীরে ধীরে পৌছয় সে
সকল বারের পরে।
আকাশপারে তার বাড়িটি
দুর কি সবার চেয়ে ?
পের বৃঝি, মা, তোমার মতে।
গরিব-ঘরের মেয়ে ?

সোম মঙ্গল বৃধের পেয়াল
থাকবারই জন্মেই,
বাড়ি-ক্ষেরার দিকে ওদের
একটুও মন নেই।
রবিবারকে কে যে এমন
বিষম ভাড়া করে,
ঘণ্টাগুলো বাজায় যেন
আধ ঘণ্টার পরে।
আকাশ-পারে বাড়িতে ভার
কাজ আছে স্ব-চেয়ে
সে বৃঝি, মা, ভোমার মতো
গরিব-ঘরের মেরে।

সোম মঙ্গল বৃধের ষেন মুখগুলো সব হাড়ি, ছোটো ছেন্সের সঙ্গে তাদের
বিষম আড়াআড়ি ।
কিন্তু শনির রাতের শেষে
যেমনি উঠি জেগে,
রবিবারের মৃথে দেখি
হাসিই আছে লেগে ।
যাবার বেলায় যায় সে কেঁদে
মোদের মৃথে চেয়ে ।
সে বৃঝি, মা, তোমার মতো
গরিব ঘরের মেয়ে ॥

৫ प्याचिन ১०२৮

### সময়হারা

যত ঘণ্টা, যত মিনিট, সময় আছে যত
শেষ যদি হয় চিরকালের মতো,
তপন স্কুলে নেই বা গেলেম: কেউ যদি কয় মন্দ,
আমি বলব, "দশটা বাজাই বন্ধ।"
তাধিন তাধিন তাধিন।

শুই নে বলে রাগিস যদি, আমি বলব তোরে,

"রাত না হলে রাত হবে কী করে।
নটা বাজাই থামল যগন, কেমন করে শুই।
দেরি বলে নেই তো, মা, কিচ্ছুই।"
তাধিন তাধিন তাধিন।

যত জানিস রূপকথা, মা, সব যদি যাস বলে রাত হবে না, রাত যাবে না চলে : সময় যদি ফুরোয় তবে ফুরোয় না তো খেলা, ফুরোয় না তো গল্প বলার বেলা। তাধিন তাধিন তাধিন তাধিন।

### মনে পড়া

মাকে আমার পড়ে না মনে।
তথু কথন খেলতে গিয়ে
হঠাং অকারণে
একটা কী সুর গুনগুনিয়ে
কানে আমার বাজে,
মায়ের কথা মিলায় যেন
আমার খেলার মাঝে।
মা বুঝি গান গাইত, আমার
দোলনা ঠেলে ঠেলে:
মা গিয়েছে, যেতে যেতে
গানটি গেছে ফেলে।

মাকে আমার পড়ে না মনে।
ভধু যথন আশ্বিনেতে
ভোরে শিউলিবনে
শিশির-ভেজা হাওয়া বেয়ে
ফুলের গন্ধ আসে,
ভথন কেন মায়ের কথা
আমার মনে ভাসে ?
কবে বৃঝি আনত ম' সেই
ফুলের সাজি বয়ে,
পুজোর গন্ধ আসে যে তাই
মায়ের গন্ধ হরে।

মাকে আমার পড়ে না মনে।
ভগু যখন বসি গিয়ে
শোবার দরের কোণে;

জানলা থেকে তাকাই দ্বে
নীল আকাশের দিকে
মনে হয়, মা আমার পানে
চাইছে অনিমিথে।
কোলের 'পরে ধরে কবে
দেখত আমায় চেয়ে,
সেই চাউনি রেখে গেছে
সারা আকাশ ছেয়ে।

৯ আশ্বিন ১৩২৮

### পুতুল ভাঙা

"সাত-আটটে সাতাশ," আমি বলেছিলেম বলে গুরুমশায় আমার 'পরে উঠन রাগে জলে। মা গো, তুমি পাঁচ পয়সায় এবার রথের দিনে সেই যে রঙিন পুতৃলখানি আপনি দিলে কিনে থাতার নিচে ছিল ঢাক। : দেখালে এক ছেলে, গুরুমশায় রেগেমেগে ख्टि **फिल्म** क्लि। বল্লেন, "তোর দিনরাত্তির কেবল যত খেলা। একটুও ভোর মন বসে না পড়ান্তনোর বেলা!" মা গো, আমি জানাই কাকে? ওঁর কি গুরু আছে ? আমি যদি নালিশ করি এক্থনি তাঁর কাছে ? কোনোরকম খেলার পুতুল নেই কি, মা, ওঁর ঘরে ? সত্যি কি ওঁর একটও মন নেই পুতুলের 'পরে ? সকালসাঁজে তাদের নিয়ে করতে গিয়ে খেলা কোনো পড়ায় করেন নি কি কোনোরকম হেলা? ওঁর যদি সেই পুতুল নিয়ে ভাঙেন কেহ রাগে, বল দেখি, মা, ওঁর মনে তা কেমনতরো লাগে ?

৯ আশ্বিন ১৩২৮

### মুখু

নেই বা হলেম যেমন তোমার অম্বিকে গোঁসাই। আমি তো, মা, চাই নে হতে পণ্ডিতমশাই। নাই যদি হই ভালো ছেলে, কেবল যদি বেড়াই খেলে, ভূঁতের ডালে খুঁজে বেড়াই শুটিপোকার শুটি, মৃথু হয়ে রইব তবে ?
আমার তাতে কীই বা হবে,
মৃথু যারা তাদেরি তো
সমস্তপন ছটি।

ভারাই ভো সন রাধাল ছেলে
গোরু চরার মাঠে।
নদীর ধারে বনে বনে
ভাদের বেলা কাটে।
ভিঙ্কির 'পরে পাল ভুলে দের,
ডেউয়ের মুথে নাও খুলে দের,
ঝাউ কাটতে যায় চলে সব
নদীপারের চরে।
ভারাই মাঠে মাচা পেতে
পাধি ভাড়ার ক্সল-থেভে,
বাঁকে করে দই নিয়ে যায়
পাড়ার ঘরে ঘরে।

কান্তে হাতে চুবড়ি মাথায়,
সন্ধা হলে পরে
ক্ষেরে গাঁয়ে ক্ষাণ ছেলে,
মন যে কেমন করে।
যথন গিয়ে পাঠশালাতে
দাগা বুলোই থাতার পাতে,
গুরুমশাই তুপুরবেলায়
বসে বসে ঢোলে,
হাঁকিয়ে গাড়ি কোন্ গাড়োয়ান
মাঠের পথে যায় গেয়ে গান,
ভানে আমি পণ করি যে
মুখু হব বলে।

তুপুরবেলায় চিল ডেকে যায়;
হঠাং হাওয়া আসি
বাঁশবাগানে বাজায় যেন
সাপ খেলাবার বাঁশি।
পুবের দিকে বনের কোলে
বাদল-বেলার আঁচল দোলে,
ভালে ভালে উছলে ওঠে
শিরীষফুলের ঢেউ।
এরা যে পাঠ-ভোলার দলে
পাঠশালা সব ছাড়তে বলে,
আমি জানি এরা তো, মা,
পণ্ডিত নয় কেউ।

যারা অনেক পুঁথি পড়েন
তাঁদের অনেক মান।

ঘরে ঘরে সবার কাছে
তাঁরা আদর পান।

সঙ্গে তাঁদের কেরে চেলা,
ধুমধামে যায় সারাবেলা,
আমি তো, মা, চাই নে আদর
তোমার আদর ছাড়া।
তুমি যদি, মুর্ বলে
আমাকে মা না নাও কোলে
তবে আমি পালিয়ে যাব
বাদলা মেঘের পাড়া।

সেখান থেকে বৃষ্টি হয়ে
ভিজিয়ে দেব চূল।
ঘাটে যথন যাবে, আমি
করব হুলুমূল।

#### শিশু ভোলানাথ

রাত থাকতে অনেক ভোরে
আসব নেমে আঁধার করে,
ঝড়ের হাওয়ায় ঢুকব ঘরে
ছুয়ার ঠেলে কেলে,
ভূমি বলবে মেলে আঁথি,
"তুষ্টু দেয়া খেপল না কি ?"
আমি বলব, "খেপেছে আজ
তোমার মুখু ছেলে।

১০ আশ্বিন ১৩২৮

### দাত দমুদ্র পারে

দেশছ না কি, নীল মেঘে আজ আকাশ অন্ধকার। সাত সমূদ্র তেরো নদী আজকে হব পার। নাই গোবিন্দ, নাই মুকুন্দ, নাইকো হরিশ থোঁড়া, তাই ভাবি যে কাকে আমি করব আমার ঘোড়া।

কাগজ ছিঁড়ে এনেছি এই
বাবার খাতা থেকে,
নোকো দে না বানিয়ে, অমনি
দিস, মা, ছবি এঁকে।
রাগ করবেন বাবা বৃঝি
দিল্লি থেকে ফিরে ?
ততক্ষণ যে চলে যাব
সাত সমুদ্র তীরে।

এমনি কি তোর কাজ আছে, মা,
কাজ তো রোজই থাকে
বাবার চিঠি এক্থুনি কি
দিতেই হবে ডাকে ?
নাই বা চিঠি ডাকে দিলে
আমার কথা রাখো,
আজকে না হয় বাবার চিঠি
মাদি লিখুন নাকো!

আমার এ যে দরকারি কাজ
ব্ঝতে পার না কি ?
দেরি হলেই একেবারে
সব যে হবে ফাঁকি।
মেঘ কেটে যেই রোদ উঠবে
বৃষ্টি বন্ধ হলে
সাত সমূদ্র তেরো নদী
কোপায় যাবে চলে!

১০ আশ্বিন [ ১৩২৮ ]

### জ্যোতিষী

ঐ যে রাতের তারা
জানিস কি, মা, কারা ?
সারাটিখন ঘুম না জানে
চেয়ে থাকে মাটির পানে
যেন কেমনধারা !
আমার যেমন নেইকো ডানা,
আকাশপানে উড়তে মানা,
মনটা কেমন করে,

তেমনি ওদের পা নেই বলে পারে না যে আসতে চলে এই পৃথিবীর 'পরে।

সকালে যে নদীর বাঁকে
জল নিতে যাস কলসী কাঁথে
শক্তনেতলার ঘাটে
সেপায় ওদের আকাশ পেকে
আপন ছায়া দেখে দেখে
সারা পহর কাটে।
ভাবে ওরা চেয়ে চেয়ে,
হতেম যদি গাঁয়ের মেয়ে
তবে সকালসাঁজে
কলসীধানি ধরে বুকে
গাঁতরে নিতেম মনের সুথে
ভরা নদীর মাঝে।

আর আমাদের ছাতের কোণে
তাকায়, যেথা গভীর বনে
রাক্ষসদের ঘরে
রাক্ষকন্তা ঘূমিয়ে থাকে,
সোনার কাঠি ছুঁইয়ে তাকে
জাগাই শ্যা'পরে।
ভাবে ওরা, আকাশ কেলে
হত যদি তোমার ছেলে,
এইখানে এই ছাতে
দিন কাটাত খেলায় খেলায়
তার পরে সেই রাতের বেলায়
ঘূমোত তোর সাথে।

যেদিন আমি নিষুত রাতে হঠাং উঠি বিছানাতে স্থপন থেকে জেগে कानला मिर्य प्रिथ रहस्य তারাগুলি আকাশ ছেয়ে ঝাপসা আছে মেঘে! বসে বসে ক্ষণে ক্ষণে সেদিন আমার হয় যে মনে अरमत अक्ष वर्ण। অন্ধকারের ঘুম লাগে যেই ওরা আসে সেই পহরেই, ভোর বেলা যায় চলে। আঁধার রাতি অন্ধ ও যে, দেখতে না পায়, আলো থোঁজে, সবই হারিয়ে ফেলে। তাই আকাশে মান্তর পেতে সমস্তথন স্বপনেতে **द्रमश-द्रमश दश्व ।** 

১০ আশ্বিন ১৩২৮

### খেলা-ভোলা

তুই কি ভাবিস, দিনরান্তির
থেলতে আমার মন ?
কক্খনো তা সত্তা না, মা,—
আমার কথা শোন।
সেদিন ভোরে দেখি উঠে
বৃষ্টিবাদল গেছে ছুটে,

#### শিশু ভোলানাথ

রোদ উঠেছে ঝিলমিলিয়ে—
বাঁশের ভালে ভালে;
ছুটির দিনে কেমন স্থরে
পুজোর সানাই বাজছে দূরে,
তিনটে শালিখ ঝগড়া করে
রান্নাঘরের চালে;—
ধেলনাগুলো সামনে মেলি'
কী যে খেলি, কী যে খেলি,
সেই কথাটাই সমস্তখন
ভাবত আপন মনে।
লাগল না ঠিক কোনো খেলাই,
কেটে গেল সারাবেলাই,

বারান্দাটার কোণে।

রেন্সিং ধরে রইন্স বসে

পেলা-ভোলার দিন, মা, আমার
আসে মাঝে মাঝে।
সদিন আমার মনের ভিতর
কেমনতরো বাজে।
শীতের বেলায় ছই পহরে
দূরে কাদের ছাদের 'পরে
ছোট্ট মেয়ে রোদ্দুরে দেয়
বেগনি রঙের শাড়ি।
চেয়ে চেয়ে চুপ করে রই,
তেপাস্তরের পার বৃঝি ঐ,
মনে ভাবি ঐখানেতেই
আছে রাজার বাড়ি।
থাকত যদি মেখে-ওড়া

পক্ষিরাজের বাচ্ছ৷ যোড়া

তক্থুনি যে যেতেম তারে লাগাম দিয়ে করে। যেতে যেতে নদীর তীরে ব্যাক্ষমা আর ব্যাক্ষমীরে পথ শুধিয়ে নিতেম আমি গাছের তলায় বদে।

একেক দিন যে দেখেছি, তুই বাবার চিঠি হাতে চুপ করে কী ভাবিস বসে ঠেস দিয়ে জানলাতে। মনে হয় তোর মুখে চেয়ে ভুই যেন কোন্দেশের মেয়ে, যেন আমার অনেক কালের অনেক দূরের মা। কাছে গিয়ে হাতথানি ছুঁই श्रावित्य-त्कला मा खन जूरे, মাঠ-পারে কোন বটের তলার বাশির স্থরের মা। খেলার কথা যায় যে ভেসে, মনে ভাবি কোনু কালে সে কোন দেশে তোর বাড়ি ছিল কোন্ সাগরের কুলে। ফিরে যেতে ইচ্ছে করে অজানা সেই দ্বীপের ঘরে তোমায় আমায় ভোরবেলাতে নোকোতে পাল তুলে

### পথহারা

আজকে আমি কতদ্র যে
গিয়েছিলেম চলে।

যত তুমি ভাবতে পার
তার চেয়ে সে অনেক আরো,
শেষ করতে পারব না তা
তোমায় ব'লে ব'লে।

অনেক দূর সে, আরো দূর সে,
আরো অনেক দূর।
মাঝধানেতে কত যে বেত,
কত যে বাঁশ, কত যে পেত,
ছাড়িয়ে ওদের ঠাকুরবাড়ি
ছাড়িয়ে তালিমপুর।

পেরিয়ে গেলেম যেতে যেতে
সাত-কৃশি সব গ্রাম,
ধানের গোলা গুনব কত
জোদারদের গোলার মতো,
সেধানে যে মোড়ল কারা
জ্ঞানি নে তার নাম।

একে একে মাঠ পেরোলুম কত মাঠের পরে। তার পরে, উ:, বলি মা শোন্, সামনে এল প্রকাণ্ড বন, ভিতরে তার চুকতে গেলে গা ছম-ছম করে। জামতলাতে বৃড়ী ছিল,
বললে "থবরদার" !
আমি বললেম বারণ শুনে
"ছ-পণ কড়ি এই নে শুনে,"
যতক্ষণ সে গুনতে থাকে
হয়ে গেলাম পার।

কিছুরি শেষ নেই কোখাও
আকাশ পাতাল জুড়ি'।

যতই চলি যতই চলি
বেড়েই চলে বনের গলি,
কালো মুখোশপরা আঁধার
সাজল জুজুরুড়ী।

বেজুরগাছের মাথায় বসে
দেখছে কারা ঝুঁকি।
কারা যে সব ঝোপের পাশে
একটুথানি মূচকে হাসে,
বেঁটে বেঁটে মান্ত্রস্থলা
কেবল মারে উকি।

আমায় যেন চোখ টিপছে
বৃড়ো গাছের শুঁড়ি।
লম্বা লম্বা কাদের পা যে
বুলছে ডালের মাঝে মাঝে,
মনে হচ্ছে পিঠে আমার
কে দিল সুড়স্কড়ি।

কিসকিসিয়ে কইছে কথা দেখতে না পাই কে সে। অন্ধকারে ঘূদাড়িরে কে যে কারে যার তাড়িরে, কী জানি কী গা চেটে যার হঠাৎ কাছে এসে।

ফুরোর না পথ ভাবছি আমি
ফিরব কেমন করে।
সামনে দেখি কিসের ছারা,—
ডেকে বলি, "শেরাল ভারা,
মারের গাঁরের পথ ভোরা কেউ
দেখিরে দে না মোরে।"

কয় না কিছুই, চুপটি করে
কেবল মাধা নাড়ে।
সিক্সিমামা কোথা থেকে
হঠাং কখন এসে ভেকে
কে জানে, মা, হালুম ক'রে
প'ডল যে কার ঘাড়ে।

বল দেখি তুই, কেমন করে ফিরে পেলেম মাকে ? কেউ জ্ঞানে না কেমন করে ; কানে কানে বলব তোরে ?—
যেমনি স্থপন ভেঙে গেল
সিকিমামার ভাকে ।

১৫ আশ্বিন ১৩২৮

### সংশয়ী

কোথায় যেতে ইচ্ছে করে শুধাস কি, মা, তাই ? যেখান থেকে এসেছিলেম সেপায় যেতে চাই। কিন্তু সে যে কোন্ জায়গা ভাবি অনেকবার। মনে আমার পড়ে না তো একটুথানি তার। ভাবনা আমার দেখে, বাবা বললে সেদিন হেসে "সে-জায়গাটি মেঘের পারে সন্ধ্যাতারার দেশে।" তুমি বল, "সে-দেশখানি মাটির নিচে আছে, যেখান থেকে ছাড়া পেয়ে ফুল ফোটে সব গাছে।" মাসি বলে, "সে-দেশ আমার আছে সাগরতলে,— যেখানেতে আঁধার ঘরে লুকিয়ে মানিক জকে।" माम। আমার চুল টেনে দেয়, বলে, "বোকা ওরে, হাওয়ায় সে-দেশ মিলিয়ে আছে দেপবি কেমন করে?" আমি ভনে ভাবি, আছে সকল জায়গাতেই। সিধু মাস্টার বলে শুধু "কোনোখানেই নেই।"

### রাজা ওরানী

এক যে ছিল রাজা
সেদিন আমায় দিল সাজা।
ভোরের রাতে উঠে
আমি গিয়েছিলুম ছুটে,
দেখতে ডালিম গাছে
বনের পিরভু কেমন নাচে।

ভালে ছিলেম চড়ে,

সেটা ভেঙেই গে**ল** পড়ে।

সেদিন হল মানা

আমার পেয়ারা পেড়ে আনা,

রথ দেখতে যাওয়া,

আমার চি ড়ের পুলি খাওয়া।

क मिन मिरे माना,

জ্ঞান কে ছিল সেই রাজা গ

এক যে ছিল রানী

আমি তার কথা সব মানি।

সাজার খবর পেয়ে

আমায় দেখল কেবল চেয়ে।

বললে না তো কিছু,

কেবল মুখটি করে নিচু

আপন ঘরে গিয়ে

प्रिमिन दहेन जानन मिर्य।

হল না তার খাওয়া,

কিংবা রথ দেখতে যাওয়া।

নিল আমায় কোলে

সাজার সময় সারা হলে।

গলা ভাঙা-ভাঙা, তার চোখ-ত্থানি রাঙা। কে ছিল সেই রানী আমি জানি জানি জানি।

### দূর

পুজোর ছুটি আসে যখন বকসারেতে যাবার পথে-দূরের দেশে যাচ্ছি ভেবে ঘুম হয় না কোনোমতে। সেখানে যেই নতুন বাসায় হপ্তা তুয়েক খেলায় কাটে দূর কি আবার পালিয়ে আসে আমাদেরি বাড়ির ঘাটে! দ্রের সঙ্গে কাছের কেবল কেনই যে এই লুকোচুরি, দূর কেন যে করে এমন দিনরাত্তির ঘোরাঘুরি। আমরা যেমন ছুটি হলে ঘরবাড়ি সব ফেলে রেখে রেলে চড়ে পশ্চিমে যাই বেরিয়ে পড়ি দেশের থেকে, তেমনিভরো সকালবেলা ছুটিয়ে আলো আকাশেতে রাতের থেকে দিন যে বেরোয় দূরকে বৃঝি খুঁজে পেতে ? সে-ও তো যান্ন পশ্চিমেতেই, ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যে হলে,

তখন দেখে রাতের মাঝেই

দূর সে আবার গেছে চলে। সবাই যেন পলাতকা

मान क्षेत्रक ना कांग्रहत कांग्राहत

মন টেকে না কাছের বাসায়।

मल मल भल भल

কেবল চলে দূরের আশার।

পাতায় পাতায় পায়ের ধ্বনি,

ঢেউয়ে ঢেউয়ে ডাকাডাকি,

হাওয়ায় হাওয়ায় যাওয়ার বাঁশি

কেবল বাজে থাকি থাকি।

আমায় এরা যেতে বলে,

যদি বা যাই, জানি তবে

দ্রকে খুঁজে খুঁজে শেষে

মায়ের কাছেই ফিরতে হবে।

### বাউল

দূরে অশথ তলায়

পুঁতির ক্রিখানি গলায়

বাউল দাঁড়িয়ে কেন আছ ?

সামনে আভিনাতে

তোমার একতারাটি হাতে

তুমি স্থর লাগিয়ে নাচ!

পথে করতে খেলা

আমার কখন হল বেলা

আমায় শান্তি দিল তাই।

ইচ্ছে হোণায় নাবি

কিন্তু ঘরে বন্ধ চাবি

আমার বেরোতে পথ নাই।

#### রবীন্দ্র-রচনাবলী

বাড়ি ক্ষেরার তরে

তোমায় কেউ না তাড়া করে

তোমার নাই কোনো পাঠশালা

সমস্ত দিন কাটে

তোমার পথে ঘাটে মাঠে

তোমার ঘরেতে নেই তালা।

তাই তো তোমার নাচে

আমার প্রাণ যেন ভাই বাঁচে,

আমার মন যেন পায় ছুটি,

ওগো তোমার নাচে

যেন ডেউয়ের দোলা আছে,

ঝড়ে গাছের লুটোপুটি।

অনেক দূরের দেশ

আমার চোখে লাগায় রেশ,

যথন তোমায় দেখি পথে।

দেখতে যে পায় মন

যেন নাম-না-জানা বন

কোন্ পথহারা পর্বতে।

হঠাং মনে লাগে,

যেন অনেক দিনের আগে,

আমি অমনি ছিলেম ছাড়া।

সেদিন গেল ছেড়ে,

আমার পথ নিল কে কেড়ে,

আমার হারাল একতারা।

কে নিশ গো টেনে,

আমায় পাঠশালাতে এনে,

আমার এল গুরুমশায়।

মন সদা যার চলে

যত ঘরছাড়াদের দলে

তারে ঘরে কেন বসার ?

কও তো আমার, ভাই,

তোমার গুরুমশার নাই ?

আমি যখন দেখি ভেবে

ব্ৰতে পারি খাঁট,

তোমার বুকের একতারাটি,

তোমায় ঐ তো পড়া দেবে।

ভোমার কানে কানে

ওরি গুনগুনানি গানে

তোমায় কোন কথা যে কয়!

সব কি তুমি বোঝ?

তারি মানে যেন থোঁজ

কেবল ফিরে'ভূবনময়।

ওরি কাছে বৃঝি

আছে তোমার নাচের পুঁজি,

তোমার খেপা পায়ের ছুটি?

ওরি স্থরের বোলে

ভোমার গলার মালা দোলে,

তোমার দোলে মাধার ঝুঁটি।

মন যে আমার পালায়

ভোমার একতারা-পাঠশালায়,

আমায় ভুলিয়ে দিতে পার?

নেবে আমায় সাথে ?

এ-সব পণ্ডিতেরি হাতে

আমার কেন সবাই মার ?

**ज्**नित्र मित्र পড़ा

আমায় শেখাও স্থরে-গড়া

তোমার তালা-ভাঙার পাঠ।

আর কিছু না চাই,

বেন আকাশধানা পাই,

আর পালিয়ে যাবার মাঠ

দৃরে কেন আছ ?
দ্বের কেন আছ ?
দ্বের আগল ধরে নাচ,
বাউন্স আমারি এইখানে।
সমস্ত দিন ধরে
যেন মাতন ওঠে ভরে

তোমার ভাঙন-লাগা গানে।

## তুষ্টু

তোমার কাছে আমিই ছষ্টু, ভালো যে আর সবাই। মিত্তিরদের কালু নিলু ভারি ঠাণ্ডা ক-ভাই ! যতীশ ভালো, সতীশ ভালো, গ্ৰাড়া নবীন ভালো, তুমি বল ওরাই কেমন ঘর করে রয় আলো। মাপন বাবুর হুটি ছেলে হষ্টু তো নয় কেউ— গেটে তাদের কুকুর বাঁধা কর্তেছে ঘেউ ঘেউ। পাচকড়ি ঘোষ লক্ষী ছেলে, দত্তপাড়ার গবাই, তোমার কাছে আমিই হুষ্টু ভালো যে আর সবাই। ভোমার কথা আমি যেন শুনি নে কক্খনোই, জামাকাপড় যেন আমার সাফ থাকে না কোনোই! থেলা করতে বেলা করি,
রৃষ্টতে যাই ভিজে,
হুইপুনা আরো আছে
অমনি কত কী যে!
বাবা আমার চেয়ে ভালো ?
সভ্যি বলো ভূমি,
ভোমার কাছে করেন নি কি
একটুও হুইমি ?
যা বল সব শোনেন তিনি,
কিচ্ছু ভোলেন নাকো ?
থেলা ছেড়ে আসেন চলে
যেমনি ভূমি ভাক ?

## ইচ্ছামতী

যপন যেমন মনে করি
তাই হতে পাই যদি
আমি তবে এক্থনি হই
ইচ্ছামতী নদী।
বৈবে আমার দখিন ধারে
স্থ ওঠার পার,
বাঁয়ের ধারে সন্ধোবেলায়
নামবে অন্ধকার।
আমি কইব মনের কথা
তৃই পারেরি সাথে,
আধেক কথা দিনের বেলায়,
আধেক কথা রাতে।

যখন ঘুরে ঘুরে বেড়াই আপন গাঁয়ের ঘাটে ঠিক তথনি গান গেয়ে যাই

দূরের মাঠে মাঠে।
গাঁয়ের মান্থর চিনি, যারা

নাইতে আদে জলে,
গোরু মহিষ নিয়ে যারা

দাঁতরে ওপার চলে।

দূরের মান্থর যারা তাদের

নতুনতরো বেশ,
নাম জানি নে, গ্রাম জানি নে

অন্তরের একশেষ।

জলের উপর ঝলোমলো

টুকরো আলোর রাশি।

টেউরে টেউরে পরীর নাচন,

হাততালি আর হাসি।

নিচের তলায় তলিয়ে যেথায়

গেছে ঘাটের ধাপ

সেইপানেতে কারা সবাই

রয়েছে চুপচাপ।

কোণে কোণে আপন মনে

করছে তারা কা কে।

আমারি ভয় করবে কেমন

তাকাতে সেই দিকে।

গাঁয়ের লোকে চিনবে আমার কেবল একটুখানি। বাকি কোথায় হারিয়ে যাবে আমিই সে কি জানি? একধারেতে মাঠে ঘাটে সবুজ বরন শুধু, আর একধারে বাপুর চরে
রোজ করে ধু ধু।
দিনের বেলায় যাওয়া আসা,
রাত্তিরে পম পম!
ডাঙার পানে চেয়ে চেয়ে
করবে গা ছম ছম।

২৩ আশ্বিন ১৩২৮

## অন্য মা

আমার মা না হয়ে, তুমি আর কারো মা হলে ভাবছ তোমায় চিনতেম না, যেতেম না ঐ কোলে ? মঞা আরো হত ভারি, তুই জায়গায় পাকত বাড়ি, আমি পাকতেম এই গাঁয়েতে, তুমি পারের গাঁয়ে। এইখানেতেই দিনের বেলা যা-কিছু সব হত খেলা , দিন ফুরোলেই তোমার কাছে পেরিয়ে যেতেম নায়ে। হঠাং এসে পিছন দিকে আমি বলতেম, "বল্দেখি কে ?" তুমি ভাবতে, চেনার মতো চিনি নে তো তবু। তখন কোলে ঝাঁপিয়ে পডে আমি বলতেম গলা ধরে— "আমায় তোমার চিনতে হবেই, আমি তোমার অবু!"

ঐ পারেতে যখন তুমি আনতে যেতে জল,---এই পারেতে তথন ঘাটে বল্দেখি কে বল্? কাগজ-গড়া নৌকোটিকে ভাসিরে দিতেম তোমার দিকে, যদি গিয়ে পৌছোত সে বুঝতে কি, সে কার ? সাঁতার আমি শিথি নি যে নইলে আমি যেতেম নিজে, আমার পারের থেকে আমি যেতেম তোমার পার। মায়ের পারে অবুর পারে থাকত ভফাত, কেউ তো কারে ধরতে গিয়ে পেত নাকো, রইত না একসাথে। দিনের বেলায় ঘুরে ঘুরে **दिश-दिश मृद्र मृद्र,**— সন্ধ্যেবেলায় মিলে যেত অবুতে আর মাতে।

কিন্ত হঠাং কোনোদিনে
যদি বিপিন মাঝি
পার করতে তোমার পারে
নাই হত মা রাজি
ঘরে তোমার প্রদীপ জ্বেলে
ছাতের 'পরে মাত্র মেলে
বসতে তুমি, পায়ের কাছে
বসত ক্ষান্ত বুড়ী,

উঠত তারা সাত ভারেতে,
ভাকত শেরাল ধানের থেতে,
উড়ো ছারার মতো বাছুড়
কোপার যেত উড়ি।
তথন কি মা, দেরি দেখে
ভয় হত না থেকে থেকে,
পার হয়ে, মা, আসতে হতই
অবু যেপায় আছে।
তথন কি আর ছাড়া পেতে?
দিতেম কি আর ফিরে যেতে?
ধরা পড়ত মায়ের ওপার

# **इट**शां तानी

অবর পারের কাছে।

ইচ্ছে করে মা, ধদি তুই
হতিস হুয়োরানী !
ছেড়ে দিতে এমনি কি ভর
তোমার এ ঘরখানি।
ঐথানে ঐ পুকুরপারে
জিয়ল গাছের বেড়ার ধারে
ও যেন ঘোর বনের মধ্যে
কেউ কোখাও নেই।
ঐগানে ঝাউতলা জুড়ে
বাঁধব তোমার ছোট্ট কুঁড়ে,
শুকনো পাতা বিছিয়ে ঘরে
থাকব ছুজ্নেই।
বাঘ ভালুক জনেক আছে

আসবে না কেউ তোমার কাছে,

দিনরাত্তির কোমর বেঁধে
থাকব পাহারাতে।
রাক্ষসেরা ঝোপে ঝাড়ে
মারবে উকি আড়ে আড়ে
দেখবে আমি দাঁড়িয়ে আছি
ধয়ুক নিয়ে হাতে।

আঁচলেতে থই নিয়ে তুই যেই দাঁডাবি দারে অমনি যত বনের হরিণ আসবে সারে সারে। শিংগুলি সব আঁকাবাঁকা, গায়েতে দাগ চাকা চাকা. লুটিয়ে তারা পড়বে ভূঁয়ে পায়ের কাছে এসে। ওরা সবাই আমায় বোঝে, করবে না ভয় একটুও যে, হাত বুলিয়ে দেব গায়ে, বসবে কাছে থেঁনে। ফলসা-বনে গাছে গাছে ফল ধরে মেঘ করে আছে, ঐপানেতে ময়ুর এসে নাচ দেখিয়ে যাবে। শালিপরা সব মিছিমিছি লাগিয়ে দেবে কিচিমিচি, कार्ठरविं लिखि जूल হাত থেকে ধান খাবে

দিন ফুরোবে, সাঁজের **আঁধার** নামবে তালের গাছে। তথন এসে ঘরের কোণে বসব কোলের কাছে। থাকবে না তোর কাজ কিছু তো, রইবে না তোর কোনো ছুতো, রূপ-কথা তোর বলতে হবে রোজই নতুন করে। সাঁতার বনবাসের ছড়া সবগুলি তোর আছে পড়া ; স্বর করে তাই আগাগোড়া গাইতে হবে তোরে। তার পরে সেই অশ্ববনে ডাকবে পেঁচা, আমার মনে একটুথানি ভয় করবে রাত্রি নিধৃত হলে। তোমার বুকে মুখটি ওঁজে ঘুমেতে চোখ আসবে বৃঞ্জ ত্রখন আবার বাবার কাছে যাস নে যেন চলে !

১৪ আশ্বিন ১৩২৮

## রাজমিস্তি

বয়স আমার হবে তিরিশ,
দেখতে আমায় ছোটো,
আমি নই, মা, এতামার শিরিশ,
আমি হচ্ছি নোটো।
আমি যে রোজ সকাল হলে
যাই শহরের দিকে চলে
তমিজ মিঞার গোকর গাড়ি চড়ে

সকাল থেকে সারা তুপর ইট সাজিয়ে ইটের উপর খেয়ালমতো দেয়াল তুলি গড়ে। ভাবছ তুমি নিয়ে ঢেলা ঘর-গড়া সে আমার খেলা, কক্খনো না সত্যিকার সে কোঠা। i ছোটো বাড়ি নয় তো মোটে, তিনতলা পর্যন্ত ওঠে. থামগুলো তার এমনি মোটা মোটা। কিন্ধ যদি শুধাও আমায় ঐ্বানেতেই কেন থামায় ? দোষ কী ছিল যাট-সম্ভর তলা ? ইট স্থবকি জুড়ে জুড়ে একেবারে আকাশ ফুঁড়ে হয় না কেন কেবল গেঁথে চলা ? গাঁপতে গাঁপতে কোপায় শেষে ছাত কেন না তারায় মেশে ? আমিও তাই ভাবি নিজে নিজে। কোথাও গিয়ে কেন থামি যখন ভ্ৰধাও, তখন আমি

যথন থুশি ছাতের মাথায়
উঠছি ভারা বেয়ে।
সত্যি কথা বলি, তাতে
মজ্বা থেলার চেয়ে।
সমস্ত দিন ছাত-পিটুনী
গান গেয়ে ছাত পিটোয় শুনি,
অনেক নিচে চলছে গাড়িঘোড়া

জানি নে তো তার উত্তর কা যে।

বাসনওআলা থালা বাজায়;
সুর করে ঐ হাঁক দিয়ে যায়

আতাওমালা নিয়ে ফলের ঝোড়া। সাড়ে চারটে বেব্দে ওঠে,

ছেলেরা সব বাসায় ছোটে

হোহো করে উড়িয়ে দিয়ে ধুলো।

রোদ্র যেই আসে পড়ে পুবের মূখে কোথায় ওড়ে

দলে দলে ডাক দিয়ে কাকগুলো।

আমি তথন দিনের শেষে ভারার থেকে নেমে এসে

আবার ফিরে আসি আপন গাঁয়ে।

জান তো, মা, আমার পাড়া যেধানে ওই থুঁটি গাড়া

পুকুরপাড়ে গাজনতলার বাঁরে।

তোরা যদি শুধাস মোরে

थएंद्र ठानाय दहे की कदद ?

কোঠা যখন গড়তে পারি নিজে;

আমার ঘর যে কেন তবে

সব-চেয়ে না বড়ো হবে ?

জানি নে তো তার উত্তর কী ষে !

৬ কার্তিক ১৩২৮

## ঘুমের তত্ত্ব

জাগার থেকে ঘুমোই, আবার
ঘুমের থেকে জাগি,—
অনেক সময় ভাবি মনে
কেন, কিসের লাগি ৮

আমাকে, মা, যথন তুমি ঘুম পাড়িয়ে রাখ তখন তুমি হারিয়ে গিয়ে তবু হারাও নাকো। রাতে স্থর্য, দিনে তারা পাই নে, হাজার খুঁজি তখন তা'রা ঘুমের স্থ্ৰ, ঘুমের তারা বুঝি ? শীতের দিনে কনকটাপা याय ना दम्शा शाटक. ঘুমের মধ্যে ছুকিয়ে থাকে নেই তবুও আছে। রাজকত্যে থাকে, আমার সিঁডির নিচের ঘরে। দাদা বলে, "দেখিয়ে দে তো," বিশ্বাস না করে। কিন্তু, মা, তুই জানিস নে কি আমার সে রাজকরে ঘুমের তলায় তলিয়ে থাকে, দেখি নে সেইজ্নো।

নেই তব্ও আছে এমন
নেই কি কত জিনিস ?
আমি তাদের অনেক জানি,
তুই কি তাদের চিনিস ?
যেদিন তাদের রাত পোয়াবে
উঠবে চক্ষু মেলি
সেদিন তোমার মরে হবে
বিষম ঠেলাঠেলি।

নাপিত ভাষা, শেষাশ ভাষা,
ব্যাক্ষমা বেকুমী
ভিড় ক'রে সব আসবে যথন
কী যে করবে তুমি!
তখন তুমি ঘুমিয়ে প'ড়ো,
আমিই জ্বেগে থেকে
নানারকম খেলায় তাদের
দেব তুলিয়ে রেখে।
তার পরে যেই জাগবে তুমি
লাগবে তাদের ঘুম,
তখন কোথাও কিচ্ছুই নেই
সমস্ত নিজ্বুম।

२१ जामिन ১०२৮

# ত্বই আমি

বৃষ্টি কোথায় স্থকিয়ে বেড়ায়
উড়ো মেষের দল হয়ে,
সেই দেখা দেয় আর-এক ধারায়
শ্রাবণ-ধারার জল হয়ে।
আমি ভাবি চুপটি করে
মোর দশা হয় ঐ যদি!
কেই বা জ্ঞানে আমি আবার
আর-একজনও হই যদি!
একজনারেই তোমরা চেন
আর-এক আমি কারোই না।
কেমনতরো ভাবধানা তার
মনে আনতে পারই না।

হয়তো বা ঐ মেদের মতোই নতুন নতুন রূপ ধরে কখন সে যে ডাক দিয়ে যায়, কখন থাকে চুপ করে। কখন বা সে পুবের কোণে व्यात्ना-अमीत्र वांध वांदध, কখন বা সে আধেক রাতে ठाँ मदक ध्वाव काम काम । শেষে তোমার ঘরের কথা মনেতে তার যেই আসে, আমার মতন হয়ে আবার তোমার কাছে সেই আসে। আমার ভিতর লুকিয়ে আছে তুই রকমের তুই খেলা, একটা সে ঐ আকাশ-ওড়া, আরেকটা এই ভূঁই-খেলা।

২৮ আশ্বিন ১৩২৮

## মৰ্ত্যবাদী

কাকা বলেন, সময় হলে
স্বাই চলে
যায় কোপা সেই স্বৰ্গ-পাৱে
বল্ তো কাকী
সত্যি তা কি
একেবারে ?
তিনি বলেন, যাবার আগে
তক্সা লাগে
ঘণ্টা কথন ওঠে বাজি,

ঘারের পাশে

তখন আসে

ঘাটের মাঝি।

বাবা গেছেন এমনি করে

কখন ভোরে

তথন আমি বিছানাতে।

তেমনি মাখন

গেল কখন

অনেক রাতে।

কিন্ত আমি বলছি তোমায়

সকল সময়

তোমার কাছেই করব থেলা,

রইব জোরে

গলা ধরে

রাতের বেলা।

সময় হলে মানব না তো,

জানব না তো,

ঘণ্টা মাঝির বাজল কবে।

ভাই কি রাজা

দেবেন সাজা

আমায় তবে ?

তোমরা বল, স্বর্গ ভালো

সেথায় আলো

রঙে রঙে আকাশ রাঙায়,

সারা বেলা

ফুলের খেলা

পাক্ষলভাঙাম্ব!

হ'ক না ভালো যত ইচ্ছে—

কেড়ে নিচ্ছে

কেই বা তাকে বলো, কাকী?

যেমন আছি

তোমার কাছেই

তেমনি থাকি!

ঐ আমাদের গোলাবাড়ি,

গোক্তর গাড়ি

পড়ে আছে চাকা-ভাঙা,

গাবের ডালে

পাতার লালে

আকাশ রাঙা।

সেধা বেড়ায় যক্ষি বুড়ী

গুড়ি গুড়ি

আসম্ভেড়ার ঝোপে ঝাপে।

ফুলের গাছে

प्लाद्यल नाटक,

ছায়া কাঁপে।

সুকিয়ে আমি সেধা পলাই,

কানাই বলাই

ত্ব-ভাই আদে পাড়ার থেকে।

ভাঙা গাড়ি

দোলাই নাড়ি

বেঁকে বেঁকে।

সন্ধ্যেবেলায় গল্প বলে

রাথ কোলে,

মিটমিটিয়ে জলে বাতি।

চালতা-শাথে

পেঁচা ডাকে,

বাড়ে ব্লাতি।

স্বৰ্গে যাওয়া দেব ফাঁকি

বলছি, কাকী,

দেখব আমায় কে কী করে।

চিরকালই রইব থালি তোমার ঘরে।

২০ আশ্বিন ১৩২৮

## বাণী-বিনিময়

মা, যদি ভুই আকাশ হতিস, আমি চাঁপার গাছ. তোর সাথে মোর বিনি-কথায় হত কথার নাচ। তোর হাওয়া মোর ডালে ডালে কেবল থেকে থেকে কতরকম নাচন দিয়ে আমায় যেত ডেকে। মা ব'লে তার সাডা দেব কথা কোথায় পাই. পাতার পাতার সাডা আমার নেচে উঠত তাই। তোর আলো মোর শিশির-ফোটায় আমার কানে কানে টলমলিয়ে কী বলত যে वाम्यनानित्र शास्त्र । আমি তখন ফুটায়ে দিতেম আমার যত কুঁড়ি, কথা কইতে গিয়ে তারা नाइन पिछ खुष् । উডো মেৰের ছারাট ভোর কোথায় থেকে এসে

আমার ছায়ায় ঘনিয়ে উঠে' কোথায় যেত ভেসে। সেই হত তোর বাদল-বেলার রূপকথাটির মতো; রাজপুত্র ষর ছেড়ে যায় পেরিয়ে রাজ্য কত; সেই আমারে বলে যেত কোথায় আলেখ-লতা, সাগরপারের দৈত্যপুরের রাজকন্তার কথা; দেখতে পেতেম হুয়োরানীর চক্ষু ভর-ভর, শিউরে উঠে পাতা আমার কাপত পরপর। হঠাৎ কখন বৃষ্টি তোমার হাওয়ার পাছে পাছে নামত আমার পাতায় পাতায় টাপুর-টুপুর নাচে; সেই হত তোর কাদন-স্থরে রামায়ণের পড়া, সেই হত তোর গুনগুনিয়ে শ্রাবণ-দিনের ছড়া। মা, তুই হতিস নীলবরনী, আমি সবুজ কাঁচা; তোর হত, মা, আলোর হাসি, আমার পাতার নাচা। তোর হত, মা, উপর থেকে নয়ন মেলে চাওয়া, আমার হত আঁকুবাঁকু হাত তুলে গান গাওয়া। তোর হত, মা, চিরকালের ,
তারার মণিমাবা,
আমার হত দিনে দিনে
ফুল-ফোটাবার পালা।

# রফি রৌজ

ৰুটি-বাধা ভাকাত সেজে मन तिर्ध स्मा हत्नहा त्य আজকে সারাবেলা। कारमा बाँभित मरश खरत স্থবিকে নেয় চুরি করে, खय-प्रशावाव रथला। বাতাস তাদের ধরতে মিছে হাঁপিরে ছোটে পিছে পিছে, যায় না তাদের ধরা। আৰু যেন ওই ৰুড়োসড়ো আকাশ জুড়ে মস্ত বড়ো यन-क्यान-क्या। বটের ভালে ভানা-ভিজে কাক বলে ওই ভাবছে কী বে, চডুইগুলো চুপ। বৃষ্টি হয়ে গেছে ভোরে ' শব্দনেপাতার ঝরে ঝরে मन नए देशदेश। लाटकत मत्था मांची भूटक খ্যাদন কুকুর আছে ওরে क्यन धकत्रक्य।

দালানটাতে ঘূরে ঘূরে পায়রাগুলো কাঁদন-স্থরে ভাকছে বকবকম। কার্তিকে ঐ ধানের খেতে ভিজে হাওয়া উঠল মেতে সবুজ ঢেউয়ের 'পরে। भवन त्यारा मित्न मित्न হিহি করে ধানের শিষে শীতের কাঁপন ধরে। ঘোষাল-পাড়ার লক্ষী বুড়ী ছেঁড়া কাঁথায় মুড়িস্থড়ি গেছে পুকুরপাড়ে, দেখতে ভালো পায় না চোখে বিড়বিড়িয়ে বকে বকে শাক তোলে, ঘাড় নাড়ে। ঐ ঝমাঝম বৃষ্টি নামে মাঠের পারে দূরের গ্রামে ঝাপসা বাঁশের বন। গোরুটা কার থেকে থেকে থোটায়-বাধা উঠছে ডেকে ख्यिक **मात्राक्**र । গদাই কুমোর অনেক ভোরে माक्षिय नित्र कें के के देव হাড়ির উপর হাড়ি চলছে রবিবারের হাটে গামছা মাধার জলের ছাটে হাঁকিয়ে গোক্তর গাড়ি। বন্ধ আমার রইল খেলা, ছুটির দিনে সারাবেলা কাটবে কেমন করে ?

মনে হচ্ছে এমনিতরো ঝরবে বৃষ্টি ঝরঝর

দিনরান্তির ধরে ! এমন সময় পুবের কোণে কখন যেন অক্তমনে

ফাঁক ধরে ঐ মেষে, মুখের চাদর সরিয়ে কেলে হঠাৎ চোখের পাতা মেলে

আকাশ ওঠে জ্বেগে। ছিঁড়ে-যাওয়া মেষের থেকে পুকুরে রোদ পড়ে বেঁকে,

লাগায় ঝিলিমিলি। বাঁশবাগানের মাথায় মাথায় তেঁতুলগাছের পাতায় পাতায়

হাসার বিলিখিলি।

হঠাৎ কিসের মন্ত্র এসে ভূলিয়ে দিলে একনিমেষে

বাদলবেলার কথা। হারিয়ে-পাওয়া আলোটিরে নাচায় ভালে ফিরে ফিরে

বেড়ার ঝুমকোলতা। উপর নিচে আকাশ ভরে এমন বাদল কেমন করে

হয়, সে-কথাই ভাবি। উলটপালট খেলাটি এই, সাব্দের ভো ভার সীমানা নেই, কার কাছে ভার চাবি?

এমন যে ঘোর মন-ধারাপি বুকের মধ্যে ছিল চাপি সমস্ত ধন আজি হঠাৎ দেখি সবই মিছে নাই কিছু তার আগে পিছে এ ষেন কার বাজি

# নাটক ও প্রহসন



সহজে অভিনয়যোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে অচলায়তন নাটকটি "গুরু' নামে এবং কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত এবং লঘুতর আকারে প্রকাশ করা হইল।

শান্তিনিকেতন >লা ফান্ধন ১৩২৪

শ্রীক্রনাথ ঠাকুর



3

## অচলায়তন

#### একদল বালক

প্রথম। ওরে ভাই ওনেছিস ?

দ্বিতীয়। শুনেছি—কিন্তু চুপ কর!

তৃতীয়। কেন বল দেখি ?

দিতীয়। কী জানি বললে যদি অপরাধ হয় ?

প্রথম। কিন্তু উপাধ্যায়মশায় নিজে যে আমাকে বলেছেন।

তৃতীয়। কী বলেছেন বল না।

প্রথম। গুরু আসছেন।

সকলে। গুরু আসছেন!

তৃতীয়। ভয় করছে না ভাই ?

দিতীয়। ভয় করছে।

প্রথম। আমার ভয় করছে না, মনে হচ্ছে মজা।

তৃতীয়। কিন্তু ভাই গুৰু কী ?

দিতীয়। তা জানি নে।

তৃতীয়। কে জানে?

দ্বিতীয়। এখানে কেউ জানে না।

প্রথম। শুনেছি গুরু থুব বড়ো, খুব মস্ত বড়ো।

তৃতীয়। তাহলে এখানে কোথায় ধরবে ?

প্রথম। পঞ্চকদাদা বলেন অচলায়তনে তাঁকে কোথাও ধরবে না।

তৃতীয়'। কোথাও না?

প্রথম। কোপাও না।

তৃতীয়। তাহলে কী হবে?

প্রথম। ভারি মজা হবে।

[ প্রস্থান

#### পঞ্চকের প্রবেশ

পঞ্চক।

গান

তুমি ভাক দিয়েছ কোন্ সকালে কেউ তা জানে না।
আমার মন যে কাঁদে আপন মনে কেউ তা মানে না॥
ওরে ভাই, কে আছিস ভাই। কাকে ডেকে বলব, গুরু আসছেন।

#### **সঞ্জীবের প্রবেশ**

সঞ্জীব। তাই তো শুনেছি। কিন্তু কে এসে খবর দিলে বলো তো।

পঞ্চ । কে দিলে তা তো কেউ বলে না।

সঞ্জীব। কিন্তু গুরু আসছেন বলে তুমি তো তৈরি হচ্ছ না, পঞ্চক?

পঞ্ক। বাঃ, সেইজন্মেই তো পুঁ থিপত্র সব ফেলে দিয়েছি।

সঞ্জীব। সেই বুঝি তোমার তৈরি হওয়া?

পঞ্চক। আরে, গুরু যখন না থাকেন তখনই পুঁথিপত্র। গুরু যখন আসবেন তখন ওই সব জ্ঞাল সরিয়ে দিয়ে সময় ধোলসা করতে হবে। আমি সেই পুঁথি বন্ধ করবার কাজে ভয়ানক ব্যস্ত।

मश्रीय। जारे जा प्रश्रि।

প্রস্থান

পঞ্চক।

গান

ফিরি আমি উদাস প্রাণে, তাকাই সবার ম্খের পানে, তোমার মতো এমন টানে কেউ তো টানে না।

ওহে জ্যোত্তম, তুমি কাঁধে কিসের বোঝা নিয়ে চলেছ ? বোঝা কেলো। গুরু আসছেন যে।

জরোত্তম। আরে ছুঁরো না, এ-সব মাঙ্গল্য। গুরুর জন্মে সিংহধার সাজাতে চলেছি। পঞ্চক। গুরু কোন্ ধার দিয়ে চুক্বেন তা জানবে কী করে ?

জয়োত্তম। তা তো বটেই। অচলায়তনে জানবার লোক কেবল তুমিই আছ।
পঞ্চক। তোমরাও জান না আমিও জানি নে—তক্ষাতটা এই যে, তোমরা বোঝা
ব্য়েমর, আমি হালকা হয়ে বলে আছি।

জ্যোত্তম। আচ্ছা, এখন পথ ছাড়ো, আমার সময় নেই। <u>(প্রস্থান</u> পঞ্চক। গান

> বেন্দে ওঠে পঞ্চমে স্বর, কেঁপে ওঠে বন্ধ এ বর, বাহির হতে হুয়ারে কর কেউ তো হানে না।

#### মহাপঞ্চকের প্রবেশ

মহাপঞ্চ । গান! অচলায়তনে গান! মতিভ্রম হয়েছে!

পঞ্চক। এবার দাদা স্বয়ং তোমাকেও গান ধরতে হবে। একধার থেকে মতিভ্রমের পালা আরম্ভ হল।

মহাপঞ্চ । আমি মহাপঞ্চক গান ধরব ! ঠাট্টা আমার সঙ্গে !

পঞ্চক। ঠাট্টা নয়। অচলায়তনে এবার মন্ত ঘূচে গান আরম্ভ হবে। এই বোবা পাধরগুলো থেকে স্থর বেরোবে।

মহাপঞ্ক। কেন বলো তো?

পঞ্চ । গুৰু আসছেন যে ! তাই আমার কেবলই মস্তরে ভূল হচ্ছে !

মহাপঞ্জ। গুরু এলে তোমার জন্যে লব্জায় মুখ দেখাতে পারব না।

পঞ্ক। তার জন্মে ভাবনা কী। নির্লম্জ হয়ে একলা আমিই মুখ দেখাব!

মহাপঞ্চক। মস্তবে ভূল হলে গুরু তোমাকে আয়তন থেকে দূর করে দেবেন।

পঞ্চ । সেই ভরসাতেই তাঁর জক্তে অপেক্ষা করে আছি।

মহাপঞ্চ । অমিতাযুর্ধারণী মন্ত্রটা—

পঞ্চক। সেই মন্ত্রটা স্বয়ং গুরুর কাছ থেকে শিখব বলেই তো আগাগোড়া ভোলবার চেষ্টায় আছি। সেইজ্বন্থেই গান ধরেছি দাদা।

মহাপঞ্চক। ওই শহ্ম বাজল। এখন আমার সপ্তকুমারিকা গাথা পাঠের সময়। কিন্তু বলে যাচ্ছি সময় নষ্ট ক'রো না। গুরু আসছেন।

পঞ্চক।

গান

আকাশে কার ব্যাকুলতা বাতাস বহে কার বারতা,

এ পথে সেই গোপন কথা কেউ তো আনে না ॥
ও কী ও । কালা শুনি যে। এ নিশ্চরই স্থভদ্র। আমাদের এই অচলায়চনে ওই
বালকের চোথের জল আর শুকোল না । ওর কালা আমি সইতে পারি নে।

প্রস্থান ও বালক স্বভদ্রকে লইয়া পুনঃপ্রবেশ

পঞ্চ । তোর কোনো ভয় নেই ভাই, কোনো ভয় নেই। তুই আমার কাছে বল—কী হয়েছে বল।

স্থভদ্র। আমি পাপ করেছি।

পঞ্ক। পাপ করেছিস? কীপাপ?

স্থভত্র। সে আমি বলতে পারব না। ভন্নানক পাপ। আমার কী হবে ?

পঞ্চক। তোর সব পাপ আমি কেড়ে নেব, তুই বল।

স্বভন্ত। আমি আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের—

পঞ্চক। উত্তর দিকের?

স্বভদ্র। হাঁ, উত্তর দিকের জানলা খুলে—

পঞ্ক। জানলা খুলে কী করলি?

স্বভন্ত। বাইরেটা দেখে ফেলেছি!

**পঞ্চ । प्राथ किला** किन ? कान लाक इस्क य ।

স্থভদ্র। হাঁ পঞ্চকদাদা। কিন্তু বেশিক্ষণ না---একবার দেখেই তথনই বন্ধ করে কেলেছি। কোন প্রায়শ্চিত্ত করলে আমার পাপ যাবে ?

পঞ্চ। ভূলে গেছি ভাই। প্রায়ন্চিত্ত বিশ-পঁচিশ হাজার রকম আছে;—আমি যদি এই আয়তনে না আসতুম তাহলে তার বারো আনাই কেবল পুঁথিতে লেখা থাকত —আমি আসার পর প্রায় তার সব-কটাই ব্যবহারে লাগাতে পেরেছি, কিন্তু মনে রাখতে পারি নি।

#### বালকদলের প্রবেশ

প্রথম। আঁা, স্কভন্ত। তুমি বৃঝি এখানে !

দিতীয়। জান পঞ্চদাদা, সভদ কী ভয়ানক পাপ করেছে?

পঞ্চক। চুপ চুপ। ভয় নেই স্বভন্ত, কাঁদছিস কেন ভাই? প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তো করবি। প্রায়শ্চিত্ত করতে ভারি মঙ্গা। এখানে রোজই একদেয়ে রকমের দিন কাটে, প্রায়শ্চিত্ত না থাকলে তো মাহুষ টি কতেই পারত না।

প্রথম। ( চুপিচুপি ) জ্বান পঞ্চকদাদা, স্মৃতক্র উত্তর দিকের জ্বানলা—

পঞ্ক। আচ্ছা, আচ্ছা, স্মভন্তের মতো তোদের অত সাহস আছে ?

দ্বিতীয়। আমাদের আয়তনের উত্তর দিকটা যে একজ্বটা দেবীর !

তৃতীয়। সেদিক থেকে আমাদের আয়তনে যদি একটুও হাওয়া ঢোকে তাহলে ষে সে—

পঞ্চ । তাহলে কী ?

তৃতীয়। সে যে ভয়ানক।

পঞ্ক। কী ভন্নানক শুনিই না।

তৃতীয়। জানি নে, কিন্তু সে ভয়ানক।

স্ভত। পঞ্চদাদা, আমি আর কখনো খুলব না পঞ্চদাদা। আমার কী হবে?

পঞ্চন। শোন বলি স্কৃতস্ত্র, কিসে কী হয় আমি ভাই কিছুই জ্বানি নে—কিন্তু যাই হ'ক না, আমি তাতে একটুও ভয় করি নে।

সুভত্র। ভয় কর না ?

স্কল ছেলে। ভয় কর না ?

পঞ্क। ना। **आ**भि তো বলি, দেখিই না কী হয়।

সকলে। (কাছে ধেঁষিয়া) আচ্ছা দাদা, তুমি বৃঝি অনেক দেখেছ?

পঞ্চক। দেখেছি বই কি। ও-মাসে শনিবারে যেদিন মহাময়রী দেবীর পূজা পড়ল, সেদিন আমি কাঁসার থালায় ইত্রের গর্ভের মাটি রেখে, তার উপর পাঁচটা শেয়ালকাঁটার পাতা আর তিনটে মায়কলাই সাজিয়ে নিজে আঠারো বার ফুঁ দিয়েছি।

সকলে। আয়া। কী ভয়ানক। আঠারো বার!

স্বভদ্র। পঞ্চকদাদা, তোমার কী হল ?

পঞ্চক। তিনদিনের দিন যে সাপটা এসে আমাকে নিশ্চয় কামড়াবে কথা ছিল, সে আজ পর্যস্ত আমাকে খুঁজে বের করতে পারে নি।

প্রথম। কিন্তু ভয়ানক পাপ করেছ তুমি।

দিতীয়। মহাময়্রী দেবী ভয়ানক রাগ করেছেন।

**११४क ।** छाँद दाशेषा की दक्य राष्ट्रिष्ट एश्याद खर्जरे छ। ७ काक करति ।

স্বভন্ত। কিন্তু পঞ্চকদাদা, যদি তোমাকে সাপে কামড়াত।

পঞ্চক। তাহলে মাধা থেকে পা পর্যন্ত কোথাও কোনো সন্দেহ থাকত না।—
ভাই স্বভন্ত, জানলা খুলে তুই কী দেখলি বল দেখি।

षिछोत्र। ना ना, रिकाम न।

তৃতীয়। না, সে আমরা শুনতে পারব না—কী ভয়ানক।

প্রথম। আচ্ছা, একটু,—খুব একটুথানি বল ভাই।

স্বভন্ত। আমি দেখলুম সেখানে পাহাড়, গোরু চরছে---

বালকগণ। (কানে আঙুল দিয়া)ও বাবা, না না, আর শুনব না। আর ব'লো না স্মৃতন্ত্র। ওই যে উপাধ্যায়মশায় আসছেন। চল চল -- আর না।

পঞ্ক। কেন ? এখন তোমাদের কী?

প্রথম। বেশ, তাও জান না বুঝি? আজ যে পূর্বকান্ধনী নক্ষত্র—

পঞ্ক। তাতে কী ?

ৰিতীয়। আজ কাকিনী সরোবরের নৈশতি কোণে ঢোঁড়া সাপের খোলস খুঁজতে হবে না ? পঞ্চ। কেনরে?

প্রথম। তুমি কিছু জান না পঞ্চকদাদা। সেই খোলস কালো রঙের ঘোড়ার লেজের সাতগাছি চুল দিয়ে বেঁখে পুড়িয়ে ধোঁয়া করতে হবে যে।

দিতীয়। আজ যে পিতৃপুরুষেরা সেই ধোঁয়া দ্রাণ করতে আসবেন।

পঞ্চ । তাতে তাঁদের কষ্ট হবে না ?

প্রথম। পুণ্য হবে যে, ভয়ানক পুণ্য। [ স্বভন্ত বাতীত বালকগণের প্রস্থান

#### উপাধ্যায়ের প্রবেশ

স্বভন্ত। উপাধ্যায়মশায়।

পঞ্চক। আরে পালা পালা। উপাধ্যায়মশায়ের কাছ থেকে একটু পরমার্থতত্ব শুনতে হবে এখন বিরক্ত করিদ নে, একেবারে দৌড়ে পালা।

উপাধ্যায়। কী স্বভদ্ৰ, তোমার বক্তব্য কী শীঘ্ৰ বলে যাও।

স্বভত্ত। আমি ভয়ানক পাপ করেছি।

পঞ্ক। ভারি পণ্ডিত কিনা। পাপ করেছি! পালা বলছি।

উপাধ্যায়। (উৎসাহিত হইয়া) পাপ করেছ ? ওকে তাড়া দিচ্ছ কেন ? স্থভস্ত শুনে যাও।

পঞ্ক। আর রক্ষা নেই, পাপের একটুকু গন্ধ পেলে একেবারে মাছির মতো ছোটে।

छेशाधाय। की वनहिला ?

স্থভদ্র। আমি পাপ করেছি।

উপাধ্যায়। পাপ করেছ ? আচ্ছা বেশ। তাহলে বসো। শোনা যাক।

স্বভন্ত। আমি আয়তনের উত্তর দিকের—

উপাধ্যায়। বলো, বলো, উত্তর দিকের দেয়ালে আঁক কেটেছ ?

স্বভদ্র। না, আমি উত্তর দিকের জানলায়-

উপাধ্যায়। ব্ঝেছি, কুছই ঠেকিয়েছ। তাহলে তো সেদিকে আমাদের যতগুলি যজ্ঞের পাত্র আছে সমস্তই ফেলা যাবে। সাত মাসের বাছুরকে দিয়ে ওই জানলা না চাটাতে পারলে শোধন হবে না।

পঞ্চ । এটা আপনি ভূল বলছেন। ক্রিরাসংগ্রহে আছে ভূমিকুমাণ্ডের বোঁটা দিয়ে একবার—

উপাধ্যায়। তোমার তো স্পর্ধা কম দেখি নে। কুলদত্তের ক্রিয়াসংগ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়টি কি কোনোদিন খুলে দেখা হয়েছে। পঞ্চক। (জনাস্থিকে) স্বভন্ত যাও তুমি।—কিন্তু কুলদত্তকে তো আমি—
উপাধ্যায়। কুলদত্তকে মান না? আচ্ছা, ভরদ্বান্ত মিশ্রের প্রয়োগপ্রজ্ঞপ্তি তো
মানতেই হবে—তাতে—

স্থভত্ত। উপাধ্যায় মশায় আমি ভয়ানক পাপ করেছি।

- পঞ্জ। আবার ! সেই কণাই তো হচ্ছে। তুই চুপ কর।
  উপাধ্যায়। স্কুড্র, উত্তরের দেয়ালে যে আঁক কেটেছ সে চতুক্ষোণ, না গোলাকার ?
  স্কুড্রন। আঁক কাটি নি। আমি জানলা খুলে বাইরে চেয়েছিলুম।
- উপাধ্যায়। (বসিয়া পড়িয়া) আঃ সর্বনাশ। করেছিস কী। আজ তিন-শ পঁয়তাল্লিশ বছর ওই জানলা কেউ থোলে নি তা জানিস?

স্বভন্ত। আমার কী হবে।

পঞ্চক। স্বভদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া তোমার জয়জয়কার হবে স্বভদ্র। তিন-শ পাঁয়তাল্লিশ বছরের আগল তুমি ঘুচিয়েছ। তোমার এই অসামান্ত সাহস দেখে উপাধ্যায়-মশায়ের মুখে আর কথা নেই। গুরু আসার পথ তুমিই প্রথম খোলসা করে দিলে।

[ স্বভদ্রকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান

উপাধ্যায়। জানি নে কী সর্বনাশ হবে। উত্তরের অধিষ্ঠাত্রী যে একজ্ঞটা দেবী! বালকের তুই চক্ষু মূহূর্তেই পাধর হয়ে গেল না কেন তাই ভাবছি। যাই আচার্যদেবকে জানাই গে!

## আচার্য ও উপাচার্যের প্রবেশ

আচার্য। এতকাল পরে আমাদের গুরু আসছেন।

উপাচার্য। তিনি প্রসন্ন হয়েছেন।

আচার্য। প্রসন্ন হয়েছেন? তা হবে। হয়তো প্রসন্নই হয়েছেন। কিন্তু কেমন করে জানব।

উপাচার্য। নইলে তিনি আদবেন কেন।

আচার্য। এক-এক সময়ে মনে ভয় হয় যে, হয়তো অপরাধের মাত্রা পূর্ণ হয়েছে বলেই তিনি আসছেন।

উপাচার্য। না, আচার্যদেব, এমন কথা বলবেন না। আমরা কঠোর নিয়ম সমস্তই নিঃশেষে পালন করেছি—কোনো ক্রটি ঘটে নি।

আচার্য। কঠোর নিয়ম ? হা, সমস্তই পালিত হয়েছে।

উপাচার্য। বছ্রশুদ্ধিরত আমাদের আয়তনে এইবার নিয়ে ঠিক সাতান্তর বার পূর্ণ হয়েছে। আর কোনো আয়তনে এ কি সম্ভবপর হয়।

আচার্য। না আর কোথাও হতে পারে না।

উপাচার্য। কিন্তু তবু আপনার মনে এমন দ্বিধা হচ্ছে কেন?

আচার্ব। স্বতসোম, তোমার মনে কি তুমি শাস্তি পেয়েছ?

উপাচার্ব। আমার তো একমূহুর্তের জন্মে অশাস্তি নেই।

আচাৰ্য। অশান্তি নেই ?

উপাচার্য। কিছুমাত্র না। আমার অহোরাত্র একেবারে নিয়মে বাঁধা। এর চেমে আর শাস্তি কী হতে পারে ?

আচার্য। ঠিক, ঠিক,—ঠিক বলেছ স্থতসোম। অচেনার মধ্যে গিয়ে কোধায় তার অন্ত পাব। এখানে সমস্তই জানা, সমস্তই অভ্যন্ত—এখানকার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এখানকারই সমস্ত শান্তের ভিতর থেকে পাওয়া যায়—তার জন্যে একটুও বাইরে যাবার দরকার হয় না। এই তো নিশ্চল শাস্তি!

উপাচার্য। আচার্যদেব, আপনাকে এমন বিচলিত হতে কথনো দেখি নি।

আচার্য। কী জ্ঞানি, আমার কেমন মনে হচ্ছে কেবল একলা আমিই না, চারিদিকে সমস্তই বিচলিত হয়ে উঠছে। আমার মনে হচ্ছে আমাদের এথানকার দেরালের প্রত্যেক পাধরটা পর্যন্ত বিচলিত। তুমি এটা অমুভব করতে পারছ না স্থতসোম?

উপাচার্য। কিছুমাত্র না। এখানকার অটল ন্তর্জতার লেশমাত্র বিচ্যুতি দেখতে পাচ্ছি নে। আমাদের তো বিচলিত হবার কথাও না। আমাদের সমস্ত শিক্ষা কোন্ কালে সমাধা হয়ে গেছে। আমাদের সমন্ত লাভ সমাপ্ত, সমস্ত সঞ্চয় পর্যাপ্ত। ওই যে পঞ্চক আসছে। পাণবের মধ্যে কি ঘাস বেরোয়। এমন ছেলে আমাদের আয়তনে কী করে সম্ভব হল। ওই আমাদের ত্র্লক্ষণ। এই আয়তনের মধ্যে ও কেবল আপনাকেই মানে। আপনি ওকে একটু ভর্মনা করে দেবেন।

আচার্য। আচ্ছা তুমি যাও। আমি ওর সঙ্গে একটু নিভূতে কথা কয়ে দেখি। [উপাচার্যের প্রস্থান

#### পঞ্চকের প্রবেশ

আচার্ব। (পঞ্চকের গায়ে হাত দিয়া) বংস, পঞ্চক।
পঞ্চক। করলেন কী। আমাকে ছুঁলেন?
আচার্ব। কেন, বাধা কী আছে।

পঞ্চক। আমি বে আচার রক্ষা করতে পারি নি।

আচার্য। কেন পার নি বংস।

পঞ্চক। প্রভূ, কেন, তা আমি বলতে পারি নে। আমার পারবার উপায় নেই।

আচার্য। সৌম্য, তুমি তো জান, এখানকার যে নিয়ম সেই নিয়মকে আশ্রয় করে হাজার বছর হাজার হাজার লোক নিশ্চিম্ভ আছে। আমরা যে খুশি তাকে কি ভাঙতে পারি।

পঞ্চক। আচার্যদেব, বে-নিয়ম সত্য তাকে ভাঙতে না দিলে তার যে পরীক্ষা হয় ্বা। তাই কি ঠিক নয়?

আচার্ব। বাও বংস, তোমার পথে তুমি বাও। আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা ক'রোনা।

পঞ্চক। আচার্যদেব, আপনি জ্বানেন না কিন্তু আপনিই আমাকে নিয়মের চাকার নিচে থেকে টেনে নিয়েছেন।

আচার্ব। কেমন করে বংস।

পঞ্চক। তা জ্বানি নে, কিন্তু আপনি আমাকে এমন একটা-কিছু দিয়েছেন যা আচারের চেয়ে নিয়মের চেয়ে অনেক বেশি।

আচার্য। তুমি কী কর না কর আমি কোনোদিন জিজ্ঞাসা করি নে, কিন্তু আজ একটি কথা জিজ্ঞাসা করব। তুমি কি অচলায়তনের বাইরে গিরে যুনক জাতির সঙ্গে মেশ।

পঞ্চক। আপনি কি এর উত্তর শুনতে চান।

আচার্ষ। নানাপাক, ব'লোনা। কিন্তু যুনকেরা যে অত্যন্ত ফ্লেচ্ছ। তাদের সহবাস কি—

পঞ্চক। তাদের সম্বন্ধে আপনার কি কোনো বিশেষ আদেশ আছে?

আচার্য। না না, আদেশ আমার কিছুই নেই। যদি ভূল করতে হয় তবে ভূল করো গে—ভূমি ভূল করো গে—আমাদের কথা শুনো না।

পঞ্চক। ওই উপাচার্য আসছেন—বোধ করি কাজের কণা আছে—বিদার হই।
[ প্রস্থান

### উপাধ্যায় ও উপাচার্যের প্রবেশ

উপাচার্য। (উপাধ্যায়ের প্রতি) আচার্যদেবকে তে। বলতেই হবে। উনি নিতান্ত উদ্বিশ্ব হবেন—কিন্ধ দায়িত্ব যে ওঁরই। আচার্য। উপাধ্যায়, কোনো সংবাদ আছে নাকি।

উপাধ্যায়। অত্যম্ভ মন্দ সংবাদ।

আচার্য। অতএব সেটা সম্বর বলা উচিত।

উপাধ্যায়। আচার্যদেব, স্থভক্র আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের জানলা খুলে বাইরে দৃষ্টিপাত করেছে।

আচার্য। উত্তর দিকটা তো একজটা দেবীর।

উপাধ্যায়। সেই তো ভাবনা। আমাদের আয়তনের মন্ত্রপৃত রুদ্ধ বাতাসকে সেখানকার হাওয়া কতটা দূর পর্যন্ত আক্রমণ করেছে বলা তো যায় না।

উপাচার্য। এখন কথা হচ্ছে এ পাপের প্রায়শ্চিত কী।

আচার্য। আমার তো শ্বরণ হয় না। উপাধ্যায় বোধ করি-

উপাধ্যায়। না, আমিও তো মনে আনতে পারি নে। আজ তিন-শ বছর এ প্রায়শ্চিত্তটার প্রয়োজন হয় নি—সবাই ভূলেই গেছে। ওই যে মহাপঞ্চক আসছে— যদি কারও জানা থাকে তো সে ওর।

#### মহাপঞ্চকের প্রবেশ

উপাধ্যায়। মহাপঞ্চক, সব গুনেছ বোধ করি।

মহাপঞ্চক। সেই জ্বন্থেই তো এলুম; আমরা এখন সকলেই অশুচি, বাহিরের হাওয়া আমাদের আয়তনে প্রবেশ করেছে।

উপাচার্য। এর প্রায়শ্চিত্ত কী, আমাদের কারও শ্বরণ নেই। তুমিই হয়তো বলতে পার।

মহাপঞ্চক। ক্রিয়াকল্পতকতে এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না—একমাত্র ভগবান জলনানস্তকৃত আধিকর্মিক বর্ষায়ণে লিখছে, অপরাধীকে ছয়মাস মহাতামস সাধন করতে হবে।

উপাচার্য। মহাতামস?

মহাপঞ্চক। হাঁ, ওকে অন্ধকারে রেথে দিতে হবে, আলোকের এক রশ্মিমাত্রও দেখতে পাবে না। কেননা আলোকের দ্বারা যে-অপরাধ অন্ধকারের দ্বারাই তার ক্ষালন।

উপাচার্য। তা হলে, মহাপঞ্চক, সমস্ত ভার তোমার উপর রইল।

উপাধ্যায়। চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাই। ততক্ষণ স্বভন্তকে হিন্তুমর্দনকুত্তে স্থান করিয়ে আনি গে। আচার্ব। শোনো, প্রয়োজন নেই।

উপাধ্যায়। কিসের প্রয়োজন নেই।

আচার্য। প্রায়শ্চিত্তর।

মহাপঞ্চক। প্রয়োজন নেই বলছেন! আধিকর্মিক বর্ষায়ণ খুলে আমি এখনই দেখিয়ে দিচ্ছি—

আচার্য। দরকার নেই—স্থভদ্রকে কোনো প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না, আমি আশীর্বাদ করে তার—

মহাপঞ্চ । এও কি কখনো সম্ভব হয়। যা কোনো শান্তে নেই আপনি কি তাই— আচার্য। না, হতে দেব না, যদি কোনো অপরাধ ঘটে সে আমার। তোমাদের ভয় নেই।

উপাধ্যায়। এ রকম তুর্বলতা তো আপনার কোনোদিন দেখি নি। এই তো সেবার অষ্টাঙ্গশুদ্ধি উপবাসে তৃতীয় রাত্রে বালক কুশলশীল জল জল করে পিপাসায় প্রাণ-ত্যাগ করলে কিন্তু তবু তার মুখে যখন এক বিন্দু জল দেওয়া গেল না, তখন তো আপনি নীরব হয়ে ছিলেন। তুচ্ছ মাছ্মের প্রাণ আজ আছে কাল নেই, কিন্তু সনাতন ধর্মবিধি তো চিরকালের।

# স্থভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের প্রবেশ

পঞ্চ । ভয় নেই স্থভদ্ৰ, তোর কোনো ভয় নেই—এই শিশুটিকে অভয় দাও প্রভূ।

আচার্য। বংস, তুমি কোনো পাপ কর নি। ধারা বিনা অপরাধে তোমাকে হাজার হাজার বংসর ধরে মুখ বিষ্কৃত করে ভয় দেখাচ্ছে, পাপ তাদেরই। এস পঞ্চক। ফুভদ্রকে কোলে লইয়া পঞ্চকের সঙ্গে প্রস্থান

উপাধাার। এ কী হল উপাচার্যমশার ? [ উপাচার্যের প্রস্থান

মহাপঞ্চ । আমরা অশুচি হয়ে রইলুম, আমাদের যাগয়ক্ত ব্রত-উপবাস সকলই পণ্ড হতে থাকল, এ তো সহা করা শক্ত।

উপাধ্যায়। এ সহু করা চলবেই না। আচার্য কি শেষে আমাদের শ্লেচ্ছের সঙ্গে সমান করে দিতে চান ?

মহাপঞ্চক। উনি আঁজ স্বভদ্রকে বাঁচাতে গিয়ে সনাতন ধর্মকে বিনাশ করবেন! এ কী রকম বৃদ্ধিবিকার ওঁর ঘটল ? এ অবস্থায় ওঁকে আচার্য বলে গণ্য করাই চলবে না।

## সঞ্জীব, বিশ্বস্তর, জয়োতমের প্রবেশ

সঞ্জীব। এতদিন এখানে সব ঠিক চলছিল। যেই গুরু আসবেন রব উঠল অমনি কেন এই সব অনাচার ঘটতে লাগল ?

বিশ্বস্তর। আচার্য অদীনপুণ্য যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করেন, তবে তিনি যেমন আছেন থাকুন কিন্তু আমরা তাঁর কোনো অফুশাসন মানব না।

জয়োন্তম । তিনি বলেন, তাঁর গুরু তাঁকে যে আসনে বসিয়েছেন তাঁর গুরুই তাঁকে সেই আসন থেকে নামিয়ে দেবেন, সেইজন্মে তিনি অপেক্ষা করছেন।

#### অধ্যেতার প্রবেশ

উপাধ্যায়। কী গো অধ্যেতা, ব্যাপার কী ?

অধ্যেতা। স্বভদ্রকে মহাতামসে বসায় কার সাধ্য ?

মহাপঞ্চ । কেন কী বিদ্ন ঘটেছে?

অধ্যেতা। মূর্তিমান বিম্ন রয়েছে তোমার ভাই।

মহাপঞ্ক। পঞ্চক?

অধ্যেতা। হাঁ। আমি ডাকতেই স্নভদ্র ছুটে এল কিন্তু পঞ্চক তাকে কেড়ে নিয়ে গেল।

মহাপঞ্চক। না, এই নরাধমকে নিয়ে আর চলল না। আনেক সহু করেছি। এবার ওকে নির্বাসন দেওয়াই স্থির। কিন্তু আধ্যেতা, তুমি এটা সহু করলে ?

অধ্যেতা। আমি কি তোমার পঞ্চককে ভর করি ? স্বরং আচার্য অদীনপুণ্য এসে তাকে আদেশ করলেন তাই তো সে সাহস পেলে।

मञ्जीव। श्वतः आमात्मत्र आघार्य!

বিশ্বস্তর। ক্রমে এ-সব হচ্ছে কী। এতদিন এই আয়তনে আছি ক্ধনো তো এমন অনাচারের কথা শুনি নি। আর স্বয়ং আমাদের আচার্বের এই কীর্তি!

क्राइंडिया ठाँदिक अकरात क्रिकामा करत्रहे एनशा माक ना !

বিশ্বস্তর। না না, আচার্যকে আমরা—

মহাপঞ্চ । কী করবে আচার্যকে, বলেই ফেলো।

বিশ্বস্তর। তাই.তো ভাবছি কী করা যায়। তাঁকে না হয়—আপনি বলে দিন না কী করতে হবে।

মহাপঞ্চক। আমি বলছি তাঁকে সংযত করে রাখতে হবে। সঞ্জীব। কেমন করে? মহাপঞ্চক। কেমন করে আবার কী। মত্ত হস্তীকে যেমন করে সংষত করতে হয় তেমনি করে।

গুরু

জ্বোত্তম। আমাদের আচার্যদেবকে কি তা হলে—
মহাপঞ্চক। ইা, তাঁকে বন্ধ করে রাখতে হবে। চূপ করে রইলে যে। পারবে না ?
আচার্যের প্রবেশ

আচার্য। বংস, এতদিন তোমরা আমাকে আচার্য বলে মেনেছ, আজ তোমাদের সামনে আমার বিচারের দিন এসেছে। আমি স্বীকার করছি অপরাধের অস্ত নেই, অস্ত নেই, তার প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে।

সঞ্জীব। তবে আর দেরি করেন কেন? এদিকে যে আমাদের সর্বনাশ হয়।
আচার্য। গুরু চলে গেলেন আমরা তাঁর জারগায় পুঁলি নিয়ে বসলুম; সেই জীর্ণ
পুঁলির ভাগুরে প্রতিদিন তোমরা দলে দলে আমার কাছে তোমাদের তরুল হাদরটি মেলে
ধরে কী চাইতে এসেছিলে? অয়তবাণী? কিন্তু আমার তালু যে গুকিয়ে কাঠ হয়ে
গেছে। রসনায় যে রসের লেশমাত্র নেই। এবার নিয়ে এস সেই বাণী, গুরু, নিয়ে এস
হৃদয়ের বাণী। প্রাণকে প্রাণ দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যাও।

পঞ্চক। (ছুটিয়া প্রবেশ করিয়া) তোমার নববর্ধার সজল হাওয়ায় উড়ে যাক সব শুকনো পাতা—আয় রে নবীন কিশলয়—তোরা ছুটে আয়, তোরা ফুটে বেরো। ভাই জ্বয়োস্তম, শুনছ না, আকাশের ঘননীল মেঘের মধ্যে মৃক্তির ডাক উঠেছে—আজ নৃত্য কর রে নৃত্য কর।

গান

ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে তারে আজ থামার কে রে। সে যে আকাশ পানে হাত পেতেছে তারে আজ নামার কে রে।

প্রথমে জয়োত্তমের, পরে বিশ্বস্তরের, পরে সঞ্জীবের নৃত্যগীতে যোগ মহাপঞ্চক। পঞ্চক, নির্লব্দে বানর কোথাকার, থাম বলছি থাম। পঞ্চক। গান

> ওরে আমার মন মেতেছে আমারে পামার কে রে।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, আমি তোমাকে বলি নি একজ্ঞটা দেবীর শাপ আরম্ভ হয়েছে? দেখছ, কী করে তিনি আমাদের সকলের বৃদ্ধিকে বিচলিত করে তুলছেন— ক্রমে দেখবে অচলায়তনের একটি পাধরও আর থাকবে না।

পঞ্চক। না, থাকবে না, থাকবে না, পাথরগুলো সব পাগল হয়ে যাবে; তারা কে কোথায় ছুটে বেরিয়ে পড়বে, তারা গান ধরবে—

ওরে ভাই, নাচ রে ও ভাই নাচ রে—
আজ ছাড়া পেয়ে বাঁচ রে,—
লাজভয় ঘুচিয়ে দে রে;
তোরে আজ থামায় কে রে।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যার, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কাঁ। সর্বনাশ শুরু হয়েছে, বুঝতে পারছ না। ওরে সব ছন্নমতি মূর্থ, অভিশপ্ত বর্বর, আজ তোদের নাচবার দিন ?

পঞ্চক। সর্বনাশের বাজনা বাজলেই নার্চ গুরু হয় দাদা।

মহাপঞ্চ । চুপ কর লক্ষীছাড়া। ছাত্রগণ, তোমরা আত্মবিশ্বত হ'য়োনা। ষোর বিপদ আসন্ন সে-কথা শ্বরণ রেখো।

বিশস্তর। আচার্যদেব পারে ধরি, স্থভদ্রকে আমাদের হাতে দিন, তাকে তার প্রারশ্চিত্ত থেকে নিরস্ত করবেন না।

আচার্ব। না বংস, এমন অন্থরোধ ক'রো না।

সঞ্জীব। ভেবে দেখুন, স্মুভন্তের কতবড়ো ভাগ্য। মহাতামস ক-জন লোকে পারে। ওযে ধরাতলে দেবত্ব লাভ করবে।

আচার্য। গায়ের জোরে দেবতা গড়বার পাপে আমাকে লিপ্ত ক'রো না। সে মামুষ, সে শিশু, সেইজন্মেই সে দেবতাদের প্রিয়।

জ্যোত্তম। দেখুন আপনি আমাদের আচার্য, আমাদের প্রণম্য, কিন্তু যে অক্যায় কাজ করছেন, তাতে আমরা বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হব।

আচার্য। করো, বলপ্রয়োগ করো, আমাকে মেনো না, আমাকে মারো, আমি অপমানেরই যোগ্য, তোমাদের হাত দিয়ে আমার যে শান্তি আরম্ভ হল তাতেই ব্যুতে পারছি গুরুর আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু সেই জ্বন্তেই বলছি শান্তির কারণ আর বাড়তে দেব না। স্থভদ্রকে তোমাদের হাতে দিতে পার্য না।

বিশ্বন্তর। পারবেন না?

আচাৰ। না।

মহাপঞ্চ । তাহলে আর বিধা করা নয়। বিশ্বস্তর, এখন তোমাদের উচিত ওঁকে

্রজার করে ধরে নিম্নে ঘরে বন্ধ করা। ভীক্ষ, কেউ সাহস করছ না? আমাকেই তবে এ কাজ করতে হবে ?

জ্যোত্তম। খবরদার—আচার্যদেবের গারে হাত দিতে পারবে না।

বিশ্বস্তর। না না, মহাপঞ্চক, ওঁকে অপমান করলে আমরা সইতে পারব না।

সঞ্জীব। আমরা সকলে মিলে পায়ে ধরে ওঁকে রাজি করাব। একা স্থভন্তের প্রতি দয়া করে উনি কি আমাদের সকলের অমঙ্গল ঘটাবেন ?

বিশ্বস্তর। এই অচলায়তনের এমন কত শিশু উপবাসে প্রাণত্যাগ করেছে—তাতে ক্ষতি কী হয়েছে।

#### স্বভদ্রের প্রবেশ

স্বভন্ত। আমাকে মহাতামস ব্রত করাও।

পঞ্চক। সর্বনাশ করলো। ঘূমিয়ে পড়েছে দেখে আমি এখানে এসেছিলুম কখন জ্বেগে উঠে চলে এসেছে।

আচার্য। বংস স্থভদ্র, এস আমার কোলে। যাকে পাপ বলে ভর করছ সে পাপ আমার—আমিই প্রায়ন্তিত্ত করব।

বিশ্বস্তর। না না, আয় রে আয় স্কৃত্র, তুই মাহুষ না, তুই দেবতা।

मधीव। जूरे भग।

বিশ্বস্তর। তোর বন্ধদে মহাতামদ করা আর কারও ভাগ্যে ঘটে নি। সার্থক তোর মা তোকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন।

উপাধ্যায়। আহা স্ভদ্র, তুই আমাদের অচলায়তনেরই বালক বটে।

মহাপঞ্চক। আচার্য, এখনও কি তুমি জোর করে এই বালককে এই মহাপুণ্য থেকে বঞ্চিত করতে চাচ্ছ ?

আচার্ব। হার হার, এই দেখেই তো আমার হৃদর বিদীর্ণ হরে যাচছে। তোমরা যদি ওকে কাঁদিয়ে আমার হাত থেকে ছিঁড়ে কেড়ে নিয়ে বেতে তাহলেও আমার এত বেদনা হত না। কিন্তু দেখছি হাজার বছরের নিষ্ঠ্ র মৃষ্টি অতটুকু শিশুর মনকেও চেপে ধরেছে, একেবারে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়ে দিয়েছে রে। কখন সময় পেল সে। সে কী গর্ভের মধ্যেও কাজ করে।

পঞ্চক। স্থভন্ত, আয় ভাই, প্রায়ন্চিত্ত করতে ধাই—আমিও ধাব তোর সঙ্গে। আচার্ব। বংস, আমিও ধাব।

স্ভন্ত। না না, আমাকে যে একলা থাকতে হবে—লোক থাকলে যে পাপ হবে। ১৩—১৮ মহাপঞ্চক। ধন্ত শিশু, তুমি তোমার ওই প্রাচীন আচার্যকে আজ শিক্ষা দিলে। এস তুমি আমার সঙ্গে।

আচার্য। না, আমি ষতক্ষণ তোমাদের আচার্য আছি ততক্ষণ আমার আদেশ ব্যতীত কোনো ব্রত আরম্ভ বা শেষ হতেই পারে না। আমি নিষেধ করছি। স্বভদ্র, আচার্ষের কথা অমান্ত ক'রো না—এস পঞ্চক ওকে কোলে করে নিয়ে এস।

[ স্বভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের ও আচার্যের এবং উপাধ্যায়ের প্রস্থান

মহাপঞ্চক। ধিক! তোমাদের মতো ভীরুদের তুর্গতি হতে রক্ষা করে এমন সাধ্য কারও নেই। তোমরা নিজেও মরবে অন্ত সকলকেও মারবে।

#### পদাতিকের প্রবেশ

পদাতিক। স্থবিরপত্তনের রাজা আসছেন।

মহাপঞ্চ । ব্যাপারথানা কী। এ যে আমাদের রাজা মন্থরগুপ্ত।

#### রাজার প্রবেশ

রাজা। নরদেবগণ, তোমাদের সকলকে নমস্বার।

সকলে। জয়োস্ত রাজন্।

মহাপঞ্চ। কুশল তো?

রাজা। অত্যন্ত মন্দ সংবাদ। প্রত্যন্তদেশের দূতেরা এসে খবর দিল যে দাদাঠাকুরের দল এসে আমাদের রাজ্যসীমার কাছে বাসা বেঁধেছে।

মহাপঞ্চ। দাদাঠাকুরের দল কারা?

রাজা। ওই যে যুনকরা।

মহাপঞ্চ । যুনকরা যদি একবার আমাদের প্রাচীর ভাঙে তাহলে যে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দেবে।

রাজা। সেইজ্বন্তেই তো ছুটে এলুম। চণ্ডক বলে একজন যুনক আমাদের স্থবিরক সম্প্রদায়ের মন্ত্র পাবার জ্বন্তে গোপনে তপস্তা করছিল। আমি সংবাদ পেয়েই তার শিরশ্ছেদ করেছি।

মহাপঞ্চক। ভালোই করেছেন। কিন্তু এদিকে আমাদের অচলায়তনের মধ্যেই যে পাপ প্রবেশ করেছে তার কী করলেন? আমাদের পরাভবের আর দেরি কী?

वाखा। त्म की कथा।

সঞ্জীব। আয়তনে একজ্ঞটা দেবীর শাপ লেগেছে।

রাজা। একজটা দেবীর শাপ! সর্বনাশ। কেন তাঁর শাপ?

মহাপঞ্চক। যে উত্তরদিকে তাঁর অধিষ্ঠান এখানে একদিন সেইদিককার জানালা খোলা হয়েছে।

গুরু

রাজা। (বসিয়া পড়িয়া) তবে তো আর আশা নেই।

মহাপঞ্চ । আচার্য অদীনপুণ্য এ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিচ্ছেন না।

বিশ্বস্তর। তিনি জোর করে আমাদের ঠেকিয়ে রেখেছেন।

রাজা। দাও, দাও, অদীনপুণ্যকে এখনই নির্বাসিত করে দাও।

মহাপঞ্জ। আগামী অমাবস্তায়—

রাজা। না না, এখন তিথিনক্ষত্র দেখবার সময় নেই। বিপদ আসয়। সংকটের
সময় আমি আমার রাজ-অধিকার খাটাতে পারি—শাস্ত্রে তার বিধান আছে।

মহাপঞ্জ। হাঁ আছে। কিন্তু আচাৰ্য কে হবে?

রাজা। তুমি, তুমি। এখনই আমি তোমাকে আচার্যের পদে প্রতিষ্ঠিত করে দিলুম। দিক্পালগণ সাক্ষী, এই ব্রন্ধচারিগণ সাক্ষী।

মহাপঞ্চ। অদীনপুণ্যকে কোথায় নির্বাসিত করতে চান?

রাজা। আয়তনের বাইরে নয়। কী জানি যদি যুনকদের সঙ্গে যোগ দেন। আয়তনের প্রান্তে যে দর্ভকপাড়া আছে সেইখানে তাঁকে বন্ধ করে রেখো।

জ্বোত্তম। আচার্য অদীনপুণ্যকে দর্ভকদের পাড়ায় ? তারা যে অস্ত্যজ্জাতি— অশুচি পতিত।

মহাপঞ্চক। যিনি স্পর্ধাপূর্বক আচার লঙ্ঘন করেন, অনাচারীদের মধ্যে নির্বাসনই তাঁর উচিত দণ্ড। মনে ক'রো না আমার ভাই বলে পঞ্চককে ক্ষমা করব। তারও সেই দর্ভকপাড়ায় গতি।

## দূতের প্রবেশ

দৃত। ভনলুম গুরু থুব কাছে এসেছেন।

রাজা। কে বললে?

मूछ। চারিদিকেই কথা উঠেছে।

রাজা। তাহলে তো তাঁর অভার্থনার আয়োজন করতে হবে। মহাপঞ্চক, অচলায়তনের সমস্ত জানলা বন্ধ করে শুদ্ধিমন্ত্র পাঠ করাতে থাকো।

মহাপঞ্চক। জ্ঞানলা বন্ধ সম্বন্ধে ভাববেন না। মন্ত্রের ভার আমি নিচ্ছি।

[ রাজার প্রস্থান

## পঞ্চক কোপায় ?

ব্দরোত্তম। শুনলুম সে প্রাচীর ডিঙিয়ে যুনকদের কাছে গেছে।

মহাপঞ্চক। পাষও। আর যেন সে আয়তনে ফিরে না আসে। গুরু আসবার আগেই এখানকার সমস্ত উপদ্রব দূর করা চাই। ওহে ব্রহ্মচারিগণ, মন্ত্র পড়বার জন্তে সান করে প্রস্তুত হয়ে এস।

الزنار الزنار

# পাহাড় মাঠ

#### পঞ্চকের গান

এ পথ গেছে কোন্থানে গো কোন্থানে---তা কে জানে তা কে জানে। কোন্ পাহাড়ের পারে, কোন্ সাগরের ধারে, কোন্ গুরাশার দিকপানে— তা কে জানে তা কে জানে। এ পথ দিয়ে কে আসে যায় কোন্থানে তা কে জানে তা কে জানে। কেমন যে তার বাণী, কেমন হাসিখানি, যায় সে কাহার সন্ধানে তা কে জানে তা কে জানে। পশ্চাতে আসিয়া যূনকদলের নৃত্য

পঞ্ক। ও কীরে। তোরা কখন পিছনে এসে নাচতে লেগেছিস। প্রথম যুনক। আমরা নাচবার স্থযোগ পেলেই নাচি, পা ঘুটোকে স্থির রাখতে পারি নে।

षिতীয় যূনক। আয় ভাই ওকে স্থন্ধ কাঁধে করে নিয়ে একবার নাচি।

পঞ্চ। আরে না না, আমাকে ছুঁস নে রে ছুঁস নে। তৃতীয় যুনক। ওই রে। ওকে অচলায়তনের ভূতে পেয়েছে। যুনককে ও ছোঁবে না।

পঞ্ক। জানিস, আমাদের গুরু আসবেন?

প্রথম যুনক। সভ্যি নাকি। তিনি মাহুষটি কী রকম ? তাঁর মধ্যে নতুন কিছু আছে?

পঞ্চ । নতুনও আছে, পুরোনোও আছে। দ্বিতীয় যুনক। আছা এলে খবর দিয়ো—একবার দেখব তাঁকে।

পঞ্চক। তোরা দেখবি কী রে। সর্বনাশ। তিনি তো যুনকদের গুরু নন।
তাঁর কথা তোদের কানে পাছে এক অক্ষরও যায় সেজন্তে তোদের দিকের প্রাচীরের
বাইরে সাত সার রাজার সৈত্য পাহারা দেবে। তোদেরও তো গুরু আছে—তাকে
নিয়েই—

তৃতীয়ু যুনক। গুরু! আমাদের আবার গুরু কোণার। আমরা তো হলুম শাদাঠাকুরের দল। এ পর্যস্ত আমরা তো কোনো গুরুকে মানি নি।

প্রথম যুনক। সেইজন্মেই তো ও জিনিসটা কী রকম দেখতে ইচ্ছা করে।

দিতীয় যুনক। আমাদের মধ্যে একজন, তার নাম চণ্ডক—তার কী জানি ভারি লোভ হয়েছে; সে ভেবেছে তোমাদের কোনো গুরুর কাছে মন্ত্র নিরে আশ্চর্য কী একটা ফল পাবে—তাই সে শুকিয়ে চলে গেছে।

তৃতীয় যুনক। কিন্তু যুনক বলে কেউ তাকে মন্ত্র দিতে চায় না। সেও ছাড়বার ছেলে নয়, সে লেগেই রয়েছে। তোমরা মন্ত্র দাও না বলেই মন্ত্র আদায় করবার জ্ঞে তার এত জেদ।

প্রথম যুনক। কিন্তু পঞ্চকদাদা, আমাদের ছুঁলে কি তোমার গুরু রাগ করবেন ? পঞ্চক। বলতে পারি নে—কী জানি যদি অপরাধ নেন। ওরে, তোরা যে সবাই সব রকম কাঙ্কই করিস—সেইটে যে বড়ো দোষ। তোরা চাষ করিস তো ?

প্রথম যুনক। চাষ করি বই কী, খুব করি। পৃথিবীতে জ্বন্মেছি পৃথিবীকে সেটা খুব কষে বৃঝিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ি।

#### গান

আমরা চাষ করি আনন্দে। 
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সদ্ধ্যে।
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভরে ভরে চষা মাটির গদ্ধে।
সবৃজ্ব প্রাণের গানের লেখা, রেখায় রেখায় দেয় রে দেখা,
মাতে রে কোন্ তরুণ কবি নৃত্যদোত্ল ছন্দে।
ধানের শিবে পুলক ছোটে, সকল ধরা হেসে ওঠে,
জ্জ্রানেরি সোনার রোদে পূর্ণিমারি চক্রে।।

পঞ্চম। আচ্ছা, না হয় তোরা চাষই করিস সেও কোনোমতে সহ হয়—কিন্ত কে বলছিল তোরা কাঁকুড়ের চাষ করিস ?

প্রথম যুনক। করি বই কি।

পঞ্ম। কাঁকুড়! ছি ছি। থেঁসারিভালেরও চাষ করিস বুঝি?

তৃতীয় যূনক। কেন করব না। এখান থেকেই তো কাঁকুড় থেঁসারিভাল তোমাদের বাজারে যায়।

পঞ্চক। তা তো যার, কিন্তু জানিস নে কাঁকুড় আর থেঁসারিডাল যারা চাষ করে তাদের আমরা ঘরে ঢুকতে দিই নে।

প্রথম যুনক। কেন।

পঞ্ক। কেন কীরে ? ওটা যে নিষেধ।

প্রথম যূনক। কেন নিষেধ?

পঞ্চক। শোনো একবার। নিষেধ, তার আবার কেন। সাধে তোদের ম্থদর্শন পাপ। এই সহজ কথাটা বুঝিস নে যে কাঁকুড় আর থেঁসারিডালের চাষটা ভয়ানক খারাপ।

দ্বিতীয় যুনক। কেন ? ওটা কি তোমরা খাও না ?

পঞ্চ । খাই বই কি, খুব আদর করে খাই—কিন্তু ওটা যারা চাষ করে তাদের ছায়া মাড়াই নে।

षिতীয় যুনক। কেন?

পঞ্চক। ক্ষের কেন। তোরা যে এতবড়ো নিরেট মূর্থ তা জানতুম না। আমাদের পিতামহ বিষ্ণন্তী কাঁকুড়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে খবর রাখিস নে বৃঝি ?

দ্বিতীয় যূনক। কাঁকুড়ের মধ্যে কেন?

পঞ্চ । আবার কেন ? তোরা যে ওই এক কেনর জালায় আমাকে অতিষ্ঠ করে তুললি।

তৃতীয় যুনক। আর, থেঁসারির ডাল?

পঞ্চ। একবার কোন্ যুগে একটা থেঁসারিভালের শুঁড়ো উপবাসের দিন কোন এক মন্ত বুড়োর ঠিক গোঁকের উপর উড়ে পড়েছিল; তাতে তাঁর উপবাসের পুণাঙ্কল থেকে ষষ্টিসহস্র ভাগের এক ভাগ কম পড়ে গিয়েছিল; তাই তখনই সেইখানে দাঁড়িয়ে উঠে তিনি জগতের সমন্ত থেঁসারিভালের খেতের উপর অভিশাপ দিয়ে গেছেন। এতবড়ো তেজ। তোরা হলে কী করতিস বল দেখি!

প্রথম যুনক। আমাদের কথা বল কেন। উপবাসের দিনে থেঁসারিভাল **বদি** গোঁকের উপর পর্যন্ত এগিরে আসে তাহঁলে তাকে আরও একটু এগিরে নিই। পঞ্চক। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি করে বলিস—তোরা কি লোহার কাজ করে থাকিস ?

প্রথম যুনক। লোহার কাজ করি বই কি, খুব করি।

পঞ্চক। রাম রাম। আমরা সনাতন কাল থেকে কেবল তামা-পিতলের কাজ করে আসছি। লোহা গলাতে পারি কিন্তু সব দিন নর। ষটার দিনে যদি মঙ্গলবার পড়ে তবেই স্নান করে আমরা হাপর ছুঁতে পারি কিন্তু তাই বলে লোহা পিটোনো সে তো হতেই পারে না।

🌯 প্রথম যুনক। কেন, লোহা কী অপরাধটা করেছে ?

পঞ্চ । আরে ওটা যে লোহা সে তো তোকে মানতেই হবে।

প্রথম যুনক। তাতো হবে।

পঞ্চ। তবে আর কী—এই বুঝে নে না।

দ্বিতীয় যুনক। তবু একটা তো কারণ আছে।

পঞ্চক। কারণ নিশ্চয়ই আছে কিন্তু কেবল সেটা পুঁথির মধ্যে। আচ্ছা, তোদের মন্ত্র কেউ পড়ায় নি ?

দ্বিতীয় যুনক। মন্ত্র! কিসের মন্ত্র।

পঞ্চক। এই মনে কর যেমন বন্ধবিদারণ মন্ত্র—তট তট তোতয় তোতয়—

তৃতীয় যুনক। ওর মানে কী ?

পঞ্চক। আবার! মানে! তোর আস্পর্ধা তো কম নয়। সব কথাতেই মানে! কেযুরী মন্ত্রটা জানিস ?

প্রথম যুনক। না।

পঞ্ক। মরীচী ?

প্রথম যুনক। না।

পঞ্ক। মহাশীতবতী?

প্রথম যুনক। না।

পঞ্চ । উষ্ণীযবিজয় ?

প্রথম যুনক। না।

পঞ্চম। নাপিত ক্ষোর করতে করতে যেদিন তোদের বাঁ গালে রক্ত পাড়িয়ে দেয় সেদিন করিস কী ?

ভূতীয় যুনক। সেদিন নাপিতের ছুই গালে চঞ্চ কষিয়ে দিই।

পঞ্চক। নাবে না, আমি বলছি সেদিন নদী পার হবার দরকার হলে তোরা বেরা নোকোর উঠতে পারিস ? তৃতীয় যুনক। খুব পারি।

পঞ্চক। ওরে, তোরা আমাকে মাটি করলি রে। আমি আর থাকতে পারছি নে। তোদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আর সাহস হচ্ছে না। এমন জ্বাব যদি জার-একটা শুনতে পাই তাহলে তোদের বৃকে করে পাগলের মত নাচব, আমার জাতমান কিছু থাকবে না। ভাই, তোরা সব কাজই করতে পাস ? তোদের দাদাঠাকুর কিছুতেই তোদের মানা করে না?

যুনকগণের গান

সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই।
বাধাবাধন নেই গো নেই।
দেখি, খুঁজি, বুঝি,
কেবল ভাঙি, গড়ি, যুঝি,
মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে সব সাজেই।
পারি, নাই বা পারি,
না হয় জিতি কিংবা হারি,
যদি অমনিতে হাল ছাড়ি, মরি সেই লাজেই।
আপন হাতের জোরে
আমরা তুলি স্জন করে,

পঞ্চক। সর্বনাশ করলে রে—আমার সর্বনাশ করলে। আমার আর ভদ্রতা রাখলে না। এদের তালে তালে আমারও পা ছটো নেচে উঠছে। আমাকে স্কৃত্ধ এরা টানবে দেখছি। কোন্দিন আমিও লোহা পিটোব রে লোহা পিটোব—কিন্তু খেঁসারির ডাল—না না, পালা ভাই, পালা তোরা। দেখছিস না পড়ব বলে পুঁধি সংগ্রহ করে এনেছি।

# আর একদল য্নকের প্রবেশ

প্রথম যুনক। ও ভাই পঞ্চক, দাদাঠাকুর আসছে। দিতীয় যুনক। এখন রাখো তোমার পুঁথি রাখো—দাদাঠাকুর আসছে।

দাদাঠাকুরের প্রবেশ

প্রথম ধূনক। দাদাঠাকুর। দাদাঠাকুর। কীরে। দিতীয় যুনক। দাদাঠাকুর।

দাদাঠাকুর। কী চাই রে।

তৃতীয় যুনক। কিছু চাই নে—একবার তোমাকে ডেকে নিচ্ছি।
পঞ্চব। দাদাঠাকুর।

मामाठाकुत । की छाहे, शक्षक य ।

পঞ্চক। ওরা সবাই তোমায় ডাকছে, আমারও কেমন ডাকতে ইচ্ছে হল। বতই ভাবছি ওদের দলে মিশব না ততই আরও জড়িয়ে পড়ছি।

 প্রথম যুনক। আমাদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে আবার দল কিসের। উনি আমাদের সব দলের শতদল পদা।

পঞ্চক। ও ভাই তোদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে তোরা তো দিনরাত মাতামাতি

• করছিদ, একবার আমাকে ছেড়ে দে, আমি একটু নিরালায় বদে কথা কই। ভয় নেই,

গুঁকে আমাদের অচলায়তনে নিয়ে গিয়ে কপাট দিয়ে রাধব না।

প্রথম যুনক। নিয়ে যাও না। সে তো ভালোই হয়। তাহলে কপাটের বাপের সাধ্য নেই বন্ধ থাকে। উনি গেলে তোমাদের অচলায়তনের পাথরগুলো স্থম নাচতে আরম্ভ করবে, পুঁথিগুলোর মধ্যে বাঁশি বাজবে।

পঞ্চ । দাদাঠাকুর, তনছি আমাদের গুরু আসছেন।

দাদাঠাকুর। গুরু। কী বিপদ। ভারি উৎপাত করবে তা হলে তো।

পঞ্চ। একটু উৎপাত হলে যে বাঁচি। চুপচাপ থেকে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে।

দাদাঠাকুর। আচ্ছা বেশ, তোমার গুরু এলে তাকে দেখে নেওয়া যাবে। এখন তুমি আছ কেমন বলো তো ?

পঞ্চক। ভন্নানক টানাটানির মধ্যে আছি ঠাকুর। মনে মনে প্রার্থনা করছি গুরু এনে বেদিকে হ'ক একদিকে আমাকে ঠিক করে রাখুন—হন্ন এথানকার খোলা হাওয়ার মধ্যে অভয় দিয়ে ছাড়া দিন, নম্ন তো খুব কষে পুঁথি চাপা দিয়ে রাখুন; মাথা থেকে পা পর্যন্ত আগাগোড়া একেবারে সমান চ্যাপ্টা হয়ে যাই।

# একদল যুনকের প্রবেশ

দাদাঠাকুর। কীরে, এত ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলি কেন ? প্রথম ব্নক। চণ্ডককে মেরে কেলেছে। দাদাঠাকুর। কে মেরেছে ? বিতীয় ব্নক। স্থবিরপস্তনের রাজা। ১৩—১৯ পঞ্চ । আমাদের রাজা ? কেন, মারতে গেল কেন ?

দিতীয় যুনক। স্থবিরক হয়ে ওঠবার জত্তে চণ্ডক বনের মধ্যে এক পোড়ো মন্দিরে তপান্তা করেছিল। ওদের রাজা মন্থরগুপ্ত সেই খবর পেয়ে তাকে কেটে ফেলেছে।

তৃতীয় যুনক। আগে ওদের দেশের প্রাচীর পঁয়ত্রিশ হাত উঁচু ছিল, এবার আশি হাত উঁচু করবার জন্মে লোক লাগিয়ে দিয়েছে, পাছে পৃথিবীর সব লোক লাফ দিয়ে গিয়ে হঠাং স্থবিরক হয়ে ওঠে।

চতুর্থ যুনক। আমাদের দেশ থেকে দশজন যুনক ধরে নিয়ে গেছে, হয়তো ওদের কালঝণ্টি দেবীর কাছে বলি দেবে।

मामाठीकृत! हत्ना उदा।

প্রথম যুনক। কোপায়?

मामाठीकूत्र। अवित्रপख्टन।

দ্বিতীয় যুনক। এখনই ?

मामाठीकुत्र। दें। এथनरे।

मकला ७ त्र हल (इ हल।

দাদাঠাকুর। আমাদের রাজার আদেশ আছে ওদের পাপ যখন প্রাচীরের আকার ধরে আকাশের জ্যোতি আচ্ছন্ন করতে উঠবে তখন সেই প্রাচীর ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে।

প্রথম যুনক। দেব ধুলোয় লুটিয়ে।

সকলে। দেব লুটিয়ে।

দাদাঠাকুর। ওদের সেই ভাঙা প্রাচীরের উপর দিয়ে রাজ্পথ তৈরি করে দেব।

সকলে। হাঁ, রাজপথ তৈরি করে দেব।

मामाठीकृत। आभारमत ताब्नात विव्यवतथ जात छेभत मिरव हनारव।

मकला। शं, ज्लात, ज्लात।

পঞ্ক। দাদাঠাকুর, এ কী ব্যাপার?

প্রথম যুনক। চলো, পঞ্চক, তুমি চলো।

দাদাঠাকুর। না না, পঞ্চ না। যাও ভাই তুমি তোমার অচলায়তনে কিরে যাও। যথন সময় হবে দেখা হবে।

পঞ্চক। কী জ্বানি ঠাকুর, যদিও আমি কোনো কর্মের না, তবুও ইচ্ছে করছে তোমাদের সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে পড়ি।

দাদাঠাকুর। না পঞ্চক, তোমার গুরু আসবেন, তুমি অপেক্ষা করো গে। [ প্রস্থান

9

# দৰ্ভকপল্লী

#### পঞ্চক ও দর্ভকদল

পঞ্চ । নির্বাসন, আমার নির্বাসন রে। বেঁচে গেছি, বেঁচে গেছি!
প্রথম দর্ভক। তোমাদের কী থেতে দেব ঠাকুর ?
পঞ্চক। তোদের যা আছে তাই আমরা খাব।
দ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের খাবার ? সে কি হয় ? সে যে সব ছোঁওয়া হয়ে গেছে।
পঞ্চক। সেজন্মে ভাবিস নে ভাই। পেটের খিদে যে আগুন, সে কারও ছোঁয়া
মানে না, সবই পবিত্র করে। ওরে তোরা সকালবেলায় করিস কী বল তো। বড়ক্ষরিত
দিয়ে একবার ঘটগুদ্ধি করে নিবি নে ?

তৃতীয় দর্ভক। ঠাকুর, আমরা নীচ দর্ভক জাত—আমরা ও-সব কিছুই জানি নে। আজ কত পুরুষ ধরে এধানে বাস করে আসছি কোনোদিন তো তোমাদের পায়ের ধুলো পড়েনি। আজ তোমাদের মন্ত্র পড়ে আমাদের বাপ-পিতামহকে উদ্ধার করে দাও ঠাকুর।

পঞ্চক। সর্বনাশ। বলিস কী। এখানেও মন্ত্র পড়তে হবে। তাহলে নির্বাসনের দরকার কীছিল। তা, সকালবেলা তোরা কীকরিস বল তো?

প্রথম দর্ভক। আমরা শাস্ত্র জানি নে, আমরা নাম গান করি। পঞ্চক। সে কী রকম ব্যাপার ? শোনা দেখি একটা। দ্বিতীয় দর্ভক। ঠাকুর, সে তুমি শুনে হাসবে।

পঞ্চক। আমিই তো ভাই এতদিন লোক হাসিয়ে আসছি—তোরা আমাকেও হাসাবি —শুনেও মন খুশি হয়। কিছু ভাবিস নে—নির্ভয়ে শুনিয়ে দে।

প্রথম দর্ভক। আচ্ছা ভাই আয় তবে—গান ধর।

গান

ও অক্লের ক্ল, ও অগতির গতি,
ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি।
ও নয়নের আলো, ও রসনার মধু,
ও রতনের হার, ও পরানের বঁধু।
ও অপরূপ রূপ, ও মনোহর কথা,
ও চরমের অ্থ, ও মরমের বাধা।

ও ভিখারির ধন, ও অবোলার বোল— ও জনমের দোলা, ও মরণের কোল।

পঞ্চক। দে ভাই, আমার মন্ত্রতন্ত্র সব ভূলিয়ে দে, আমার বিভাসাধ্যি সব কেডে নে, দে আমাকে তোদের ওই গান শিখিয়ে দে!

#### আচার্যের প্রবেশ

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, আমাদের সমস্ত পাড়া আজ ত্রাণ পেয়ে গেল। এতদিন তোমার চরণধুলো ত এথানে পড়ে নি।

আচার্য। সে আমার অভাগ্য, সে আমারই অভাগ্য।

দ্বিতীয় দর্ভক। বাবা, তোমার স্নানের জল কাকে দিয়ে তোলাব ? এখানে তো— আচার্য। বাবা, তোরাই তুলে আনবি।

প্রথম দর্ভক। আমরা তুলে আনব—সে কী হয়।

আচার্য। হাঁ বাবা, তোদের তোলা জলে আজ আমার অভিষেক হবে।

দ্বিতীয় দর্ভক। ওরে চল্ তবে ভাই চল্। আমাদের পাটলা নদী থেকে জ্বল আনি গে। [ দর্ভকদলের প্রস্থান

পঞ্চক। মনে হচ্ছে যেন ভিজে মাটির গন্ধ পাচ্ছি, কোপায় যেন বর্ধা নেমেছে।

আচাৰ্য। ওই পঞ্চক শুনতে পাচ্ছ কি ?

পঞ্চ । কী বলুন দেখি ?

আচার্য। আমার মনে হচ্ছে যেন স্থভন্ত কাঁদছে।

পঞ্ক। এখান থেকে কি শোনা যাবে ? এ বোধ হয় আর কোনো শব্দ।

আচার্য। তা হবে পঞ্চক, আমি তার কারা আমার বুকের মধ্যে করে এনেছি।
তার কারাটা এমন করে আমাকে বেজেছে কেন জান ? সে যে কারা রাখতে পারে না
তব কিছতে মানতে চার না সে কাঁদছে।

পঞ্চক। এতক্ষণে ওরা তাকে মহাতামসে বসিয়েছে—আর সকলে মিলে খুব দ্রে থেকে বাহবা দিয়ে বলছে স্থভদ্র দেবশিশু। আর কিছু না, আমি যদি রাজা হতুম তা হলে ওদের সবাইকে কানে ধরে দেবতা করে দিতুম—কিছুতে ছাড়তুম না।

আচার্য। ওরা ওদের দেবতাকে কাঁদাচ্ছে পঞ্চক। সেই দেবতারই কান্নায় এ রাজ্যের সকল আকাশ আকুল হয়ে উঠেছে। তবু ওদের পাবাণের বেড়া এখনও শতধা বিদীর্গ হয়ে গেল না।

#### দর্ভকদলের প্রবেশ

পঞ্চ । কী ভাই, তোরা এত ব্যস্ত কিসের ?

প্রথম দর্ভক। শুনছি অচলায়তনে কারা সব লড়াই করতে এসেছে। আচার্য। লড়াই কিসের ? আব্দু তো গুরু আসবার কথা।

দিতীয় দর্ভক। না না, লড়াই হচ্ছে খবর পেয়েছি। সমস্ত ভেঙেচুরে একাকার করে দিলে যে।

তৃতীয় দর্ভক। বাবাঠাকুর, তোমরা যদি ছকুম কর আমরা যাই ঠেকাই গিয়ে। আচার্য। ওধানে তো লোক ঢের আছে তোমাদের ভয় নেই বাবা। প্রথম দর্ভক। লোক তো আছে, কিন্ধু তারা লড়াই করতে পারবে কেন ?

• দ্বিতীয় দর্ভক। শুনেছি কতরকম মন্ত্রলেখা তাগাতাবিজ্ঞ দিয়ে তারা ত্বানা হাত আগাগোড়া কবে বেঁধে রেখেছে। খোলে না, পাছে কাজ করতে গেলেই তাদের হাতের গুণ নষ্ট হয়।

পঞ্চক। আচার্যদেব, এদের সংবাদটা সত্যই হবে। কাল সমস্ত রাত মনে হচ্ছিল চারদিকে বিশ্ববন্ধাণ্ড যেন ভেঙেচুরে পড়ছে। ঘুমের ঘোরে ভাবছিলুম স্বপ্ন বৃঝি। আচার্য। তবে কি গুরু আসেন নি ?

পঞ্চক। হয়তো বা দাদা ভূল করে আমার গুরুরই সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে বসেছেন। আটক নেই। রাত্রে তাঁকে হঠাৎ দেখে হয়তো যমদূত বলে ভূল করেছিলেন।

প্রথম দর্ভক। আমরা শুনোছ কে বলছিল গুরুও এসেছেন।

षाठार्य। शुक्र अध्यादहन ? त्म की त्रकम इन ?

পঞ্চক। তবে লড়াই করতে কারা এসেছে বল তো?

প্রথম দর্ভক। লোকের মুখে শুনি তাদের নাকি বলে দাদাঠাকুরের দল।

পঞ্চ । मामार्शिक्रवंद मन । वन वन स्क्री, क्रिक वनहिम रहा द्व ?

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, হুকুম করো, একবার ওদের সঙ্গে লড়ে আসি—দেখিরে দিই এখানে মাসুষ আছে।

পঞ্চক। আয় না ভাই আমিও তোদের সঙ্গে চলব রে।

দিতীয় দর্ভক। তুমিও লড়বে নাকি ঠাকুর?

পঞ্ক। হা লড়ব।

আচাৰ্য। কী বলছ পঞ্চক। তোমাকে লড়তে কে ডাকছে?

### মালীর প্রবেশ

মালী। আচার্বদেব আমাদের গুরু আসছেন।

আচাৰ্ষ। বিলস কী ? গুৰু ? তিনি এখানে আসছেন ? আমাকে আহ্বান করলেই তো আমি যেতুম। প্রথম দর্ভক। এখানে তোমাদের গুরু এলে তাঁকে বসাব কোণায় ?

দ্বিতীয় দর্ভক। বাবাঠাকুর, তুমি এখানে তাঁর বসবার জায়গাটাকে একটু শোধন করে নাও—আমরা তকাতে সরে যাই।

#### আর একদল দর্ভকের প্রবেশ

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, এ তোমাদের গুরু নয়—সে এ পাড়ায় আসবে কেন? এ যে আমাদের গোঁসাই।

দ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের গোঁসাই ?

প্রথম দর্ভক। হাঁরে হাঁ, আমাদের গোঁসাই। এমন সাজ তার আর কখনো দেখি নি। একেবারে চোধ ঝলসে যায়।

তৃতীয় দর্ভক। ঘরে কী আছে রে ভাই সব বের কর।

দ্বিতীয় দর্ভক। বনের জাম আছে রে।

চতুর্থ দর্ভক। আমার ঘরে থেজুর আছে।

প্রথম দর্ভক। কালো গরুর তুধ শিগগির তুয়ে আন দাদা।

## দাদাঠাকুরের প্রবেশ

আচার্য। (প্রণাম করিয়া) জয় গুরুজির জয়।

शक्क। **এ की। এ यि मोमाठाकुत्र। एक** काथात्र?

দর্ভকদল। গোঁসাই ঠাকুর। প্রণাম হই। খবর দিয়ে এলে না কেন? তোমার ভোগ যে তৈরি হয় নি।

দাদাঠাকুর। কেন ভাই, তোদের ঘরে আজ রান্না চড়ে নি নাকি ? তোরাও মন্ত্র নিয়ে উপোস করতে আরম্ভ করেছিস না কি রে ?

প্রথম দর্ভক। আমরা আজ শুধু মাষকলাই আর ভাত চড়িয়েছি। ঘরে আর কিছু ছিল না।

দাদাঠাকুর। আমারও তাতেই হয়ে যাবে।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, আমার ভারি গর্ব ছিল এ রাজ্যে একলা আমিই কেবল চিনি তোমাকে। কারও যে চিনতে আর বাকি নেই।

প্রথম দর্ভক। ওই তো আমাদের গোঁসাই পূর্ণিমার দিনে এসে আমাদের পিঠে খেয়ে গেছে, তার পর এই কতদিন পরে দেখা। চল ভাই আমাদের যা আছে সব সংগ্রহ করে আনি।

দাদাঠাকুর। আচার্য, তুমি এ কী করেছ।

আচার্য। কী যে করেছি তা বোঝবারও শক্তি আমার নেই। তবে এইটুকু বুঝি—আমি সব নষ্ট করেছি।

দাদাঠাকুর। যিনি তোমাকে মৃক্তি দেবেন তাঁকেই তুমি কেবল বাঁধবার চেষ্টা করেছ।
আচার্য। কিন্তু বাঁধতে তো পারি নি ঠাকুর। তাঁকে বাঁধছি মনে করে যতগুলো
পাক দিয়েছি সব পাক কেবল নিজের চারদিকেই জড়িয়েছি। যে ষ্ট্রাত দিয়ে সেই
বাঁধন খোলা থেতে পারত সেই হাতটা স্কন্ধ বেঁধে ফেলেছি।

দাদাঠাকুর। যিনি সব জায়গায় আপনি ধরা দিয়ে বসে আছেন তাঁকে একটা জ্বায়গায় ধরতে গেলেই তাঁকে হারাতে হয়।

আচার্য। আদেশ করো প্রভূ। ভূল করেছিলুম জেনেও সে ভূল ভাঙতে পারি নি। পথ হারিয়েছি তা জানভূম, যতই চলছি ততই পথ হতে কেবল বেশি দূরে গিয়ে পড়ছি তাও ব্রতে পেরেছিলুম, কিন্তু ভয়ে থামতে পারছিলুম না। এই চক্রে হাজার বার ঘুরে বেড়ানোকেই পথ খুঁজে পাবার উপায় বলে মনে করেছিলুম।

দাদাঠাকুর। যে চক্র কেবল অভ্যাসের চক্র, যা কোনো জায়গাতেই নিয়ে যায় না, কেবল নিজের মধ্যেই ঘূরিয়ে মারে, তার থেকেই বের করে সোজা রাস্তায় বিশ্বের সকল যাত্রীর সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেবার জ্বন্যেই আমি আজ্ব এসেছি।

আচার্য। ধক্ত করেছ।—কিন্তু এতদিন আস নি কেন প্রভূ ? আমাদের আয়তনের পাশেই এই দর্ভকপাড়ায় তুমি আনাগোনা করছ আর কত বংসর হয়ে গেল আমাদের আর দেখা দিলে না ?

দাদাঠাকুর। এদের দেখা দেওয়ার রান্তা যে সোজা। তোমাদের সঙ্গে দেখা করা তো সহজ করে রাখ নি।

পঞ্চক। ভালোই করেছি, তোমার শক্তি পরীক্ষা করে নিয়েছি। তুমি আমাদের পথ সহজ করে দেবে, কিন্তু তোমার পথ সহজ নয়। এখন, আমি ভাবছি তোমাকে ডাকব কী বলে ? দাদাঠাকুর, না গুরু ?

দাদাঠাকুর। যে জ্ঞানতে চায় না যে আমি তাকে চালাচ্ছি আমি তার দাদাঠাকুর, আর যে আমার আদেশ নিয়ে চলতে চায় আমি তার গুরু।

পঞ্চক। প্রান্থ, তুমি তাহলে আমার ত্বইই। আমাকে আমিই চালাচ্ছি, আর আমাকে তুমিই চালাচ্ছ এই তুটোই আমি মিশিয়ে জানতে চাই। আমি তো যুনক নই, তোমাকে মেনে চলতে ভয় নেই। তোমার ম্পের আদেশকেই আনন্দে আমার মনের ইচ্ছা করে তুলতে পারব। এবার তবে তোমার সচ্ছে তোমারই বোঝা মাধায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ি ঠাকুর।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার জায়গা ঠিক করে রেখেছি।

পঞ্চক। কোপায় ঠাকুর?

मामाठीकुत्र। ७३ व्यव्याग्रउत्।

পঞ্চক। আবার অচলায়তনে? আমার কারাদণ্ডের মেয়াদ ফুরোয় নি?

দাদাঠাকুর। কারাগার যা ছিল সে তো আমি ভেঙে ফেলেছি, এখন সেই উপকরণ দিয়ে সেইখানেই তোমাকে মন্দির গেঁপে তুলতে হবে।

পঞ্চক। কিন্তু অচলায়তনের লোকে যে আমাকে আপন বলে গ্রহণ করবে নাপ্রভু।

দাদাঠাকুর। ওরা তোমাকে গ্রহণ করতে চাচ্ছে না, সেইজ্বন্থেই ওধানে তোমার সব চেয়ে দরকার। ওরা তোমাকে ঠেলে দিচ্ছে বলেই তুমি ওদের ঠেলতে পারবে না।

পঞ্চ । আমাকে কী করতে হবে ? দাদাঠাকুর। যে যেখানে ছড়িয়ে আছে স্বাইকে ডাক দিয়ে আনতে হবে।

পঞ্চ। স্বাইকে কি কুলোবে ?

দাদাঠাকুর। না যদি কুলোয় তাহলে দেয়াল আবার আর-একদিন ভাঙতেই হবে।
আমি এখন চললুম অচলায়তনের দ্বার খুলতে।

[ প্রস্থান

8

#### অচলায়তন

# মহাপঞ্চক, সঞ্জীব, বিশ্বস্তর, জয়োত্তম

মহাপঞ্ক। তোমরা অত ব্যস্ত হয়ে পড়ছ কেন ? কোনো ভয় নেই।

বিশ্বস্তর। তুমি তো বলছ ভর নেই, এই যে খবর এল শক্রসৈন্ত অচলায়তনের প্রাচীর ফুটো করে দিয়েছে।

মহাপঞ্চ । এ-কথা বিশাসযোগ্য নয়। শিলা জলে ভাসে! ফ্লেছরা অচলায়-তনের প্রাচীর ফুটো করে দেবে । পাগল হয়েছ!

সঞ্জীব। কে যে বললে দেখে এসেছে।

মহাপঞ্ক। সে স্বপ্ন দেখেছে।

জরোত্তম। আজই তো আমাদের গুরুর আসবার কথা।

মহাপঞ্চক। তাঁর জন্মে সমন্ত আয়োজন ঠিক হয়ে গেছে; কেবল যে ছেলের

মাবাপ ভাইবোন কেউ মরে নি এমন নবম গর্ভের সম্ভান এখনও জুটিরে আনতে পারলে না—বারে দাঁভিয়ে কে যে মহারক্ষা পড়বে ঠিক করতে পারছি নে।

সঞ্জীব। গুৰু এলে তাঁকে চিনে নেবে কে ? আচাৰ্য অদীনপুণ্য তাঁকে জানতেন। আমরা তো কেউ তাঁকে দেখি নি।

মহাপঞ্চক। আমাদের আয়তনে যে শাঁধ বাজার সেই বৃদ্ধ তাঁকে দেখেছে। আমাদের পূজার ফুল যে জোগার সেও তাঁকে জানে।

বিশস্তর। ওই বে উপাধ্যায় ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসছেন।

মহাপঞ্চক। নিশ্চর গুরু আসার সংবাদ পেয়েছেন। কিন্ত মহারক্ষা পাঠের
 কী করা যায়। ঠিক লক্ষণসম্পন্ন ছেলে তো পাওয়া গেল না।

### উপাধ্যায়ের প্রবেশ

মহাপঞ্ক। কত দূর ?

উপাধ্যায়। কত দূর কী ? এসে পড়েছে যে।

মহাপঞ্চক। কই বাবে তো এখনও শাঁখ বাজালে না ?

উপাধ্যায়। বিশেষ দরকার দেখি নে—কারণ শ্বারের চিহ্নও দেখতে পাচ্ছি নে— ভেঙে চুরমার হরে গেছে।

মহাপঞ্ক। বল কী? বার ভেঙেছে?

উপাধ্যায়। শুধু দার নয়, প্রাচীরগুলোকে এমনি সমান করে শুইয়ে দিয়েছে যে তাদের সম্বন্ধে আর কোনো চিন্তা করবার দরকার নেই। প্রই দেখছ না আলো ়

মহাপঞ্চক। কিন্তু আমাদের দৈবজ্ঞ যে গণনা করে স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়ে গেল যে—
উপাধ্যায়। তার চেয়ে ঢের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শক্রসৈক্তদের রক্তবর্ণ টুপিগুলো।
এই যে সব ফাঁক হয়ে গেছে।

ছাত্ৰগণ। কী সৰ্বনাশ!

সঞ্জীব। কিসের মন্ত্র তোমার মহাপঞ্চক ?

বিশ্বস্তর। আমি তো তখনই বলেছিলুম, এ-সব কাজ এই কাঁচা বয়সের পুঁদিপড়া অকালপকদের দিয়ে হবার নয়।

मश्रीय । किन्नु এখন कदा यात्र की ?

জ্বোত্তম। আমাদের আচার্যদেবকে এখনই কিরিয়ে আনি রো। তিনি থাকলে এ বিপত্তি ঘটতেই পারত না। হাজার হ'ক লোকটা পাকা।

সঞ্জীব। কিন্তু দেখো মহাপঞ্চক, আমাদের আয়তনের যদি কোনো বিপত্তি ঘটে তাহলে ভোমাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে কেলব। আশ্বৰ্য শক্তি দেখে নাও।

উপাধ্যায়। সে পরিশ্রমটা তোমাদের করতে হবে না, উপযুক্ত লোক আসছে।
মহাপঞ্চক। তোমরা মিধ্যা বিচলিত হচ্ছ। বাইরের প্রাচীর ভাঙতে পারে,
কিন্তু ভিতরের লোহার দরজা বন্ধ আছে। সে যথন ভাঙবে তখন চক্রস্থ নিবে
যাবে। আমি অভয় দিচ্ছি তোমরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অচলায়তনের রক্ষক-দেবতার্

উপাধ্যায়। তার চেয়ে দেখি কোন্ দিক দিয়ে বেরোবার রান্ডা।

বিশ্বস্তর। আমাদেরও ত সেই ইচ্ছা। কিন্তু এখান থেকে বেরোবার পথ যে জানিই নে। কোনোদিন বেরোতে হবে বলে স্বপ্নেও মনে করি নি।

সঞ্জীব। শুনছ—ওই শুনছ, ভেঙে পড়ল সব।

ছাত্রগণ। কা হবে আমাদের। নিশ্চয় দরজা ভেঙেছে। এই যে একেবারে নীল আকাশ।

#### বালকদলের প্রবেশ

উপাধ্যায়। কীরে তোরা সব নত্য করছিস কেন ?

প্রথম বালক। আজ এ কী মজা হল।

উপাধ্যায়। মজাটা কী রকম ভনি ?

দিতীয় বালক। আজ চারদিক থেকেই আলো আসছে—সব যেন ফাঁক হয়ে গেছে।

তৃতীয় বালক। এত আলো তো আমরা কোনোদিন দেখি নি।

প্রথম বালক। কোথাকার পাথির ডাক এখান থেকেই শোনা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় বালক। এ-সব পাধির ডাক আমরা তো কোনোদিন শুনি নি। এ তো আমাদের খাঁচার ময়নার মতো একেবারেই নয়।

প্রথম বালক। আজ আমাদের খুব ছুটতে ইচ্ছে করছে। তাতে কি দোষ হবে মহাপঞ্চকদাদা?

মহাপঞ্চক। আজকের কথা ঠিক বলতে পারছি নে। আজ কোনো নিয়ম রক্ষা করা চলবে বলে বোধ হচ্ছে নু।

প্রথম বালক। আজ তাহলে আমাদের ষড়াসন বন্ধ ?

মহাপঞ্চ । হাঁ বন্ধ।

जकल। अदब की मका दब की मका।

দ্বিতীয় বালক। আজ পংক্তিগেতির দরকার নেই ?

মহাপঞ্ক। না।

সকলে। ওরে কী মজা। আ: আজ চারদিকে কী আলো।

জ্বান্তম। আমারও মনটা নেচে উঠছে বিশ্বস্তর ! এ কি ভর, না আনন্দ, কিছুই ব্যুতে পারছি নে।

বিশ্বস্তর। আৰু একটা অন্তৃত কাণ্ড হচ্ছে ক্রয়োত্তম।

পঞ্জীব। কিন্তু ব্যাপারটা যে কী, ভেবে উঠতে পারছি নে। ওরে ছেলেগুলো, তোরা হঠাং এত খুশি হয়ে উঠলি কেন বল দেখি।

প্রথম বালক। দেখছ না, সমন্ত আকাশটা যেন ঘরের মধ্যে দৌড়ে এসেছে।

• দ্বিতীয় বালক। মনে হচ্ছে ছুটি—আমাদের ছুটি। [ বালকদের প্রস্থান জয়োত্তম। দেখো মহাপঞ্চকদাদা, আমার মনে হচ্ছে ভর কিছুই নেই—নইলে ছেলেদের মন এমন অকারণে খুশি হয়ে উঠল কেন?

মহাপঞ্চ । ভয় নেই সে তো আমি বরাবর বলে আসছি।

#### শন্থবাদক ও মালীর প্রবেশ

উভয়ে। গুৰু আস্ছেন।

मकला ७३ !

মহাপঞ্চক। শুনলে তো। আমি নিশ্চয় জানতুম তোমাদের আশকা বুণা।

সকলে। ভয় নেই আর ভয় নেই।

বিশ্বস্তর। মহাপঞ্চক যথন আছেন তথন কি আমাদের ভন্ন পাকতে পারে।

সকলে। জয় আচার্ব মহাপঞ্কের।

# যোদ্ধবেশে দাদাঠাকুরের প্রবেশ

শঙ্খবাদক ও মালী। (প্রণাম করিয়া) জয় গুরুজির জয় !

#### সকলে স্তম্ভিত

মহাপঞ্ক। উপাধ্যায় এই कि छक?

উপাধ্যায়। তাই তো ওনছি।

মহাপঞ্ক। তুমি কি আমাদের গুরু?

দাদাঠাকুর। ই।! তুমি আমাকে চিনবে না কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুৰু? তুমি আমাদের সমস্ত নিরম লঙ্ঘন করে এ কোন্ পথ দিয়ে এলে ? তোমাকে কে মানবে ?

দাদাঠাকুর। আমাকে মানবে না জানি, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু ? তবে এই শক্রবেশে কেন ? দাদাঠাকুর। এই তো আমার গুরুর বেশ। তুমি যে আমার সঙ্গে লড়াই করবে

—সেই লড়াই আমার গুরুর অভ্যর্থনা।

মহাপঞ্চক। কেন তুমি আমাদের প্রাচীর ভেঙে দিয়ে এলে?

দাদাঠাকুর। তুমি কোণাও তোমার গুরুর প্রবেশের পথ রাখ নি।

মহাপঞ্চক। তুমি কি মনে করেছ তুমি অস্ত্র হাতে করে এসেছ বলে আমি তোমার কাছে হার মানব ?

काकाठीकुत । ना, এथनरे ना । किन्न किन्न किन राज शत भागरा रूपत, अरा अपन । .

মহাপঞ্চক। আমাকে নিরন্ত্র দেখে ভাবছ আমি তোমাকে আঘাত করতে পারিনে?

দাদাঠাকুর। আঘাত করতে পার কিন্তু আহত করতে পার না—আমি যে তোমার গুরু।

মহাপঞ্চ । উপাধ্যায়, তোমরা এঁকে প্রণাম করবে নাকি ?

উপাধ্যায়। দয়া করে উনি যদি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করেন তাহলে প্রণাম করব বই কি—তা নইলে যে—

মহাপঞ্চ । না, আমি তোমাকে প্রণাম করব না।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করব না—আমি তোমাকে প্রণত করব।

মহাপঞ্চ। তুমি আমাদের পূজা নিতে আস নি?

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের পূজা নিতে আসি নি, অপমান নিতে এসেছি।

মহাপঞ্চ । তোমার পশ্চাতে অন্ত্রধারী এ কারা?

় দাদাঠাকুর। এরা আমার অমুবর্তী—এরা যুনক।

সকলে। যুনক!

মহাপঞ্চ । এরাই তোমার অম্বর্তী ?

मामाठीकूत्र। शै।

মহাপঞ্চন। এই মন্ত্রহীন কর্মকাগুহীন ফ্রেছ্রদল! আমি এই আয়ন্তনের আচার্য—আমি তোমাকে আদেশ করছি তুমি এখনই ওই ফ্রেছ্র্যলকে সঙ্গে নিয়ে বাহির হয়ে যাও।

দাদাঠাকুর। আমি যাকে আচার্য নিযুক্ত করব সেই আচার্য; আমি যা আদেশ করব সেই আদেশ।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, আমরা এমন করে দাঁড়িরে থাকলে চলবে না। এল আমরা

এদের এখান থেকে বাহির করে দিয়ে আমাদের আয়তনের সমস্ত দরজাগুলো আবার একবার বিশুণ দৃঢ় করে বন্ধ করি।

উপাধ্যায়। এরাই আমাদের বাহির করে দেবে, সেই সম্ভাবনাটাই প্রবল বলে বোধ হচ্ছে।

ৈ প্রথম যুনক। অচলায়তনের দরজার কথা বলছ—সে আমরা আকাশের সক্ষে দিবিঃ সমান করে দিয়েছি।

উপাধ্যায়। বেশ করেছ ভাই। আমাদের ভারি অস্থবিধা ইচ্ছিল। এত তালা-•চাবির ভাবনাও ভাবতে হত।

মহাপঞ্চক। পাধরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পার, লোহার দরজা তোমরা খুলতে পার, কিন্তু আমি আমার ইক্রিয়ের সমস্ত দার রোধ করে এই বসলুম—ধদি প্রায়োপবেশনে মরি তবু তোমাদের হাওয়া তোমাদের আলো লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে দেব না।

প্রথম যুনক। এ পাগলটা কোথাকার রে। এই তলোয়ারের ডগা দিয়ে ওর মাধার খুলিটা ফাঁক করে দিলে ওর বৃদ্ধিতে একটু হাওয়া লাগতে পারে।

মহাপঞ্জ। কিসের ভয় দেখাও আমায়। তোমরা মেরে কেলতে পার, তার বেশি ক্ষমতা তোমাদের নেই।

প্রথম যুনক। ঠাকুর, এই লোকটাকে বন্দী করে নিয়ে যাই—আমাদের দেশের লোকের ভারি মঞ্জা লাগবে।

দিতীয় যুনক। ওকে কি কোনো শান্তিই দেব না?

দাদাঠাকুর। শান্তি দেবে ! ওকে স্পর্শ করতেও পারবে না। ও আজ যেখানে বসেছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পৌছোয় না।

#### বালকদলের প্রবেশ

সকলে। তুমি আমাদের গুরু ?

দাদাঠাকুর। হাঁ, আমি তোমাদের গুরু ।

সকলে। আমরা প্রণাম করি।

দাদাঠাকুর। বংস তোমরা মহাজীবন লাভ করো।
প্রথম বালক। ঠাকুর, তুমি আমাদের কী করবে ?

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের সঙ্গে খেলব।

मकल। अन्ति ?

मामाठीक्त । नहेल তোমাদের গুরু হয়ে সুথ কিসের ?

नकल। कोशोग्र (थनर्व ?

मामाठीक्त । आमात रथनात मन्ड मार्ठ आहि ।

প্রথম বালক। মন্ত! এই ঘরের মতো মন্ত?

मामाठीकृत। এর চেয়ে অনেক বড়ো।

দ্বিতীয় বালক। এর চেয়েও বড়ো? ওই আঙিনাটার মতো?

দাদাঠাকুর। তার চেয়ে বড়ো।

দ্বিতীয় বালক। তার চেয়ে বড়ো ! উ: কী ভয়ানক !

প্রথম বালক। সেধানে খেলতে গেলে পাপ হবে না ?

मामाठीकृत। किरमत भाभ ?

দ্বিতীয় বালক। খোলা জায়গায় গেলে পাপ হয় না?

मामाठीकृत। (थाना व्याप्रगाटिक मन भाभ भानित्य यात्र।

সকলে। কখন নিয়ে যাবে ?

मामाठीकुत। এখানকার কাজ শেষ হলেই।

জ্বোত্তম। (প্রণাম করিয়া) প্রভু, আমিও যাব।

বিশ্বস্তর। সঞ্জীব, আর দ্বিধা করলে কেবল সময় নই হবে। প্রাভূ, ওই বালকের সঙ্গে আমাদেরও ভেকে নাও।

সঞ্জীব। মহাপঞ্চকদাদা, ভূমিও এস না। মহাপঞ্চক। না, আমি না।

স্বভদ্রের প্রবেশ

সুভদ্র। গুরু।

मामाठीकुत्र। की वावा।

স্বভন্ত। আমি যে পাপ করেছি তার তো প্রার্হন্টিত্ত শেষ হল না।

দাদাঠাকুর। তার আর কিছু বাকি নেই।

স্বভদ্র। বাকি নেই?

দাদাঠাকুর। না। আমি সমস্ত চুরমার করে ধুলোর শুটিয়ে দিয়েছি।

স্বভন্ত। একজটা দেবী-

**मामाठीकृत। এक्ष्म**ठी (मरी ! छेखरतत मित्कत (मत्रामठी ভाঙवामा**जरे** এक्**ष्म**ठी

O .

দেবীর সক্ষে আমাদের এমনি মিল হয়ে গেল যে সে আর কোনো দিন জটা ছলিয়ে কাউকে ভয় দেখাবে না। এখন তাকে দেখলে মনে হবে সে আকাশের আলো— তার সমস্ত জটা আযাঢ়ের নবীন মেদের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছে।

স্কভন্ত। এখন আমি কী করব ?

পঞ্চক। এখন তুমি আছ ভাই আর আমি আছি। তুজনে মিলে কেবলই উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিমের সমস্ত দরজাজানালাগুলো খুলে খুলে বেড়াব।

যুনক ও দর্ভকদলের প্রবেশ ও গুরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া গান

ভেঙেছে ত্বার, এসেছ জ্যোতির্ময়. তোমারি হউক জয়। তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়, তোমারি হউক জয়। হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে নবান আশার খড়গ তোমার হাতে, জীর্ণ আবেশ কাটো স্মুকঠোর ঘাতে, वस्त र'क क्या। তোমারি হউক জয়। এস হ:সহ, এস নির্দয়, তোমারি হউক জয়। এস নির্মল, এস এস নির্ভয়, তোমারি হউক জয়। প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্রসাঙ্গে, দু:খের পথে তোমার তুর্য বাজে, অৰুণবৃহ্নি জালাও চিত্তমাঝে

> মৃত্যুর হ'ক লয়। তোমারি হউক জয়।

# অরূপ রতন

# ভূমিকা

• স্তদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভাগুরে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধনজন খ্যাতি. সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে, বৃদ্ধির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী স্থরঙ্গমা তাহাকে বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত ককে যেখানে প্রভু স্বয়ং আদিয়া আহ্বান করেন দেখানে তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না :—নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোথ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। স্থদর্শনা এ-কথা মানিল না। সে স্থবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। তথন কেমন করিয়া তাহার চারিদিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাডিতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিখ্যা রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল,—সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া ত্বঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে দে তাহার দেই প্রভুর সঙ্গলাভ করিল, যে-প্রভু সকল দেশে, সকল কালে, সকল রূপে, আপন অন্তরের আনন্দর্সে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়.—এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

এই নাট্য-রূপকটি 'রাজা' নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংক্ষরণ— নূতন করিয়া পুনর্লিখিত।

মাঘ ১৩২৬

শ্ৰীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# প্রস্থাবনা

#### গান

চোধ যে ওদের ছুটে চলে গো— ধনের বাটে মানের বাটে রূপের হাটে দলে দলে গো॥

म्भित्व व'ला करब्राष्ट्र भन,

प्रथरव कांद्र कांद्र न। मन,

প্রেমের দেখা দেখে যখন

চোথ ভেসে যায় চোথের জ্বলে গো॥

আমায় তোরা ডাকিস না রে,

আমি যাব খেয়ার ঘাটে অরপ রসের পারাবারে উদাস হাওয়া লাগে পালে,

পারের পানে যাবার কালে

চোপ ছটোরে ডুবিয়ে যাব

অকৃল সুধা-সাগর তলে গো॥

# অরূপ রতন

5

## প্রাসাদ-কৃষ

সুরন্ধা। প্রভূ একটা কথা আছে।

নেপথো। কী বলো।

স্বক্ষা। রাজক্তা স্থদর্শনাথে তোমাকেই বরণ করতে চার, তাকে কি দয়া করবে না ?

নেপথ্যে। সে কি আমাকে চেনে ?

স্বক্ষমা। না প্রভু, সে তোমাকে চিনতে চায়। তুমি তাকে নিজেই চিনিয়ে দেবে, নইলে তার সাধ্য কী।

নেপথো। অনেক বাধা আছে।

স্বৰশ্ম। তাই তো তাকে ৰূপা করতে হবে।

व्याप्त । वह कृ: त्थ व्यापत्र मृत हम ।

ञ्चत्रमा। त्मरे दःशरे जात्क मिरवा, जात्क मिरवा।

নেপথো। আমার নাম নিয়ে সকলের চেয়ে বড়ো হবে, এই অহংকারে সে আমাকে চায়।

স্বক্ষা। এই স্থােগে তার অহংকার দাও ভেঙে। সকলের নিচে নামিয়ে তােমার পায়ের কাছে নিয়ে এস তাকে।

নেপধ্যে। স্থদর্শনাকে ব'লো, আমি তাকে গ্রহণ করব অন্ধকারে।

ञ्चनमा। वैभि वाक्र ना, जाला क्लर ना, ममादाह हरव ना ?

নেপথ্য। না।

ञ्चवन्या। व्यवण्डामाद्र म कि कृत्मव यांना তোমांक परव ना ?

নেপধ্যে। সে ফুল এখনও ফোটে নি।

স্বন্ধনা। সে-ই ভালো মহারাজ। অত্ধকারেই বীজ থাকে, অত্বতি হলে আপনিই আসে আলোয়।

বাহির হতে আহ্বান। স্বরন্ধা। স্বন্ধা। ওই আসছেন রাজকুমারী স্বন্ধা।

স্থদর্শনার প্রবেশ

স্থদর্শনা। তোমার এখানে আকাশে যেন অর্ঘ্য সাজানো, যেন শিশির-ধোওয়া সকালবেলার স্পর্শ। তুমি এখানকার বাতাসে কী ছিটিয়ে দিয়েছ বলো দেখি।

ञ्चत्रक्या। ञ्चत हिण्टित्रहि।

স্বদর্শনা। আমাকে সেই রাজাধিরাজের কথা বলো স্বরন্ধনা, আমি ভনি।

ञ्चवन्या। मूर्यव कथाव राम छेर्रा भावि त्व।

স্থদর্শনা। বলো, তিনি কি খুব স্থলর?

স্থরক্ষমা। স্থলর ? একদিন স্থলরকে নিয়ে খেলতে গিয়েছিলুম, খেলা ভাঙল ধেদিন, বৃক ফেটে গেল, সেইদিন বৃঝলুম স্থলর কাকে বলে। একদিন তাকে ভয়ংকর ব'লে ভয় পেয়েছি, আজ তাকে ভয়ংকর ব'লে আনন্দ করি—তাকে বলি ভূমি ঝড়, তাকে বলি ভূমি গুঃখ, তাকে বলি ভূমি মরণ, সব শেষে বলি—ভূমি আনন্দ।

গান

আমি যখন ছিলেম অন্ধ, সুখের খেলায় বেলা গেছে পাই নি তো আনন্দ॥ খেলা ঘরের দেয়াল গেঁথে খেয়াল নিয়ে ছিলেম মেতে,

ভিত ভেঙে ষেই আসলে দরে

যুচল আমার বন্ধ,

স্থার খেলা আর রোচে না

পেয়েছি আনন্দ ॥

ভীষণ আমার, কন্ত্র আমার,

নিদ্রা গেল কুদ্র আমার,

উগ্ৰ ব্যথায় নৃতন ক'ৱে

वैश्विक जामात्र इन्छ।

যেদিন তুমি অগ্নিবেশে

সব-কিছু মোর নিলে এসে,

সেদিন আমি পূর্ণ হলেম ঘূচল আমার ক্ষ, তঃধ সুধের পারে তোমার পেরেছি আনন্দ ॥

স্থদর্শনা। প্রথমটা তুমি তাঁকে চিনতে পার নি?

স্থরক্ষা। না।

স্থলপনা। কিন্তু দেখো, তাঁকে চিনতে আমার একটুও দেরি হবে না। আমার কাছে তিনি স্থল্য হয়ে দেখা দেবেন।

স্থরদ্বমা। তার আগে একটা কথা তোমাকে মেনে নিতে হবে।

স্বদর্শনা। নেব, আমার কিছুতে দ্বিধা নেই।

স্থবক্ষা। তিনি বলেছেন, অন্ধকারেই তোমার সঙ্গে সাক্ষাং হবে।

" স্থদর্শনা। চিরদিন ?

স্বরক্ষা। সে-কথা বলতে পারি নে।

স্কুদর্শনা। আচ্ছা, আমি সবই মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আমার কাছে তিনি পুকিরে থাকতে পারবেন না। দিন যদি স্থির হয়ে থাকে স্বাইকে তো জানাতে হবে।

স্থ্যক্ষমা। জানিয়ে কী করবে। সে অন্ধকারে সকলের তো স্থান নেই।

স্বদর্শনা। আমি রাজাধিরাজ্ঞকে লাভ করেছি সে-কথা কাউকে জানাতে পারব না ?

স্বরন্ধা। জানাতে পার কিন্ধু কেউ বিশ্বাস করবে না।

স্থদর্শনা । এতবড়ো কথাটা বিশ্বাস করবে না, সে কি হয় ?

স্থবক্ষা। লোক ডেকে প্রমাণ দিতে পারবে না যে।

স্ফর্শনা। পারবই, নিশ্চয় পারব।

সুরঙ্গমা। আচ্ছা চেষ্টা দেখো।

সুদর্শনা। সুরক্ষমা, তোমার মতো আমি অত বেশি নম্র নই, আমি শক্ত আছি। সকলের কাছে তিনি আমাকে স্বীকার করে নেবেন—এ তিনি এড়াতে পারবেন না।

স্থরক্ষমা। সে-কথা আজকে ভাববার দরকার নেই রাজকুমারী, তুমি নিজে তাঁকে সম্পূর্ণ স্থীকার করে নিয়ো, তাহলেই সব সহজ হবে।

স্থদর্শনা। ও-কথা কেন বলছ? আমি তো সেইজ্বন্থেই প্রস্তুত হয়ে রয়েছি। আর কিছু বিলম্ব ক'রোনা।

স্থরঙ্গমা। তার দিকে সমস্তই প্রস্তুত হয়েই আছে। আজ আমরা তবে বিদায় হট।

স্বদর্শনা। কোথার যাচছ ?

স্থবন্ধা। বসম্ভ-উৎসব কাছে এল, তার আয়োজন করতে হবে।

স্বদর্শনা। কী রক্ষের আরোজনটা হওয়া চাই ?

\$5---55

স্বৰ্দমা। মাধবীকুঞ্জকে তো তাড়া দিতে হয় না। আমের বনেও মৃকুল আপনি ধরে। আমাদের মান্থবের শক্তিতে যার যেটা দেবার সেটা সহজে প্রকাশ হতে চায় না। কিন্তু সেদিন সেটা আবৃত থাকলে চলবে না। কেউ দেবে গান, কেউ দেবে নাচ।

স্বদর্শনা। আমি সেদিন কী দেব স্থান্তমা?

স্থ্যক্ষা। সে-কথা তুমিই বলতে পার।

স্থদর্শনা। আমি নিজ হাতে মালা গেঁথে স্থন্দরকে অর্ঘ্য পাঠাব।

ञ्चतक्या। त्म-हे जाता।

স্থদর্শনা। তাঁকে দেখব কী করে ?

স্থরক্ষা। সে তিনিই জানেন।

স্বদর্শনা। আমাকে কোপায় যেতে হবে ?

স্থ্যসমা। কোপাও না, এইখানেই।

স্পর্শনা। কীবল স্বরন্ধা, অন্ধকারের সভা এইখানেই ? বেখানে চিরদিন আছি এইখানেই ? সাজতে হবে না ?

স্থরক্ষমা। নাই বা সাজ্ঞলে। একদিন তিনিই সাজাবেন যে-সাজে তোমাকে মানায়।

গান

প্রভু, বলো বলো কবে
তোমার পথের ধুলার রঙে রঙে
আঁচল রঙিন হবে :
তোমার বনের রাঙা ধূলি
ফুটার পূজার কুস্তমগুলি,
সেই ধূলি হার কথন আমার
আপন করি' লবে ॥
প্রণাম দিতে চরণতলে
ধূলার কাঙাল বাত্রিদলে
চলে যারা, আপন ব'লে
চিনবে আমার সবে ॥

স্থদর্শনা। আমার তো আর একটুও দেরি করতে ইচ্ছে করছে না। স্থরকমা। ক'রো না দেরি—তাঁকে ডাকো, এইধানেই দয়া করবেন। স্থদর্শনা। স্থরক্ষমা, আমি তো মনে করি যে ডাকছি, সাড়া পাই নে। বোধ হয় ডাকতে জানি নে। তুমি আমার হয়ে ডাকো না—তোমার কণ্ঠ তিনি চেনেন।

### স্থরক্ষমার গান

খোলো খোলো ছার রাখিয়ো না আর বাহিরে আমার দাঁড়ারে। দাও সাড়া দাও, এই দিকে চাও এস হুই বাহু বাড়ায়ে॥ কাজ হয়ে গেছে সারা. উঠেছে সন্ধাতারা. আলোকের বেয়া হয়ে গেল দেয়া অন্তদাগর পারায়ে ॥ ভরি লয়ে ঝারি এনেছি তো বারি সেব্দেছি তো ভচি হুকুলে, বেঁধেছি তো চুল, তুলেছি তো ফুল গেঁপেছি তো মালা মুকুলে। (भन्न अन शार्फ किरव পাৰিয়া এসেছে নীড়ে, পথ ছিল যত জুড়িয়া জগত खाँधादा शिरमुख् हात्रारम ॥

ধীরে ধীরে আলো নিবে গিয়ে অন্ধকার হয়ে গেল

স্থদর্শনা। অন্ধকারে আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে। তুমি কি এর মধ্যে আছ প

নেপথো। এই তো আমি আছি।

স্থদর্শনা। আমি তোমাকে বরণ করব, সে কি না দেখেই ?

নেপথ্যে। চোখে দেখতে গেলে ভূল দেখবে—অস্তরে দেখো মন শুদ্ধ করে।

স্বদর্শনা। ভরে বে আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠছে।

নেপথ্যে। প্রেমের মধ্যে ভর না থাকলে রস নিবিড হর না।

স্বৰ্ণনা। এই অন্ধকারে তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ?

নেপথ্য। হাঁ পাচ্ছ।

ञ्चनर्मना। की तकम (नश्र ?

নেপথ্য। আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার মধ্যে দেহ নিয়েছে যুগযুগাস্তরের ধ্যান, লোকলোকাস্তরের আলোক, বহু শত শরং-বসন্তের ফুল ফল। তুমি বহুপুরাতনের, নৃতন রূপ।

স্মূদর্শনা। বলো বলো এমনি ক'রে বলো। মনে হচ্ছে যেন অনাদিকালের গান জন্মজন্মান্তর থেকে শুনে আসছি। কিন্তু প্রভু, এ যে কঠিন কালো লোহার মতো আন্ধকার, এ যে আমার উপর চেপে আছে ঘুমের মতো, মূর্ছার মতো, মৃত্যুর মতো। এ জায়গায় তোমাতে আমাতে মিল হবে কেমন ক'রে? না না, হবে না মিলন, হবে না। এখানে নয়, চোখের দেখার জগতেই তোমাকে দেখব—সেইখানেই যে আমি আছি।

নেপধ্যে। আচ্ছা দেখো। তোমাকে নিজে চিনে নিতে হবে।

স্থদর্শনা। চিনে নেব, লক্ষ লোকের মধ্যে চিনে নেব, ভূল হবে না।

নেপথ্যে। বসন্ত-পূর্ণিমার উৎসবে সকল লোকের মধ্যে আমাকে দেখবার চেষ্টা ক'রো। স্থবক্ষমা।

সুরঙ্গা। কী প্রভূ।

নেপথ্যে। বসম্ভ-পূর্ণিমার উৎসব তো এল।

সুরঙ্গা। আমাকে কী কাজ করতে হবে ?

নেপথ্যে। আজ তে মার কাজের দিন নয়, সাজের দিন। পুশ্পবনের আনন্দে মিলিয়ে দিয়ো প্রাণের আনন্দ।

স্বক্ষা। তাই হবে প্রভূ।

নেপথ্য। স্থদর্শনা আমাকে চোখে দেখতে চান।

স্থ্যক্ষমা। কোপায় দেখবেন?

নেপথ্যে। যেথানে পঞ্চমে বাঁশি বাজবে, পুষ্পকেশরের ফাগ উড়বে, আলোয় ছায়ায় হবে গলাগলি সেই দক্ষিণের কুঞ্জবনে।

স্থরকমা। চোখে ধাঁধা লাগবে না?

নেপথ্যে। স্থদর্শনার কৌতৃহল হয়েছে।

স্থরঙ্গমা। কোতৃহলের জিনিস তো পথে বাটে ছড়াছড়ি। তৃমি যে কোতৃহলের অতীত।

#### গান

বাইরে দূরে যায় রে উড়ে, হায় রে হায়, কোথা চপল আঁথি বনের পাখি বনে পালায়॥ ভোমার হৃদয়ে যবে মোহন রবে বাজবে বাশি. ACUL আপনি সেধে ফিরবে কেঁদে পরবে ফাঁসি, তখন ঘূচবে ত্বরা ঘূরিয়া মরা হেপা হোপায়---তথন আজি সে আঁথি বনের পাথি বনে পালার॥ আহা দেখিস না রে হৃদয়-ছারে কে আসে যায়. চেবে ভোৱা শুনিস কানে বার্তা আনে দ্বিন বায়। আজি ফুলের বাসে স্থাপের হাসে আকুল গানে বসস্ত যে তোমারি থোঁজে এসেছে প্রাণে, চির বাহিরে খুঁজি' ফিরিছ বুঝি পাগল প্রায়, ভাৱে আজি সে আঁবি বনের পাবি বনে পালায়॥ আহা

িউভয়ের প্রস্থান

ş

# উৎসব-ক্ষেত্ৰ

### বিদেশী পথিকদল ও প্রহরীর প্রবেশ

বিরাজদত্ত। ওগো মলায়।

প্রহরী। কেন গো?

ভত্তসেন। রাস্তা কোপার ? এখানে রাজাও দেখি নে রাস্তাও দেখি নে। আমরা বিদেশী, আমাদের রাস্তা ব'লে দাও।

প্রহরী। কিসের রাস্তা?

মাধব। ওই যে শুনেছি আজ অধরা-রাজার দেশে উৎসব হবে। কোন্দিক দিয়ে যাওয়া যাবে ?

প্রহরী। এখানে সব রাস্তাই রাস্তা। যেদিক দিয়ে যাবে ঠিক পৌছোবে। সামনে চলে যাও।

বিরাজ্বদন্ত। শোনো একবার কথা শোনো। বলে, সবই এক রাল্ডা। তাই যদি হবে তবে এতগুলোর দরকার ছিল কী? মাধব। তা ভাই রাগ করিস কেন? যে দেশের যেমন ব্যবস্থা। আমাদের দেশে তো রান্তা নেই বললেই হয়—বাঁকাচোরা গলি, সে তো গোলকধাঁখা। আমাদের রাজা বলে, খোলা রান্তা না থাকাই ভালো—রান্তা পেলেই প্রজারা বেরিয়ে চলে যাবে। এদেশে উলটো, যেতেও কেউ ঠেকায় না, আসতেও কেউ মানা করে না—তবু মামুষঙ্ তো ঢের দেখছি—এমন খোলা পেলে আমাদের রাজ্য উজাড় হয়ে যেত।

বিরাজদত্ত। ওহে মাধব, তোমার ওই একটা বড়ো দোষ।

माध्य। की लाय लिथला?

বিরাজ্বনত। নিজের দেশের তুমি বড়ো নিন্দে কর। খোলা রান্ডাটাই বুঝি ভালো হল ? বলো তো ভাই ভস্তসেন, খোলা রান্ডাটাকে বলে কিনা ভালো।

ভদ্রসেন। ভাই বিরাজ্বদন্ত, বরাবরই তো দেখে আসছ মাধবের ওই এক রকম ত্যাড়া বৃদ্ধি। কোন্ দিন বিপদে পড়বেন—রাজ্ঞার কানে যদি যায় তাহলে ম'লে ওকে শ্মশানে ফেলবার লোক পাবেন না।

বিরাজ্বদত্ত। আমাদের তো ভাই এই খোলা রাস্তার দেশে এসে অবধি খেয়ে গুয়ে স্থপ নেই—দিনরাত গা-ঘিনঘিন করছে। কে আসছে কে থাচ্ছে তার কোনো ঠিক-ঠিকানাই নেই—রাম রাম।

ভদ্রসেন। সেও তো ওই মাধবের পরামর্শ শুনেই এসেছি। আমাদের শুষ্টিতে এমন কখনো হয় নি। আমার বাবাকে তো জান – কতবড়ো মহাত্মা লোক ছিল—শাস্ত্রমতে ঠিক উনপঞ্চাশ হাত মেপে গণ্ডি কেটে তার মধ্যেই সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দিলে— একদিনের জন্মে তার বাইরে পা কেলে নি। মৃত্যুর পর কথা উঠল ওই উনপঞ্চাশ হাতের মধ্যেই তো দাহ করতে হয়—সে এক বিষম মৃশকিল—শেষকালে শাস্ত্রী বিধান দিলে উনপঞ্চাশে যে ঘটো অহ আছে তার বাইরে যাবার জ্বো নেই, অতএব ওই চার নয় উনপঞ্চাশকে উলটে নিয়ে নয় চার চুরানকাই করে দাও—তবেই তো তাকে বাড়ির বাইরে পোড়াতে পারি, নইলে ঘরেই দাহ করতে হত। বাবা, এত আঁটাআঁটি! এ কি যে-সে দেশ পেয়েছ!

বিরাজ্বদন্ত। বটেই তো, মরতে গেলেও ভাবতে হবে এ কি কম কথা।
ভদ্রসেন। সেই দেশের মাটিতে শরীর, তবু মাধব বলে কিনা, খোলা রাস্তাই
ভালো।
[সকলের প্রস্থান

# সদলে ঠাকুরদার প্রবেশ

ঠাকুরদা। ওবে দক্ষিনে হাওয়ার সঙ্গে সমান পারা দিতে হবে—হার মানলে চলবে না—আজ সব রাস্তাই গানে ভাসিয়ে দিয়ে চলব।

#### মেয়ের দলের প্রবেশ

প্রথমা। ঠাকুরদা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, উৎসবটা হচ্ছে কোণায়?

ठीकूतमा। यमित्क চाইत्व म्हिमित्करे।

প্রথমা। একেই বলে তোমাদের রাজাধিরাজের উৎসব!

ঠাকুরদা। আমরা তো তাই বলি।

দিতীয়া। আমাদের দেশের সব চেয়ে খুদে সামস্তরাজ্বও এর চেয়ে ঘটা করে পথে বেরোয়।

ু ঠাকুরদা। নিজেকে না চেনাতে পারলে তারা যে বঞ্চিত।

তৃতীয়া। আর তোমরা যে কোনু না-দেখা রাজার কণা বলছ ?

ঠাকুরদা। তাঁকে না চিনতে পারলে আমরাই বঞ্চিত।

প্রথমা। চেনবার উপায়টা কী করেছ?

ঠাকুরদা। তাঁর সঙ্গে স্থর মেলাচ্ছি। এই যে দবিন হাওয়া দিয়েছে, আমের বোল ধরেছে, সমান স্থরে সাড়া দিতে পারলে ভিতরে ভিতরে জানাজানি হয়।

ছিতীয়া। তোমাদের কর্তারা ঢাকঢোলের বায়না দেন নি বৃঝি ? তোমাদের উপরেই সব বরাত ?

ঠাকুরদা। তা নয় তো কী। ভাড়া করে সমারোহ? তোমরা আমরা আছি কী করতে? প্ররে তোরা ধর না ভাই গান।

গান

আজি দ্বিন ত্য়ার খোলা—

এস হে, এস হে, এস হে, আমার

বসস্থ এস।

**मिय अम्ब-(माना**ब (माना,

এস হে, এস হে, এস হে, আমার

বসস্থ এস।

নব শ্রামল শোভন রথে

এস বকুল-বিছানো পথে,

এস বাজারে ব্যাকুল বেণু,

মেধে পিরাল ফুলের ব্রেগু,

এস হে, এস হে, এস হে, আমার

বসস্ত এস।

এস ঘনপল্লবপুঞ্জে

এস হে, এস হে, এস হে।

এস বনমল্লিকাকুঞ্জে

এস হে, এস হে, এস হে।

মৃত্ মধুর মদির হেসে

এস পাগল হাওয়ার দেশে,

তোমার উতলা উত্তরীয়

তুমি আকাশে উড়ায়ে দিয়ো,

এস হে, এস হে, এস হে, আমার

বসস্থ এস॥

[মেয়েদের প্রস্থান

পুব হুয়ারটা হল। এবার চলো পশ্চিম হুয়ারটার দিকে।
দেশী পথিকদলের প্রবেশ

কৌণ্ডিল্য। ঠাকুরদা, এই প্রাচীন বয়সে ছেলের দলকে নিয়ে মেতে বেড়াচ্ছ যে ?

ঠাকুরদা। নবীনকে ডাক দিতে বেরিয়েছি।

জনার্দন। সেটা কি তোমাকে শোভা পায়?

ঠাকুরদা। ওরে পাকা পাতাই তো ঝরবার সময় নতুন পাতাকে জাগিয়ে দিয়ে যায়।

#### গান

আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে ডাক দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে।

কৌণ্ডিল্য। ডাক দিয়েছ সে তো দেখতে পাচ্ছি, পাড়া অস্থির করে তুলেছ। কিন্তু এর দরকার ছিল কি।

ঠাকুরদা। আমারই নবীন বয়সকে ওদের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি—বুড়োটা ঢাকা পড়ে গেল।

#### গান

তাই তো আমার এই জীবনের বনচ্ছায়ে কাগুন আসে কিরে ফিরে দখিন বায়ে, নতুন স্থরে গান উড়ে যায় আকাশ পারে, নতুন রঙে ফুল কোটে তাই ভারে ভারে ॥ কোণ্ডিল্য। তা তৃমি নতুন হয়েই রইলে সে-কথা সত্যি, বুড়ো হবার পমর পেলে না।

ঠাকুরদা। নিজে নতুন না হলে সেই নতুনকে যে পাই নে।

গান

ওগে। আমার নিত্য নৃতন দাঁড়াও হেসে চলব তোমার নিমন্ত্রণে নবীন বেশে। দিনের শেষে নিবল যখন পথের আলো, সাগরতীরে যাত্রা আমার যেই ফুরাল, তোমার বাঁশি বাজে সাঁঝের অক্ষকারে শৃন্তে আমার উঠল তারা সারে সারে॥

কৌণ্ডিল্য। রাখো দাদা, তোমার গান রাখো। আজকের দিনে একটা কথা মনে বড়ো লাগছে।

ठीकुत्रमा। की वत्ना (मिर्व)।

কোণ্ডিল্য। এবার দেশবিদেশের লোক এসেছে, সবাই বলছে সবই দেখেছি ভালো কিন্তু রাজা দেখি নে কেন—কাউকে জবাব দিতে পারি নে। এখানে ওইটে বড়ো একটা ফাকা রয়ে গেছে।

ঠাকুরদা। ফাঁকা! আমাদের এই দেশে রাজা এক জায়গায় দেখা দেয় না বলেই তো সমস্ত রাজ্যটা একেবারে রাজায় ঠাসা হয়ে রয়েছে—তাকে বল ফাঁকা! সে যে আমাদের স্বাইকেই রাজা করে দিয়েছে।

#### গান

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই

বাজার বাজতে।

নইলে মোদের রাজার সনে

মিলব কী স্বত্বে॥

আমরা যা খুশি তাই করি
তবু তাঁর খুশিতেই চরি,
নই বাধা নই দাসের রাজার

ত্রাসের দাসতে।

আমরা

নইলে মোদের রাজার সনে

মিলব কী স্বত্বে॥

রাজা স্বারে দেন মান

সে মান আপনি ফিরে পান,

খাটো করে রাখে নি কেউ

কোনো অসত্যে,

নইলে মোদের রাজার সনে

মিলব কী স্বত্ব।

আমরা চলব আপন মতে

শেষে মিলব তাঁরি পথে,

মোরা মরব না কেউ বিফলতার

মোদের

বিষম আবর্তে।

নইলে মোদের রাজার সনে

মিলব কী স্বত্বে ?

কুম্ভ। কিন্তু দাদা, যা বল তাঁকে দেখতে পায় না বলে লোকে অনায়াসে তাঁর নামে যা খুশি বলে, সেইটে অসহ হয়।

জনার্দন। এই দেখো না, আমাকে গাল দিলে শান্তি আছে কিন্তু রাজ্ঞাকে গাল দিলে কেউ তার মুখ বন্ধ করবার নেই।

ঠাকুরদা। ওর মানে আছে; প্রজার মধ্যে যে-রাজাটুকু মিশিয়ে আছে তারই গায়ে আঘাত লাগে, তাকে ছাড়িয়ে যিনি তাঁর গায়ে কিছুই বাজে না। স্থের যে তেজ প্রদীপে আছে তাতে ফুঁটুকু সয় না, কিন্তু হাজার লোকে মিলে স্থে ফুঁ দিলে স্থ আমান হয়েই থাকেন।

[ সকলের প্রস্থান

# विप्ननीम्लन भूनः श्रायन

বিব্লাব্দনত । দেখো ভাই ভদ্রসেন, আসল কণাটা হচ্ছে, এদের মৃলেই রাজা নেই। সকলে মিলে একটা গুজব রটিয়ে রেখেছে।

ভদ্রসেন। আমারও তো তাই মনে হয়েছে। সকল দেশেই রাজাকে দেখে দেশস্ক লোকের আত্মাপুরুষ বাঁশপাতার মতো হীহী করে কাঁপতে থাকে, আর এখানে রাজাকে খুঁজেও মেলে না! কিছু না হ'ক, মাঝে মাঝে বিনা কারণে এক-একবার ষদি চোখ পাকিয়ে বলে, বেটার শির লেও, তাহলেও বুঝি রাজার মতো রাজা আছে বটে।

মাধব। কিন্তু এ-রাজ্যে আগাগোড়া যেমন নিয়ম দেপছি, রাজা না থাকলে তো এমন হর না ।

বিরাজ্বদত্ত। এতকাল রাজার দেশে বাস করে এই বৃদ্ধি হল তোমার? নিরমই যদি থাকবে তাহলে রাজা থাকবার দরকার কী?

ু মাধব। এই দেখো না, আজ এত লোক মিলে আনন্দ করছে—রাজা না ধাকলে এরা এমন করে মিলতেই পারত না।

বিরাজ্বদন্ত। ওছে মাধব, আসল কথাটাই যে তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ। একটা নিয়ম
স্মাছে—সেটা তো দেখছি, উৎসব হচ্ছে সেটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সেখানে তো কোনো
গোল বাধছে না—কিন্তু রাজা কোথায়, তাকে দেখলে কোথায়, সেইটে বলো।

মাধব। স্থামার কথাটা হচ্ছে এই যে, তোমরা তো এমন রাজ্য জ্ঞান যেধানে রাজা কেবল চোখেই দেখা যায় কিন্তু রাজ্যের মধ্যে তার কোনো পরিচয় নেই, সেখানে কেবল ভূতের কীর্তন—কিন্তু এখানে দেখো—

ভদ্রসেন। আবার ঘুরে ফিরে সেই একই কণা! তুমি বিরাজ্ঞ্যতর আসল কণাটার উত্তর দাও না হে—হাঁ, কি, না? রাজাকে দেখেছ, কি, দেখ নি?

বিরাজ্বদন্ত। রেখে দাও ভাই ভদ্রসেন, ওর গ্রায়শান্ত্রটা পর্বস্ত এ-দেশী রকমের হয়ে উঠছে। বিনা চক্ষে ও যথন দেখতে শুরু করেছে তথন আর ভরসা নেই। বিনা অরে কিছুদিন ওকে আহার করতে দিলে আবার বৃদ্ধিটা সাধারণ লোকের মতো পরিষ্কার হয়ে আসতে পারে।

# বাউলের প্রবেশ

### গান

আমার প্রাণের মাহুষ আছে প্রাণে

তাই হেরি তার সকল খানে।

আছে সে নয়নতারায় আলোকধারায়,

তাই না হারায়,

ওগো তাই দেখি তায় যেখায় সেখায়

তাকাই আমি যেদিক পানে॥

আমি তার মৃথের কথা

ভনব বলে গেলাম কোণা,

(भाना इन ना, इन ना,

আজ ফিরে এসে নিজের দেশে এই যে ভনি,

ন্থনি তাহার বাণী আপন গানে । কে তোরা খুঁব্দিস তারে কাঙাল-বেশে ছারে ছারে.

দেখা মেলে না মেলে না,---

ও তোরা আয় রে ধেয়ে দেখ্রে চেয়ে

আমার বুকে-

ওরে দেখ্রে আমার ছই নয়ানে। প্রস্থান

একদল পদাতিক ও দেশী পথিকের প্রবেশ

প্রথম পদাতিক। সরে যাও সব, সরে যাও। তঞ্চাত যাও। কৌণ্ডিল্য। ইস, তাই তো। মন্ত লোক বটে। লম্বা পা কেলে চলছেন। কেন রে বাপু, সরব কেন ? আমরা সব পথের কুকুর না কি ?

দিতীয় পদাতিক। আমাদের রাজা আসছেন।

জনার্দন। রাজা? কোথাকার রাজা?

প্রথম পদাতিক। আমাদের এই দেশের রাজা।

কুম্ভ। লোকটা পাগল হল নাকি? আমাদের এই অবাক দেশের রাজা পাইক নিয়ে হাঁকতে হাঁকতে আবার রাস্তায় কবে বেরোয় ?

দ্বিতীয় পদাতিক। মহারাজ আজু আর গোপন থাকবেন না, তিনি স্বয়ং আজু উৎসব করবেন।

জনাৰ্দন। সত্যি না কি ভাই ?

দিতীয় পদাতিক। ওই দেখো না নিশেন উড়ছে।

কৌণ্ডিল্য। তাই তো রে, ওটা নিশেনই তো বটে।

ছিতীয় পদাতিক। নিশেনে কিংগুক ফুল আঁকা আছে, দেখছ না ?

কুন্ত। ধরে কিংশুক ফুলই তো বটে, মিধ্যে বলে নি—একেবারে টকটক করছে। প্রথম পদাতিক। তবে! কথাটা যে বড়ো বিশ্বাস হল না!

জনার্দন। না দাদা, আমি তো অবিশাস করি নি। ওই কুম্বই গোলমাল করেছিল। আমি একটি কথাও বলি নি।

প্রথম পদাতিক। ওটা বোধ হয় শৃক্তকুম্ব, তাই আওয়াজ বেশি। দিতীয় পদাতিক। লোকটা কে হে ? তোমাদের কে হয় ? কোণ্ডিল্য। কেউ না, কেউ না। আমাদের গ্রামের যে মোড়ল, ও তার খুড়খণ্ডর— অন্ত পাডায় বাড়ি।

দ্বিতীয় পদাতিক। হাঁ হাঁ, খুড়খণ্ডর গোছের চেহারা বটে, বুদ্ধিটাও নেহাত খুড়-খণ্ডরে ধাঁচার।

কুন্ত। অনেক হুংখে বৃদ্ধিটা এইরকম হয়েছে। এই যে সেদিন কোণা থেকে এক রাজা বেরোল, নামের গোড়ায় তিন-শ পরতারিশটা শ্রী লাগিয়ে ঢাক পিটোতে পিটোতে শহর ঘুরে বেড়াল—আমি তার পিছনে কি কম ফিরেছি? কত ভোগ দিলেম কত ,সেবা করলেম, ভিটেমাটি বিকিয়ে যাবার জো হল। শেষকালে তার রাজাগিরি রইল কোণায়? লোকে যথন তার কাছে তালুক চায়, মূলুক চায় সে তথন পাজিপুঁথি খুলে ভভদিন কিছুতেই খুঁজে পায় না। কিন্তু আমাদের কাছে থাজনা নেবার বেলায় মঘা অল্লেষা ব্যাম্পার্শ কিছুই তো বাধত না।

দ্বিতীয় পদাতিক। হাঁ হে কুন্ত, আমাদের রাজাকে তুমি সেই রকম মেকি রাজা বলতে চাও।

কুম্ভ। না বাবা, রাগ ক'রো না। আমি নাকে থত দিচ্ছি— যতদ্র সরতে বল তত দুরই সরে দাঁড়াব।

দিতীয় পদাতিক। আচ্ছা, বেশ এইখানে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকো। রাজা এলেন বলে—আমরা এগিয়ে গিয়ে রাস্তা ঠিক করে রাখি। [পদাতিকদের প্রস্থান জনার্দন। কুন্ত, তোমার ওই মুখের দোষেই তুমি মরবে!

কুন্ত। না ভাই জনার্দন, ও মুখের দোষ নয়, ও কপালের দোষ। যেবারে মিছে রাজা বেরোল একটি কথাও কই নি—অত্যন্ত ভালোমাম্বরের মতো নিজের সর্বনাশ করেছি—আর এবার হয়তো বা সত্যি রাজা বেরিয়েছে, তাই বেফাস কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ওটা কপাল।

জনার্দন। আমি এই বৃঝি, রাজা সত্যি হ'ক মিথ্যে হ'ক, মেনে চলতেই হবে।
আমরা কি রাজা চিনি যে বিচার করব। আছকারে ঢেলা মারা—যত বেশি মারবে
একটা না একটা লেগে যাবে। আমি তাই একধার থেকে গড় করে যাই—সত্যি
হলে লাভ, মিথ্যে হলেই বা লোকসান কী।

কুম্ব। ঢেলাগুলো নেহাত ঢেলা হলে ভাবনা ছিল না—দামি জিনিস—বাজে খনচ করতে গিয়ে কৃত্র হতে হয়।

কৌগুল্য। ওই যে আগছেন রাজা। আহা রাজার মতন রাজা বটে। কী চেছারা। যেন ননির পুতুল। কেমন হে কুল্ব, এখন কীমনে হচ্ছে। কুম্ব। দেখাচ্ছে ভালো-কী জানি ভাই হতে পারে।

কৌণ্ডিল্য। ঠিক যেন রাজাটি গড়ে রেখেছে। ভয় হয়, পাছে রোন্দুর লাগলে গলে যায়।

### রাজবেশধারীর প্রবেশ

সকলে। জয় মহারাজের জয়।

জনাদন। দর্শনের জন্যে স্কাল থেকে দাঁড়িয়ে। দয়া রাখবেন।

কুম্ব। বড়ো ধাঁধা ঠেকছে, ঠাকুরদাকে ডেকে আনি। [ সকলের প্রস্থান

## বিদেশী পথিকদলের প্রবেশ

মাধব। ওরে রাজা রে রাজা। দেখবি আয়।

বিরাজ্জনত্ত। মনে রেখে! রাজা, আমি কুশলীবস্তুর উদয়দন্তর নাতি। আমার নাম বিরাজ্জনত্ত। রাজা বেরিয়েছে শুনেই ছুটেছি, লোকের কারও কথায় কান দিই নি —আমি সক্তলের আগে তোমাকে মেনেছি।

ভদ্রসেন। শোনো একবার, আমি যে ভোর থেকে এখানে দাঁড়িয়ে—তখনও কাক ডাকে নি—এতক্ষণ ছিলে কোথায় ? রাজা, আমি বিক্রমস্থলীর ভদ্রসেন ভক্তকে শ্বরণ রেখো।

রাজবেশী। তোমাদের ভক্তিতে বড়ো প্রীত হলেম।

বিরাজ্ঞদত্ত। মহারাজ, আমাদের অভাব বিস্তর—এতদিন দর্শন পাই নি, জানাব কাকে ?

রাজবেশী। তোমাদের সমস্ত অভাব মিটিয়ে দেব। [ রাজবেশীর প্রস্থান

### দেশী পথিকদের প্রবেশ

কৌণ্ডিল্য। ওরে পিছিয়ে থাকলে চলবে না—ভিড়ে মিশে গেলে রাজার চোধে পড়ব না।

বিরাজদত্ত। দেখ্ দেখ্ একবার নরোন্তমের কাণ্ডধানা দেখ্! আমরা এত লোক আছি, সবাইকে ঠেলেঠুলে কোণা থেকে এক তালপাতার পাধা নিয়ে রাজাকে বাতাস করতে লেগে গেছে।

কৌণ্ডিল্য। তাই তো হে, লোকটার আম্পর্ধা তো কম নয়।

মাধব। ওকে জোর করে ধরে সরিয়ে দিতে হচ্ছে—ও কি রাজার পাশে দাঁড়াবার যুগ্যি।

কৌণ্ডিল্য। ওহে রাজা কি আর এটুকু বুঝবে না? এবে অতিভক্তি।

বিরাঞ্জদন্ত। না হে না—রাজ্ঞানের যদি মগজ্ঞই থাকবে তাহলে মৃক্ট থাকবার দরকার কী। ওই তালপাধার হাওয়া থেয়েই ভূলবে। [সকলের প্রস্থান

# ঠাকুরদাকে লইয়া কুস্তের প্রবেশ

कुछ। এখনই এই রাস্তা দিয়েই যে গেল।

ठीकुत्रमा। त्रास्त्र मिरव शिलारे ताब्ना रुव नाकि त्त्र।

কুন্ত। দাদা, একেবারে স্পষ্ট চোখে দেখা গেল—একজন না তৃজন না, রাস্তার ত্থারের লোক তাকে দেখে নিয়েছে।

ঠাকুরদা। সেইজন্মেই তো সন্দেহ। কবে আমার রাজা রাস্তার লোকের চোধ ধাঁধিয়ে বেড়ায়।

কুম্ভ। তা আজকে যদি মর্জি হয়ে থাকে, বলা যায় কী।

ঠাকুরদা। বলা যায় রে বলা যায়—জামার রাজার মর্জি বরাবর ঠিক আছে— ঘড়ি-ঘড়ি বদলায় না !

কুন্ত। কিন্তু কী বলব দাদা—একেবারে ননির পুতুলটি। ইচ্ছে করে সর্বাহ্ন দিয়ে তাকে ছায়া করে রাখি।

ঠাকুরদা। তোর এমন বৃদ্ধি কবে হল ? আমার রাজা ননির পুত্ল, আর তৃই তাকে ছায়া করে রাখবি !

কুম্ভ। যা বল দাদা, দেখতে বড়ো স্থন্দর—আজ তো এত লোক জুটেছে অমনটি কাউকে দেখলুম না।

ঠাকুরদা। আমার রাজা তোদের চোথেই পড়ত না।

কুল্ক। ধ্বন্ধা দেখতে পেলুম যে গো। লোকে যে বলে, এই উৎসবে রাজা বেরিয়েছে।

ঠাকুরদা। বেরিয়েছে বই কি। কিন্তু সঙ্গে পাইক নেই, বাভি নেই।

কুম্ব। কেউ বৃঝি ধরতেই পারে না।

ঠাকুরদা। হয়তো কেউ কেউ পারে।

কুম্ব। যে পারে সে বোধ হর যা চার তা-ই পার।

ঠাকুরদা। সে কিচ্ছু চায় না। ভিক্কের কর্ম নয় রাজাকে চেনা। ছোটো ভিক্ক বড়ো ভিক্ককেই রাজা বলে মনে করে বসে। [সকলের প্রস্থান

রাজা বিজয়বর্মা, বিক্রমবাহ ও বস্থদেনের প্রবেশ

वच्रामन। এই উৎসবের রাজা কি আমাদেরও দেখা দেবে না?

বিক্রম। এর রাজত্ব করবার প্রণালী কী রকম ? রাজার বনে উৎসব, সেখানেও সাধারণ লোকের কারও কোনো বাধা নেই ?

বিজয়। আমাদের জন্মে সম্পূর্ণ স্বতম্ব জায়গা তৈরি করে রাখা উচিত ছিল।

বিক্রম। জ্বোর করে নিজেরা তৈরি করে নেব।

বিজয়। এই সব দেখেই সন্দেহ হয়, এখানে রাজা নেই, একটা ফাঁকি চলে আসছে।

বিক্রম। কিন্তু কান্তিকরাজককা স্বদর্শনা তো দৃষ্টিগোচর।

বিজয়। তাঁকে দেখা চাই। যিনি দেখা দেন না তাঁর জন্মে আমার ঔংস্কা নেই, কিছু যিনি দেখবার যোগ্য তাঁকে না দেখে ফিরে গেলে ঠকতে হবে।

বিক্রম। একটা ফলি দেখাই যাক না।

বস্থসেন। ফন্দি জিনিসট। খুব ভালো, যদি তার মধ্যে নিজে আটকা না পড়া যায়।

বিক্রম। এদিকে এরা কারা আসছে ? সং না কি ? রাজা সেজেছে। বিজয়। এ তামাশা এখানকার রাজা সইতে পারে কিন্তু আমরা সইব না তো। বস্থাসেন। কোথাকার গ্রাম্যরাজা হতেও পারে।

### পদাতিকগণের প্রবেশ

বিক্রম। তোমাদের রাজা কোথাকার ? প্রথম পদাতিক। এই দেশের। তিনি আজ উৎসব করতে বেরিয়েছেন। পিদাতিকগণের প্রস্থান

বিজয়। এ কী কথা। এখানকার রাজা বেরিয়েছে!

বস্থসেন। তাই তো। তা হলে এঁকেই দেখে ফিরতে হবে! অন্ত দর্শনীয়টা? বিক্রম। শোন কেন? এখানে রাজা নেই বলেই যে-খুশি নির্ভাবনায় আপনাকে

রাজা বলে পরিচয় দেয়। দেখছ না, যেন সেজে এসেছে—অত্যক্ত বেশি সাজ।

বস্থুসেন। কিন্তু লোকটাকে দেখাচ্ছে ভালো, চোখ ভোলাবার মতো চেহারাটা আছে।

বিক্রম। চোখ ভূলতে পারে কিন্ধ ভালো করে তাকালেই ভূল থাকে না। আমি তোমাদের সামনেই ওর ফাঁকি ধরে দিচ্ছি।

# রাজবেশী স্থবর্ণের প্রবেশ

স্থবর্ণ। রাজ্পণ, স্বাগত। এখানে তোমাদের অভ্যর্থনার কোনো ক্রটি হয় নি তো?

बाष्ट्रगन । (क्षणे विनदा नमसाव कविया) किছू ना।

विक्रम । य ज्यन्नाव हिन जा महावास्त्रव मर्नातारे भून श्रवह ।

সুবর্ণ। আমি সাধারণের দর্শনীয় নই কিন্তু তোমরা আমার অমুগত, এই জন্তই একবার দেখা দিতে এলুম।

বিক্রম। অমুগ্রহের এত আতিশ্যা সহা করা কঠিন।

স্বৰ্ণ। আমি অধিকক্ষণ পাকব না।

বিক্রম। সেটা অমুভবেই বুঝেছি—বেশিক্ষণ স্থায়ী হবার ভাব দেখছি নে।

স্বৰ্। ইতিমধ্যে যদি কোনো প্ৰাৰ্থনা থাকে—

বিক্রম। আছে বই কি। কিন্তু অমুচরদের সামনে জানাতে লব্দা বোধ করি।

স্বর্ণ। (অমুবর্তীদের প্রতি) ক্ষণকালের জন্ম তোমরা দূরে যাও—( রাজগণের প্রতি) এইবার তোমাদের প্রার্থনা অসংকোচে জানাতে পার।

विक्रम । जागरकाराहे जानाव- তোমারও खन लाममा कारकाह इव ना ।

স্থবর্। না, সে আশহা ক'রো না।

বিক্রম। এস তবে—মাটিতে মাধা ঠেকিরে আমাদের প্রত্যেককে প্রণাম করো।

স্বর্ণ। বোধ হচ্ছে আমার ভৃত্যগণ বারুণী মঘটা রাজনিবিরে কিছু মৃক্তহন্তেই বিভরণ করেছে।

বিক্রম। ভণ্ডরাঙ্গ, মদ যাকে বলে সেটা তোমার ভাগেই অতিমাত্রার পড়েছে সেই জন্মেই এখন ধুলোয় লোটাবার অবস্থা হয়েছে।

স্থবর্ণ। রাজগণ, পরিহাসটা রাজোচিত নয়।

বিক্রম। পরিহাসের অধিকার যাদের আছে তারা নিকটেই প্রস্তুত। সেনাপতি।

স্বর্ণ। আর প্রয়োজন নেই। স্পট্টই দেখতে পাছি আপনারা আমার প্রণম্য।
মাধা আপনিই নত হচ্ছে, কোনো তীক্ষ উপায়ে তাকে ধুলায় টানবার দরকার হবে না।
আপনারা ধখন আমাকে চিনেছেন তখন আমিও আপনাদের চিনে নিলুম। অতএব
এই আমার প্রণাম গ্রহণ কর্মন। যদি দয়া করে পালাতে অক্সমতি দেন তাহলে
বিলম্ব করব না।

. বিক্রম। পালাবে কেন? তোমাকেই আমরা এখানকার রাজা করে দিচ্ছি— পরিহাসটা শেষ করেই যাওরা যাক। দলবল কিছু আছে?

স্বর্ণ। আছে। আরস্তে ধখন আমার দল বেশি ছিল না, তখন স্বাই সন্দেহ করছিল—লোক যত বেড়ে গেল, সন্দেহ ততই দ্র হল। এখন ভিড়ের লোক নিজেদের ভিড় দেখেই মুগ্ধ হয়ে যাছে, আমাকে কোনো কট্ট পেতে হচ্ছে না। বিক্রম। বেশ কথা। এখন থেকে আমরা তোমার সাহায্য করব। কিন্ত তোমাকে আমাদেরও একটা কাজ করে দিতে হবে।

স্থবর্ণ। আপনাদের দত্ত আদেশ এবং মুকুট আমি মাথায় করে রাখব।

বিক্রম। আর কিছু চাই নে, রাজকুমারী স্থদর্শনাকে দেখতে চাই—সেইটে তোমাকে করে দিতে হবে।

স্থবর্ণ। ষ্পাসাধ্য চেষ্টার ক্রটি হবে না।

বিক্রম। তোমার সাধ্যের উপর ভরসা নেই, আমাদের বৃদ্ধিমতো চলতে হবে। আমার পরামর্শ শোনো, ভূল ক'রো না।

স্থবৰ্। ভুল হবে না।

বিক্রম। করভোতানের মধ্যেই রাজ্কুমারী স্থদর্শনার প্রাসাদ।

স্থবর্। হাঁ মহারাজ।

বিক্রম। সেই উম্ভানে আগুন লাগাবে। তার পর অগ্নিদাহের গোলমালে কাঞ্জ সিদ্ধ করব।

स्वर्ग। अग्रथा हत्व ना।

বিক্রম। দেখো হে ভণ্ডরাজ, আমরা মিণ্যা সাবধান হচ্ছি, এদেশে রাজা নেই।

স্থবর্ণ। আমি সেই অরাজকতা দূর করতে বেরিয়েছি, সাধারণের জন্মে সত্য হ'ক মিধ্যা হ'ক, একটা রাজা খাড়া করা চাই; নইলে অনিষ্ট ঘটে। একটা কথা ব্যতে পারছি নে মহারাজ।

বিক্রম। আমার অনেক কথাই তুমি বুঝতে পারবে না। তবু বলো শুনি।

স্বর্ণ। রাজকুমারীর পিতা-মহারাজের কাছে দৃত পাঠিয়ে কন্সাকে যথারীতি প্রার্থনা করুন না।

বিক্রম। সে তো সকলেই করে থাকে। আমি তো সকলের দলে নই। আগুন করবে আমার ঘটকালি, আমি বিপদ ঘটিয়ে বিপদের পারে যাব।

স্থবর্ণ। আপনি তো পারে যাবেন মহারাজ, আমি সামান্ত লোক, পার পর্যন্ত না পৌছোতেও পারি।

বিক্রম। অসম্ভব নয়। কিন্তু তাতে কী আসে যায়। সামান্ত লোক, কাঞ্জে লাগবে এই যথেষ্ট, তার পরে থাকবে কি না থাকবে সেটা ভাববার কথাই নয়।—চলো আর বিলম্ব ক'রো না।

বিজয়। দেখো দেখো, সেই লোকটা আবার একদল লোক নিয়ে আসছে।

বস্থাসন। ও যেন উৎসবের থেয়া পার করছে; নতুন নতুন দলকে স্বারের কাছ পর্বস্থ পোঁছে দিচ্ছে।

# সদলে ঠাকুরদার প্রবেশ

বিজয়। কীহে, তুমি যে কখন কোণা দিয়ে ঘুরে আসছ, তার ঠিকানা পাবার জ্বো নেই।

° ঠাকুরদা। আমরা নটরাজের চেলা, তিনি ঘুরছেন আর ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছেন। কোপাও দাঁড়িয়ে পাকবার জো কী—শিক্ষা যে বেজে উঠছে।

# নৃত্য ও গীত

মম চিন্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে তাতা থৈপৈ তাতা থৈপৈ তাতা থৈপৈ তাতা থৈপৈ । তারি সঙ্গে কী মৃদক্ষে সদা বাজে তাতা থৈপৈ তাতা থৈপৈ তাতা থৈপৈ তাতা থৈপৈ তাতা থৈপৈ তাতা থৈপৈ তাতা গৈপে ছলে ভালোমন্দ তালে তালে, নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে, তাতা থৈপৈ তাতা থৈপৈ তাতা থৈপৈ তাতা থৈপৈ তাতা থৈপে । কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ দিবারাত্রি নাচে মৃক্তি নাচে বন্ধ, সে তরকে ছুটি রকে পাছে পাছে

[ প্রস্থান

বস্থাসন। লোকটার মধ্যে কিছু কোতৃক আছে।
বিক্রম। কিন্তু এ-সব লোকের কোতৃকে যোগ দেওয়া কিছু নয়—প্রশ্রম দেওয়া
হয়—চলো সরে যাই।
[রাজাদের প্রস্থান

9

## কুঞ্জ-বাতায়ন

স্থ্রক্ষমার গান

বাহিরে ভূল হানবে যথন
অন্তরে ভূল ভাঙবে কি ?
বিষাদ-বিষে জ্বলে শেষে
তোমার প্রসাদ মাঙবে কি ?
রোদ্রদাহ হলে সারা
নামবে কি ওর বর্ধাধারা ?
লাজের রাঙা মিটলে, হৃদয়
প্রেমের রঙে রাঙবে কি ?

যতই থাবে দূরের পানে
বাধন ততই কঠিন হয়ে
টানবে না কি বাপার টানে ?
অভিমানের কালো মেঘে
বাদল হাওয়া লাগবে বেগে,
নয়নজ্জলের আবেগ তথন
কোনোই বাধা মানবে কি ?

# স্থদর্শনার প্রবেশ

স্থদর্শনা। স্থরক্ষমা, ভূল তোরা করতে পারিস, কিন্তু আমার কখনোই ভূল হতে পারে না। আমি হব রানী। ওই তো আমার রাজাই বটে।

সুরন্ধা। কাকে তুমি রাজা বলছ?

স্মদর্শনা। ওই যার মাধার ফুলের ছাতা ধরে আছে।

স্বরন্মা। ওই যার পতাকায় কিংক্তক আঁকা ?

স্মদর্শনা। আমি তো দেখবামাত্রই চিনেছি, তোর মনে কেন সন্দেহ আসছে।

স্মরক্ষা। ও তোমার রাজা নর। আমি বে ওকে চিনি।

স্থাপন। ওকে?

সুরক্ষা। ও সুবর্ণ। ও জুয়ো থেলে বেড়ার।

স্মদর্শনা। মিথ্যে কথা বলিস নে। সবাই ওকে রাজা বলছে। তুই বুঝি সকলের চেয়ে বেশি জানিস।

সুরক্ষমা। ও যে স্বাইকে মিথ্যে লোভ দেখাচ্ছে, সেইজ্বল্ঞে স্বাই ওর বশ
 হয়েছে। যথন ভূল ভাঙবে তথন হায় হায় করে ময়বে।

স্মদর্শনা। তোর বড়ো অহংকার হয়েছে। তুই আমার চেয়ে চিনিস?

স্বরন্মা। যদি আমার অহংকার থাকত, তাহলে আমি চিনতে পারতুম না।

স্বদর্শনা। আমি ওকেই মালা পাঠিয়ে দিয়েছি।

স্বৰুমা। সে মালা সাপ হয়ে তোমাকে এসে দংশন করবে।

স্থদর্শনা। আমাকে অভিসম্পাত ? তোর তো আম্পর্ধা কম নয়। যা এখান থেকে চলে, আমি তোর মুখ দেখব না। [ সুরক্ষার প্রস্থান

আমার মন আজ এমনই চঞ্চল হয়েছে। এমন তো কোনোদিন হয় না। স্থরক্ষমা।

### স্থরঙ্গমার প্রবেশ

স্বদর্শনা। আমার মালা কি ভূল পথেই গেছে?

সুরক্ষা। হা।

স্থদর্শনা। আবার সেই একই কথা? আচ্ছা বেশ, ভূল করেছি, বেশ করেছি।
তিনি কেন নিজে দেখা দিয়ে ভূল ভাঙিয়ে দেন না? কিন্তু তোর কথা মানব না। যা
আমার কাছ থেকে—মিছিমিছি আমার মনে ধাঁধা লাগিয়ে দিস নে। [ স্থরসমার প্রস্থান
ভগবান চন্দ্রমা, আজ আমার চঞ্চলতার উপরে তুমি কেবলই কটাক্ষপাত করছ।
শ্বিত কোতুকে সমস্ত আকাশ ভরে গেল যে। প্রতিহারী।

### প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী। की वाषक्मावी।

স্থদর্শনা। ওই যে আম্রবনবীথিকার উৎস্ববালকেরা গান গেরে যাচ্ছে, ডাক ডাক ওলের ডেকে নিয়ে আর। একটু গান শুনি। প্রতিহারীর প্রস্থান

### বালকগণের প্রবেশ

এস এস সব মূর্তিমান কিশোর বসস্ত, ধরো তোমাদের গান। আমার সমস্ত দেহমন গান গাইছে, কঠে আসছে না। আমার হরে তোমরা গাও। বালকগণের গান
কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে
আজ কাগুনদিনের সকালে।
তার বর্ণে তোমার নামের রেখা,
গল্পে তোমার ছন্দ লেখা,
সেই মালাটি বেঁধেছি মোর কপালে
আজ কাগুনদিনের সকালে॥
গানটি তোমার চলে এল আকাশে
আজ কাগুন দিনের বাতাসে।
ওগো আমার নামটি তোমার স্থুরে
কেমন করে দিলে জুড়ে,
লুকিয়ে তুমি ঐ গানেরি আড়ালে,
আজ কাগুনদিনের সকালে॥

স্পর্শনা। হয়েছে হয়েছে, আর না। তোমাদের এই গান শুনে চোপে জ্বল ভরে আসছে—আমার মনে হচ্ছে যা পাবার জ্বিনিস তাকে হাতে পাবার জ্বো নেই—তাকে হাতে পাবার দরকার নেই।

[প্রণাম করিয়া বালকগণের প্রস্থান

# কুঞ্জদার

ঠাকুরদা ও দেশী পথিকদের প্রবেশ

ঠাকুরদা। की ভাই, হল তোমাদের ?

কৌণ্ডিল্য। খুব হল ঠাকুরদা। এই দেখো না একেবারে লালে লাল করে দিয়েছে। কেউ বাকি নেই।

ঠাকুরদা। বলিস কী? রাজাগুলোকে স্কুদ্ধ রাভিয়েছে না কি ?

জনার্দন। ওরে বাস রে! কাছে ঘেঁষে কে! তারা সব বেড়ার মধ্যে খাড়া হয়ে রইল।

ঠাকুরদা। হায় হায় বড়ো ফাঁকিতে পড়েছে। একটুও রং ধরাতে পারলি নে? ব্লোর করে ঢুকে পড়তে হয়।

কুম্ব। ও দাদা, তাদের রাঙা, সে আর-এক রঙের। তাদের চকু রাঙা, তাদের

পাইকগুলোর পাগড়ি রাঙা, তার উপরে খোলা তলোয়ারের যে রকম ভঙ্গি দেখলুম একটু কাছে ঘেঁষলেই একেবারে চরম রাঙা রাঙিয়ে দিত।

ঠাকুরদা। বেশ করেছিস ঘেঁবিস নি। পৃথিবীতে ওদের নির্বাসনদগু—ওদের তক্ষাতে রেখে চলতেই হবে।

বাউলের প্রবেশ ও গান

বা ছিল কালো ধলো

তোমার রঙে রঙে রাঙা হল।

বেমন রাঙাবরণ তোমার চরণ

তার সনে আর ভেদ না র'ল॥

রাঙা হল বসন ভূষণ, রাঙা হল শয়ন স্থপন,

মন হল কেমন দেখ রে, যেমন রাঙা কমল টলমল !

ঠাকুরদা। বেশ ভাই বেশ—খুব খেলা জ্মেছিল ?

বাউল। খুব খুব। সব লালে লাল। কেবল আকাশের চাঁদটাই ফাঁকি দিয়েছে— সাদাই রয়ে গেল।

ঠাকুরদা। বাইরে থেকে দেখাচ্ছে যেন বড়ো ভালোমামুষ। ওর সাদা চাদরটা খুলে দেখতিস যদি তাহলে ওর বিছে ধরা পড়ত। চুপি চুপি ও যে আজ কত রং ছড়িরেছে এখানে দাড়িয়ে সব দেখেছি। অধচ ও নিজে কি এমনি সাদাই থেকে যাবে ?

গান

আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা

প্রিয় আমার ওগো প্রিয়।

বড়ো উত্তলা আৰু পরান আমার

रथनारा होत्र मानरत कि ७ ?

কেবল ভূমিই কি গো এমনি ভাবে

রাভিবে মোরে পালিরে যাবে গু

ভূমি সাধ করে নাথ ধরা দিয়ে

আমারো বং বক্ষে নিয়ো—

এই স্থকমলের রাঙা রেণু

রাঙাবে ঐ উত্তরীয়।

[ সকলের প্রস্থান

## স্থবর্ণ ও রাজা বিক্রমবাহুর প্রবেশ

স্বর্ণ। এ কী কাণ্ড করেছ রাজা বিক্রমবাছ?

বিক্রম। আমি কেবল এই প্রাসাদের কাছটাতেই আগুন ধরাতে চেরেছিলুম, সে আগুন বে এত শীঘ্র এমন চারিদিকে ধরে উঠবে সে আমি মনেও করি নি। এ বাগান থেকে বেরোবার পথ কোখায় শীঘ্র বলে দাও।

স্থবর্ণ। পথ কোপায় আমি তো কিছুই জানি নে। যারা আমাদের এথানে এনেছিল তাদের একজনকেও দেখছি নে।

বিক্রম। তুমি তো এদেশেরই লোক—পথ নিশ্চয় জান।

স্থবর্ণ। অন্তঃপুরের বাগানে কোনোদিনই প্রবেশ করি নি।

বিক্রম। সে আমি বৃঝি নে, তোমাকে পথ বলতেই হবে, নইলে তোমাকে ছু-টুকরো করে কেটে কেলব।

স্থবর্ণ। তাতে প্রাণ বেরোবে, পথ বেরোবার কোনো উপায় হবে না।

বিক্রম। তবে কেন বলে বেড়াচ্ছিলে তুমিই এখানকার রাজা ?

স্থবর্ণ। আমি রাজা না, রাজা না। (মাটিতে পড়িয়া জ্বোড় করে) কোধায় আমার রাজা, রক্ষা করো। আমি পাপিষ্ঠ, আমাকে রক্ষা করো। আমি বিদ্রোহী, আমাকে দণ্ড দাও, কিন্তু রক্ষা করো।

বিক্রম। অমন শ্রাতার কাছে চীংকার করে লাভ কী ? ততক্ষণ পথ বের করবার চেষ্টা করা যাক।

স্থবর্ণ। আমি এইখানেই পড়ে রইলুম—আমার যা হবার তাই হবে। বিক্রম। সে হবে না। পুড়ে মরি তো একলা মরব না—তোমাকে সঙ্গী নেব।

নেপথ্য হইতে। রক্ষা করো, রক্ষা করো। চারিদিকে আগুন। বিক্রম। মৃচ্ ওঠো, আর দেরি না।

## স্থদর্শনার প্রবেশ

স্কুদর্শনা। রাজা, রক্ষা করো। আগুনে ঘিরেছে।

স্থবর্ণ। কোপায় রাজা ? আমি রাজা নই।

স্দৰ্শনা। তুমি রাজা নও?

স্বৰ্। আমি ভণ্ড, আমি পাষণ্ড! (মুক্ট মাটিতে কেলিয়া) আমার ছলনা ধূলিসাং হ'ক। [রাজা বিক্রমের সহিত প্রস্থান স্পর্শনা। রাজা নয়? এ রাজা নয়? তবে ভগবান হতাশন, দথ্য করো আমাকে; আমি তোমারই হাতে আত্মসমর্শন করব।

নেপথ্যে। ওদিকে কোথায় যাও। তোমার অন্তঃপুরের চারিদিকে আগুন ধরে গুরুছে, ওর মধ্যে প্রবেশ ক'রো না।

### স্থরক্ষমার প্রবেশ

সুরক্ষা। এস।

স্থদৰ্শনা। কোথায় যাব ?

ু স্বৰুষা। ওই আগুনের ভিতর দিয়েই চলো।

স্বদৰ্শনা। সে কী কথা?

সুরঙ্গমা। আগুনকে বিশ্বাস করো, বাকে বিশ্বাস করেছিলে, এ তার চেয়ে ভালো।

স্থদৰ্শনা। রাজা কোথায় ?

স্থ্যক্ষা। রাজাই আছেন ওই আগুনের মধ্যে। তিনি সোনাকে পুড়িয়ে নেবেন।

স্বদর্শনা। সত্যি বলছিস?

স্থ্যক্ষা। আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, আগুনের ভিতরকার রাস্তা জানি।

[ উভয়ের প্রস্থান

গানের দলের প্রবেশ

গান

আগুনে হল আগুনময়।

জয় আগুনের জয়।

মিধ্যা যত হদর জুড়ে

এইবেলা সব যাক না পুড়ে',

মরণ-মাঝে তোর জীবনের হ'ক রে পরিচয়।

আগুন এবার চলল রে সন্ধানে

কলম তোর লুকিয়ে কোথায় প্রাণে।

আড়াল তোমার যাক না ঘুচে,

লক্ষা তোমার বাক রে মৃছে,

চিরদিনের মতো তোমার ছাই হরে বাক ভয়।

িগানের দলের প্রস্থান

# স্থদর্শনা ও স্থরঙ্গমার পুনঃপ্রবেশ

স্থবক্ষা। ভয় নেই, তোমার ভয় নেই।

স্বদর্শনা। ভয় আমার নেই—কিন্তু লজ্জা! লজ্জা যে আগুনের মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। আমার মৃথ চোখ, আমার সমস্ত হৃদয়টাকে রাঙা করে রেখেছে।

স্থরক্ষা। এ দাহ মিটতে সময় লাগবে।

স্থদর্শনা। কোনোদিন মিটবে না, কোনোদিন মিটবে না।

স্থ্যস্থা। হতাশ হ'রো না। তোমার সাধ তো মিটেছে, আগুনের মধ্যেই তো আজ দেখে নিলে।

স্থাদর্শনা। আমি কি এমন সর্বনাশের মধ্যে দেখতে চেয়েছিলুম ? কী দেখলুম জানি নে, কিন্তু বুকের মধ্যে এখনও কাঁপছে।

স্থরক্ষা। কেমন দেখলে ?

স্বদর্শনা। ভরানক, সে ভরানক। সে আমার শ্বরণ করতেও ভর হয়। কালো। কালো। আমার মনে হল ধ্মকেতু যে আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মতো কালো—ঝড়ের মেঘের মতো কালো—কুলশূল সমুদ্রের মতো কালো।

স্বঙ্গমা। যে কালো দেখে আজ তোমার বুক কেঁপে গেছে সেই কালোতেই এক দিন তোমার হদয় মিশ্ব হয়ে যাবে। নইলে ভালোবাসা কিসের ১

### গান

আমি রূপে তোমার ভোলাব না,
ভালোবাসায় ভোলাব।
আমি হাত দিয়ে দ্বার থুলব না গো
গান দিয়ে দ্বার পোলাব।।
ভরাব না ভ্যণভারে,
সাজাব না ফুলের হারে,
প্রেমকে আমার মালা করে
গলায় তোমার দোলাব।।
জানবে না কেউ কোন্ ভ্যণনে
তরঙ্গল নাচবে প্রানে,
চাঁদের মতো অলথ টানে
জোয়ারে চেউ তোলাব।।

# স্থদর্শনার পুনঃপ্রবেশ

স্থাপনা। কিন্তু কেন সে আমাকে জোর করে পথ আটকায় না? কেশের গুচ্ছ ধরে কেন সে আমাকে টেনে রেখে দেয় না? আমাকে কিছু সে বলছে না, সেই জন্তেই ুআরও অসহু বোধ হচ্ছে।

স্মরন্দমা। রাজা কিছু বলছে না, কে তোমাকে বললে ?

স্থদর্শনা। অমন করে নয়, চীংকার করে বক্সগর্জনে—আমার কান থেকে অন্ত সকল কথা ডুবিয়ে দিয়ে। রাজা, আমাকে এত সহজে ছেড়ে দিয়ো না, যেতে দিয়ো না।

স্থারক্ষা। ছেড়ে দেবেন, কিন্তু যেতে দেবেন কেন?

স্কুদর্শনা। যেতে দেবেন না ? আমি যাবই।

স্থরকমা। আজা যাও।

স্বদর্শনা। আমার দোব নেই। আমাকে জ্বোর করে তিনি ধরে রাপতে পারতেন কিন্তু রাপলেন না। আমাকে বাঁধলেন না—আমি চললুম। এইবার তাঁর প্রহরীদের হুকুম দিন, আমাকে ঠেকাক।

সুরক্ষা। কেউ ঠেকাবে না। ঝড়ের মুধে ছিল্ল মেঘ যেমন অবাধে চলে তেমনি তুমি অবাধে চলে যাও।

সুদর্শনা। ক্রমেই বেগ বেড়ে উঠছে—এবার নোঙর ছিঁড়ল। হয়তো ডুবব কিন্তু আর ফিরব না। (ক্রত প্রস্থান

8

### রাজপথ

### নাগরিকদলের প্রবেশ

প্রথম। এটি ঘটালেন আমাদের রাজকক্তা স্থদর্শনা।

ছিতীর। সকল সর্বনাশের মৃলেই স্ত্রীলোক আছে। বেদেই তো আছে,—কী আছে বলোনা হে বটুকেশ্বর। তুমি বামুনের ছেলে।

তৃতীয়। আছে আছে বই কি। বেদে যা খুঁজবে, তাই পাওয়া যাবে—অষ্টাবক্র বলেছেন, নারীণাঞ্চনধিনাঞ্চশুন্ধিশাং শস্ত্রপাণিনাং—অর্থাং কিনা—

षिতীয়। আরে ব্ঝেছি ব্ঝেছি—আমি থাকি তর্করত্বপাড়ার,—অহুস্বার-বিসর্গের একটা ফোটা আমার কাছে এড়াবার জো নেই। প্রথম। আমাদের এ হল যেন কলির রামারণ। কোথা থেকে ঘরে চুকে পড়ল দশমুগু রাবণ, আচমকা লছাকাণ্ড বাধিয়ে দিল।

তৃতীয়। যুদ্ধের হাওয়া তো চলছে, এদিকে রাজকন্মা যে কোপায় আদর্শন হয়েছেন কেউ খোঁজ পায় না। মহারাজ তো বন্দী, এদিকে কে যে লড়াই চালাচ্ছে তারও কোনো ঠিকানা নেই।

ৰিতীয়। কিন্তু আমি ভাবছি, এখন আমাদের উপায় কী? আমাদের ছিল এক রাজা এখন সাতটা হতে চলল, বেদে পুরাণে কোথাও তো এর তুলনা মেলে না।

প্রথম। মেলে বই কি-পঞ্চপাণ্ডবের কথা ভেবে দেখো।

তৃতীয়। আরে সে হল পঞ্চপতি—

প্রথম। একই কথা। তারা হল পতি, এরা হল নূপতি। কোনোটারই বাড়াবাড়ি স্থবিধে নয়।

তৃতীয়। আমাদের পাঁচকড়ি একেবারে বেদব্যাস হয়ে উঠল হে—রামায়ণ মহাভারত ছাড়া কথাই কয় না।

দ্বিতীয়। তোরা তো রামায়ণ মহাভারত নিয়ে পথের মধ্যে আসর জমিয়েছিস, এদিকে আমাদের নিজের কুরুক্ষেত্রে কী ঘটছে খবর কেউ রাখিস নে।

প্রথম। ওরে বাবা—সেধানে যাবে কে? ধবর যথন আসবে তথন ঘাড়ের উপর এসে আপনি পড়বে—জানতে বাকি থাকবে না।

দ্বিতীয়। ভয় কিসের রে?

প্রথম। তাতো সত্যি। তুমি যাও না।

তৃতীয়। আচ্ছা, চলো না ধনঞ্জয়ের ওখানে। সে সব খবর জানে।

দ্বিতীয়। না জানলেও বানিয়ে দিতে জানে। [ সকলের প্রস্থান

### স্থদর্শনা ও স্থরঙ্গমার প্রবেশ

স্থদর্শনা। একদিন আমাকে সকলে সোভাগ্যবতী বলত, আমি যেখানে যেতুম সেধানেই ঐশর্ষের আলো জ্বলে উঠত। আজ আমি এ কী অকল্যাণ সঙ্গে করে এনেছি। তাই আমি ধর ছেড়ে পথে এলুম।

স্থারকমা। মা, যতক্ষণ না সেই রাজার ধরে পৌছোবে ততক্ষণ তো পথই বন্ধু।

স্থদর্শনা। চুপ কর, চুপ কর, তার কথা আর বলিস নে।

স্থবন্ধমা। তুমি যে তাঁর কাছেই ফিরে বাচ্ছ।

चूमर्नना। कथनाहे ना।

স্থ্রক্ষা। কার উপরে রাগ করছ মা !

স্মদর্শনা। স্থামি তার নাম করতেওঁ চাই নে।

স্থরক্ষা। আচ্ছা, নাম ক'রো না, তাঁর স্বুর সইবে।

স্মুদর্শনা। আমি পথে বেরোলুম, সঙ্গে সে এল না?

, স্বৰ্মা। সমস্ত পথ জুড়ে আছেন তিনি।

হুদর্শনা। একবার বারণও করলে না? চুপ করে রইলি যে? বল না, তোর রাজার এ কী রকম ব্যবহার?

 স্বরশা। সে তো সবাই জানে, আমার রাজা নিষ্টর। তাঁকে কি কেউ কোনোদিন টলাতে পারে ?

স্মুদর্শনা। তবে তুই এমন দিনরাত ডাকিস কেন?

স্থার কমা। সে যেন এমনি পর্বতের মতোই চিরদিন কঠিন থাকে। আমার ত্রং আমার থাক, সেই কঠিনেরই জন্ম হ'ক। স্থান

#### স্থরঙ্গমার গান

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর, তোমার প্রেম তোমারে এমন করে করেছে নিষ্ঠুর।

তুমি বসে ধাকতে দেবে না যে,
দিবানিশি তাই তো বাজে
পরান মাঝে এমন কঠিন সুর॥
ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার লাগি' হুঃধ আমার

হয় বেন মধুর।

তোমার খোঁজা খোঁজায় মোরে, তোমার বেদন কাঁদায় ওরে,

আরাম যত করে কোথায় দূর।

[ স্থ্যক্ষার প্রস্থান

### রাজা বিক্রম ও স্থবর্ণের প্রবেশ

বিক্রম। কে যে বললে স্মূদর্শনা এই পর্ণ দিয়ে পালিয়েছে। যুদ্ধে তার বাপকে বন্দী করা মিধ্যে হবে যদি সে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে বায়।

স্থবর্ণ। পালিয়ে যদি গিয়ে থাকে, তাহলে তো বিপদ কেটে গেছে। এখন ক্ষাস্ত হ'ন।

বিক্রম। কেন বলো তো?

স্থবর্। তঃসাহসিকতা হচ্ছে।

বিক্রম। তাই যদি না হবে, তবে কাজে প্রবৃত্ত হয়ে সুখ কী?

স্থবর্। কান্তিকরাজ্ঞকে ভয় না করলেও চলে কিন্তু-

विक्रम। अहे कि इंगिरक ভन्न कदारा एक कदारा जगरा छिका मात्र हन्।

স্থব। মহারাজ, ওই কিছটাকে না হয় মন থেকে উড়িয়ে দিলেন, কিছ ও যে বাইরে থেকেই হঠাং উড়ে এসে দেখা দেয়। ভেবে দেখুন না, বাগানে কী কাণ্ডটা হল। খুব করেই আটঘাট বেঁধেছিলেন, তার মধ্যে কোথা থেকে অগ্নিমৃতি ধরে ঢুকে পড়ল একটা কিছা।

# বস্থাসন ও বিজয়বর্মার প্রবেশ

বস্থান। অন্তঃপুর ঘূরে এলুম কোপাও তো তাকে পাওয়া গেল না। দৈবজ্ঞ যে বলেছিল, আমাদের যাত্রা ভভ, সেটা বৃঝি মিধ্যা হল।

বিজয়। পাওয়ার চেয়ে না পাওয়াতেই হয়তো ভভ, কে বলতে পারে ?

विक्रम। এ की छेनामीरनत्र मरठा कथा वन ह।

বস্থসেন। একী। ভূমিকম্পনাকি।

বিক্রম। ভূমিই কাঁপছে বটে, কিন্তু তাই বলে পা কাঁপতে দেওয়া হবে না।

বস্থদেন। এটা তুর্লকণ।

विक्रम। कारना नक्क नरे पूर्वक न नत्र, यि मान खा ना थाक ।

বস্থসেন। দৃষ্ট কিছুকে ভয় করি নে কিন্তু অদৃষ্ট পুরুষের সঙ্গে লড়াই চলে না।

বিক্রম। অদৃষ্ট দৃষ্ট হয়েই আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে খুবই লড়াই চলে।

# দূতের প্রবেশ

দ্ত। মহারাজ। সৈতারা প্রায় সকলে পালিয়েছে।

বিক্রম। কেন?

দৃত। তাদের মধ্যে অকারণে কেমন একটা আতত্ক ঢুকে গেল—কাউকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

বিক্রম। আচ্ছা, তাদের কিরিয়ে আনছি। যুদ্ধের পর হারা চলে কিন্তু যুদ্ধের আগে হার মানতে পারব না।

বিজয়। যার জন্ম যুদ্ধ সেও পালায়, যাদের নিয়ে যুদ্ধ তারাও পালায়, এখন আমাদেরই কি পালানো দোষের ?

বস্থসেন। মনে ধাঁধা লেগেছে, কিন্ধ স্থির করতে পারছি নে। [ উভয়ের প্রস্থান

স্থরঙ্গমার প্রবেশ

গান

বসস্ত, তোর শেষ করে দে রক্ষ,
ফুল কোটাবার খ্যাপামি, তার
উদ্দাম তরক্ষ ॥
উড়িয়ে দেবার, ছড়িয়ে দেবার
মাতন তোমার ধামুক এবার,
নীড়ে কিরে আসুক তোমার
পথহারা বিহক্ষ ॥
সাধের মুকুল কতই পড়ল ঝরে
তারা ধূলা হল, ধূলা দিল ভরে ।
প্রধর তাপে জরো-জরো
ফল ফলাবার শাসন ধরো,
হেলাফেলার পালা তোমার
এই বেলা হ'ক ভক্ষ ॥

### স্থদর্শনার প্রবেশ

সুদর্শনা। এ কী হল ? ঘুরেন্ধিরে সেই একই জারগার এসে পড়ছি। ওই বে গোলমাল শোনা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে আমার চারিদিকেই যুদ্ধ চলছে। ওই যে আকাশ ধুলোয় অন্ধকার। আমি কি এই ঘূর্ণি ধুলোর সঙ্গে সঙ্গেই অনস্তকাল ঘূরে বেড়াব ? এর থেকে বেরোই কেমন করে ?

সুরন্ধা। তুমি যে কেবল চলে যেতেই চাচ্ছ, ফিরতে চাচ্ছ না, সেই জন্ম কোণাও পৌছোতে পাচ্ছ না।

স্থদর্শনা। কোথায় কেরবার কথা তুই বলছিস?

স্থরক্ষম। আমাদের রাজার কাছে। আমি বলে রাখছি, যে-পথ তাঁর কাছে না নিরে যাবে সে-পথের অস্ত পাবে না কোথাও।

### সৈনিকের প্রবেশ

স্থদৰ্শনা। কে তুমি?

সৈনিক। আমি নগরের রাজপ্রাসাদের দ্বারী।

স্কুদর্শনা। শীঘ্র বলো সেখানকার খবর কী।

रिमनिक। भशाताक वन्ती श्रास्त्रका।

স্থদৰ্শনা। কে বন্দী হয়েছেন ?

সৈনিক। আপনার পিতা।

স্বদর্শনা। আমার পিতা! কার বন্দী হয়েছেন?

সৈনিক। রাজা বিক্রমবাহর।

ি সৈনিকের প্রস্থান

স্থদর্শনা। রাজা, রাজা, হংখ তো আমি সইতে প্রস্তুত হয়েই বেরিয়েছিলেম, কিন্তু আমার হংখ চারদিকে ছড়িয়ে দিলে কেন? যে আগুন আমার বাগানে লেগেছিল সেই আগুন কি আমি সঙ্গে করে নিয়ে চলেছি? আমার পিতা তোমার কাছে কীদোষ করেছেন?

সুরন্ধমা। আমরা যে কেউ একলা নই। ভালোমন্দ স্বাইকেই ভাগ করে নিতে হয়। সেইজন্মেই তো ভয়, একলার জন্মে ভয় কিসের ?

चुमर्नेना। चत्रक्रमा।

সুরক্ষা। কীরাজকুমারী।

স্কর্শনা। তোর রাজার যদি রক্ষা করবার শক্তি থাকত, তাহলে আজ তিনি কি নিশ্চিম্ব হয়ে থাকতে পারতেন ?

স্থরক্ষমা। আমাকে কেন বলছ? আমার রাজার হয়ে উত্তর দেবার শক্তি কি আমার আছে? উত্তর যদি দেন তো নিজেই এমনি করে দেবেন যে কারও কিছু ব্যুতে বাকি থাকবে না।

সুদর্শনা। রাজা, আমার পিতাকে রক্ষা করবার জন্মে যদি ভূমি আসতে, তাহলে তোমার যশ বাড়ত বই কমত না।

সুরক্ষা। কোথায় যাচ্ছ ?

স্থদর্শনা। রাজা বিক্রমের শিবিরে। আমাকে বন্দী করুন তিনি, আমার পিতাকে ছেড়ে দিন। আমি নিজেকে যতদ্র নত করতে পারি করব, দেখি কোথায় এসে ঠেকলে তোর রাজার সিংহাসন নড়ে।

# বহুসেন ও বিজয়বর্মার প্রবেশ

বস্থলেন। যুদ্ধের আরম্ভেই যুদ্ধ শেষ হয়ে আছে, ভাঙা সৈক্ত কুড়িয়ে এনে কখনো লড়াই চলে ? বিজয়। বিক্রমবাহকে কিছুতেই কেরাতে পারলুম না। বস্তুসেন। সে আত্মবিনাশের নেশার উন্মন্ত।

বিজয়। কিন্তু কে আমাকে বললে, রণক্ষেত্রে সে বেমনি গিয়ে গৌছেছে অমনি তার বুকে লেগেছে যা। এতক্ষণে তার কী হল কিছুই বলা যায় না।

বস্থাসেন। আমার কাছে এইটেই সব চেয়ে অন্তুত ঠেকছে বে, আমরা আরোজন করপুম কতদিন থেকে, সমারোহ হল ঢের, কিন্তু শেব হবার বেলার এক পলকেই কী বে হয়ে গেল ভালো বুঝতে পারা গেল না।

বিজ্ঞ । রাত্রির সমস্ত তারা যেমন প্রভাতস্থর্বের এক কটাক্ষেই নিবে যার।
বস্থাসন । এখন চলো ।
বিজ্ঞ । কোণার ?
বস্থাসন । ধরা দিতে ।
বিজ্ঞ । ধরা দিতে, না পালাতে ?
বস্থাসন । পালানোর চেয়ে ধরা দেওরা সহজ্ঞ হবে ।
উভরে

[ উভয়ের প্রস্থান

### স্থরঙ্গমার প্রবেশ

গান

চোখেতে লাগাল খাধা ॥

# স্থদর্শনার প্রবেশ

श्वतक्या। এ मञ्जा कांदेरा।

স্থদর্শনা। কাটবে বই কি স্থরক্ষমা—সমস্ত পৃথিবীর কাছে আমার নিচু হবার দিন এসেছে। কিন্তু কই রাজা এখনও কেন আমাকে নিতে আসছেন না? আরও কিসের্ জন্মে তিনি অপেক্ষা করছেন ?

ञ्जबन्मा। जामि তো বলেছি, जामात्र त्रांका निष्टेत-- वर्षा निष्टेत।

স্থদর্শনা। স্থরক্ষমা, ভূই যা একবার তাঁর খবর নিয়ে আয় গে।

স্থরক্ষা। কোণায় তাঁর খবর নেব তা তো কিছুই জানি নে। ঠাকুরদাকে ডাকতে পাঠিয়েছি—তিনি এলে হয়তো তাঁর কাছ থেকে সংবাদ পাওয়া যাবে।

স্থদর্শনা। হায় কপাল, লোককৈ ডেকে ডেকে তাঁর খবর নিতে হবে আমার এমন দশা হয়েছে!—না না, তৃঃধ করব না—যা হওয়া উচিত ছিল তাই হয়েছে—ভালোই হয়েছে—কিছু অন্তায় হয় নি।

# ঠাকুরদার প্রবেশ

স্পর্শনা। শুনেছি তুমি আমার রাজার বন্ধু—আমার প্রণাম গ্রহণ করো, আমাকে আশীর্বাদ করে।

ঠাকুরদা। কর কী, কর কী। আমি কারও প্রণাম গ্রহণ করি নে। আমার সঙ্গে সকলের হাসির সম্বন্ধ।

স্বদর্শনা। তোমার সেই হাসি দেখিয়ে দাও—আমাকে স্ক্সংবাদ দিয়ে যাও। বলো আমার রাজা কখন আমাকে নিতে আসবেন ?

ঠাকুরদা। ওই তো বড়ো শক্ত কথা জিজ্ঞাসা করলে। আমার বন্ধুর ভাব-গতিক কিছুই বুঝি নে, তার আর বলব কী। যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেল, তিনি যে কোথায় তার কোনো সন্ধান নেই।

স্থদর্শনা। চলে গিয়েছেন ?

ঠাকুরদা। সাড়াশব্দ তো কিছুই পাই নে।

স্থদর্শনা। চলে গিয়েছেন ? তোমার বন্ধু এমনি বন্ধু।

ঠাকুরদা। সেইজন্মে লোকে তাকে নিন্দেও করে সন্দেহও করে। কিন্তু আমার রাজা তাতে থেয়ালও করে না।

স্থদর্শনা। চলে গেলেন ? ওরে, ওরে, কী কঠিন, কী কঠিন। একেবারে পাথর, একেবারে বক্স। সমস্ত বুক দিয়ে ঠেলেছি—বুক কেটে গেল—কিন্তু নড়ল না। ঠাকুরদা, এমন বন্ধুকে নিয়ে তোমার চলে কী করে ?

ঠাকুরদাদা। চিনে নিরেছি বে—স্থবে ত্ঃখে তাকে চিনে নিরেছি—এখন আর সে কাঁদাতে পারে না।

স্থদৰ্শনা। আমাকেও কি সে চিনতে দেবে না?

ঠাকুরদাদা। দেবে বই কি। নইলে এত ত্বংখ দিচ্ছে কেন ? ভালো করে চিনিয়ে তবে ছাড়বে, সে তো সহজ্ব লোক নয়।

স্বদর্শনা। আচ্ছা আচ্ছা, দেখব তার কতবড়ো নিষ্ঠরতা। পথের ধারে আমি চুপ করে পড়ে থাকব-এক পা-ও নড়ব না—দেখি সে কেমন না আসে।

 ঠাকুরদা। দিদি তোমার বয়স অল্প জেদ করে অনেকদিন পড়ে থাকতে পার—কিন্তু আমার বে এক মূহুর্ত গেলেও লোকসান হয়। পাই না-পাই একবার খুঁজতে বেরোব।

স্থদর্শনা। চাই নে, তাকে চাই নে। স্থরক্ষমা, তোর রাজ্ঞাকে আমি চাই নে। কিসের জন্তে সে যুদ্ধ করতে এল? আমার জন্তে একেবারেই না? কেবল বীরত্ব দেখাবার জন্তে ?

স্বৰ্দমা। দেখাবার ইচ্ছে তাঁর যদি থাকত তাহলে এমন করে দেখাতেন কারও আর সন্দেহ থাকত না। দেখান আর কই ?

স্মদর্শনা। যা যা চলে যা—তোর কথা অসহ বোধ হচ্ছে। এত নত করলে তব্ সাধ মিটল না ? বিশ্বস্থ লোকের সামনে এইখানে কেলে রেখে দিয়ে চলে গেল ?

[ উভয়ের প্রস্থান

### নাগরিকদলের প্রবেশ

প্রথম। ওহে এতগুলো রাজা একত্র হয়ে লড়াই বাধিয়ে দিলে, ভাবলুম খুব তামাশা হবে—কিন্তু দেখতে দেখতে কী ষে হয়ে গেল, বোঝাই গেল না।

দ্বিতীয়। দেখলে না, ওদের নিজেদের মধ্যে গোলমাল লেগে গেল, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না।

তৃতীয়। পরামর্শ ঠিক রইল না যে। কেউ এগোতে চায় কেউ পিছোতে চায়— কেউ এদিকে যায় কেউ ওদিকে যায়, একে কি আর যুদ্ধ বলে? কিন্তু লড়েছিল রাজা বিক্রমবাহু, সে-কথা বলতেই হবে।

প্রথম। সে যে ছেরেও হারতে চার না।

षिতীয়। শেষকালে অন্তুটা তার বুকে এসে লাগল।

क्कीय। त्म त्य शाम शाम हात्रहिन, जा त्यन त्वेत्र शाम्हिन ना।

প্রথম। অক্স রাজারা তো তাকে কেলে কে কোধার পালাল, তার ঠিক নেই।

[ সকলের প্রস্থান

#### অম্য দলের প্রবেশ

প্রথম। ওনেছি বিক্রমবার্ছ মরে নি।

তৃতীয়। না, কিছ বিক্রমবাহর বিচারটা কী রকম হল ?

षिতীর। শুনেছি বিচারকর্তা স্বহস্তে রাজমুকুট পরিরে দিয়েছে।

তৃতীয়। এটা কিন্তু একেবারেই বোঝা গেল না।

षिতীয়। বিচারটা যেন কেমন বেখাপ রকম শোনাচ্ছে।

প্রথম। তা তো বটেই। অপরাধ যা কিছু করেছে, সে তো ওই বিক্রমবাছই। .

বিতীয়। আমি যদি বিচারক হতুম, তাহলে কি আর আন্ত রাধতুম ? ওর আরী চিহ্ন দেখাই যেত না।

তৃতীয়। কী জানি, বিচারকর্তাকে দেখি নে, তার বৃদ্ধিটাও দেখা যায় না।

প্রথম। ওদের বৃদ্ধি ব'লে কিছু আছে কি ! এর মধ্যে সবই মর্জি। কেউ তো বলবার লোক নেই।

ষিতীয়। যা বলিস ভাই, আমাদের হাতে শাসনের ভার যদি পড়ত, তাহলে এর চেয়ে ঢের ভালো করে চালাতে পারতুম।

তৃতীয়। সে কি একবার করে বলতে।

সকলের প্রস্থান

#### ঠাকুরদা ও বিক্রমবাহুর প্রবেশ

ঠাকুরদা। এ কী বিক্রমরাজ, তুমি পথে যে।

বিক্রম। তোমার রাজা আমাকে পথেই বের করেছে।

ঠাকুরদা। ওই তো তার স্বভাব।

বিক্রম। তার পরে আর নিজের দেখা নেই।

ঠাকুরদা। সেও তার এক কৌতুক।

বিক্রম। কিন্তু আমাকে এমন করে আর কতদিন এড়াবে ? বখন কিছুতেই তাকে রাজা বলে মানতেই চাই নি তখন কোথা থেকে কালবৈশাখীর মতো এসে এক মুহূর্তে আমার ধ্বজা পতাকা ভেঙে উড়িরে ছারখার করে দিলে আর আজ তার কাছে হার মানবার জ্বন্তে পথে ঘূরে বেড়াচ্ছি, তার আর দেখাই নেই।

ঠাকুরদা। তা হ'ক, সে যতবড়ো রাজ্ঞাই হ'ক হার-মানার কাছে তাকে হার মানতেই হবে। কিন্তু রাজ্মন, রাত্তে বেরিরেছ যে।

বিক্রম। ওই লক্ষাটুকু এখনও ছাড়তে পারি নি। রাজা বিক্রম থালার মৃকুট সাজিরে তোমার রাজার মন্দির খুঁজে বেড়াচেছ, এই বদি দিনের আলোয় লোকে দেখে তাহলে যে তারা হাসবে। ঠাকুরদা। লোকের ওই দশা বটে। যা দেখে চোথ দিয়ে জল বেরিরে যায় তাই দেখেই বাঁদররা হাসে।

বিক্রম। কিন্তু ঠাকুরদা, তৃমিও পথে বে।

ঠাকুরদাদা। আমিও সর্বনাশের পথ চেয়ে আছি।

গান

আমার সকল নিয়ে বসে আছি

সর্বনাশের আশায়।

আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি

পথে যে জন ভাসায়॥

বিক্রম। কিন্তু ঠাকুরদা, যে ধরা দেবে না তার কাছে ধরা দিরে লাভ কী বলো। ঠাকুরদাদা। তার কাছে ধরা দিলে এক সঙ্গেই ধরাও দেওয়া হর ছাড়াও পাওয়া যায়।

যে জন দেয় না দেখা বার না দেখে
ভালোবাসে আড়াল প্রুথকে,
আমার মন মজেছে সেই গভীরের

নানায় নন নজেছে লোহ সভাৱেয় গোপন ভালোবাসায়॥

[ উভয়ের প্রস্থান

স্থরসমার প্রবেশ

গান

পথের সাধি, নমি বারম্বার।
পথিকজনের লহ নমস্বার॥
ওগো বিদার, ওগো ক্ষতি

ওগো দিনশেষের পতি,

ভাঙা-বাসার লহ নমন্ধার ॥

ওগো নব প্রভাতজ্যোতি, ওগো চিরদিনের গতি.

নব আশার লহ নমস্বার।

জীবনরথের হে সার্থি,

আমি নিত্য পথের পথী,

পথে চলার লছ নম্ভার॥

#### স্থদর্শনার প্রবেশ

স্থদর্শনা। বেঁচেছি, বেঁচেছি স্থারক্ষা। হার মেনে তবে বেঁচেছি। ওরে বাস রে। কী কঠিন অভিমান। কিছুতেই গলতে চায় না। আমার রাজা কেন আমার কাছে আসতে যাবে—আমিই তার কাছে যাব, এই কণাটা কোনোমতেই মনকে বলাতে, পারছিলুম না। সমন্ত রাতটা পথে পড়ে ধুলোর লুটিয়ে কেঁদেছি—দক্ষিনে হাওয়া বুকের বেদনার মতো হুছ করে বয়েছে, আর কৃষ্ণচতুর্দশীর অন্ধকারে বউ-কথা-কও চার পহর রাত কেবলই ডেকেছে—সে যেন অন্ধকারের কান্না।

স্থবদমা। আহা কালকের রাতটা মনে হয়েছিল যেন কিছুতেই আর পোহাডে চায় না।

क्षमर्भना । किन्ह वलाल विश्वाम कर्त्रवि तन, जारहे मत्था वार वार व्यामार मतन हिन्हल কোপায় যেন তার বীণা বাজছে। যে নিষ্ঠর, তার কঠিন হাতে কি অমন মিনতির স্কর বাজে ? বাইরের লোক আমার অসমানটাই দেখে গেল—কিন্তু গোপন রাত্রের সেই স্থরটা কেবল আমার হদয় ছাড়া আর তো কেউ শুনল না। সে বীণা তুই কি শুনেছিলি স্থ্যক্ষা? না, সে আমার স্থপ্ন?

স্থাবসমা। সেই বীণা ভীনব বলেই তো তোমার কাছে কাছে আছি। অভিমান-গলানো স্থর বাজবে জেনেই কান পেতে পড়ে ছিলুম। িউভয়ের প্রস্থান

গানের দলের প্রবেশ

গান

আমার অভিমানের বদলে আজ

নেব তোমার মালা।

নিশিশেষে শেষ করে দিই আজ

চোখের জলের পালা॥

আমার কঠিন হাদয়টারে ফেলে দিলেম পথের ধারে. তোমার চরণ দেবে তারে মধুর

পরশ পাষাণ-গালা ॥

ছিল আমার আধারখানি. তারে তুমিই নিলে টানি, তোমার প্রেম এল যে আগুন হয়ে

করল তারে আলা।

সেই যে আমার কাছে আমি
ছিল সবার চেরে দামি
তারে উজ্ঞাড় করে সাজিরে দিলেম
তোমার বরণডালা ॥

প্রিস্থান

#### স্দর্শনা ও স্থরঙ্গমার পুনঃপ্রবেশ

স্থদর্শনা। তার পণটাই রইল—পথে বের করলে তবে ছাড়লে। মিলন হলে এই কথাটাই তাকে বলব যে, আমিই এসেছি, তোমার আসার অপেক্ষা করি নি। বলব চোখের জ্বল ক্ষেলতে ক্ষেলতে এসেছি—কঠিন পথ ভাঙতে ভাঙতে এসেছি। এ গর্ব আমি ছাড়ব না।

স্থরকমা। কিন্তু সে গর্বও তোমার টি<sup>\*</sup>কবে না। সে যে তোমারও আগে এসেছিল নইলে তোমাকে বার করে কার সাধ্য।

স্দর্শনা। তা হয়তো এসেছিল—আভাস পেয়েছিলুম কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি নি।
যতক্ষণ অভিমান করে বসে ছিলুম ততক্ষণ মনে হয়েছিল সেও আমাকে ছেড়ে গিয়েছে—
অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে যথনই রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম তথনই মনে হল সেও বেরিয়ে এসেছে, রাস্তা থেকেই তাকে পাওয়া শুরু করেছি। এখন আমার মনে আর কোনো ভাবনা নেই। তার ক্ষপ্তে এত যে তৃঃখ এই তৃঃখই আমাকে তার সঙ্গ দিছে—এত কটের রাস্তা আমার পায়ের তলায় যেন স্থরে স্থরে বেজে উঠছে—এ যেন আমার বীণা, আমার তৃঃখের বীণা—এরই বেদনার গানে তিনি এই কঠিন পাথরে এই শুকনো ধুলোয় আপনি বেরিয়ে এসেছেন—আমার হাত ধরেছেন—সেই আমার অক্ষকারের মধ্যে যেমন করে হাত ধরতেন—হঠাং চমকে উঠে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত—এও সেইরকম। কে বললে, তিনি নেই—স্থরক্মা, তুই কি বুঝতে পারছিস নে তিনি লুকিয়ে এসেছেন ?

#### স্থরক্ষমার গান

আমার আর হবে না দেরি,
আমি শুনেছি ওই বাজে তোমার ভেরী।
তৃমি কি নাথ শাঁড়িরে আছ
আমার বাবার পথে,
মনে হয় যে ক্ষণে ক্ষণে
মোর বাতায়ন হতে
তোমায় বৈন হেরি।

আমার স্থপন হল সার।

এখন প্রাণে বীণা বাজার ভোরের তারা।

দেবার মতো বা ছিল মোর

নাই কিছু আর হাতে

তোমার আশীবাদের মালা

নেব কেবল মাথে

আমার ললাট বেরি ॥

স্মূদর্শনা। ও কে ও। চেয়ে দেখ্ স্থাক্ষমা, এত রাত্রে এই আঁধারে পথে আরও একজন পথিক বেরিয়েছে যে।

স্থারক্মা। মা, এ যে বিক্রম রাজা দেখছি।

স্থদৰ্শনা। বিক্ৰম রাজা?

স্থরক্ষা। ভয় ক'রোনা।

च्युनर्मना । ७४ ! ७४ किन करत । ७८४ र मिन व्यामाद व्याद त्नरे ।

#### রাজা বিক্রমবাহুর প্রবেশ

বিক্রম। তুমিও চলেছ বৃঝি। আমিও এই এক পথেরই পথিক। আমাকে কিছুমাত্র ভয় ক'রো না।

সুদর্শনা। ভালোই হয়েছে বিক্রমরাজ—আমরা ত্জনে তাঁর কাছে পাশাপাশি চলেছি এ ঠিক হয়েছে। বর ছেড়ে বেরোবার মৃথেই তোমার সঙ্গে আমার যোগ হয়েছিল—আজ ঘরে ক্রেবার পথে সেই যোগই যে এমন শুভযোগ হয়ে উঠবে তা আগে কে মনে করতে পারত।

বিক্রম। কিন্তু ভূমি যে হেঁটে চলেছ এ তো তোমাকে শোভা পায় না। ষদি অনুমতি কর তাহলে এখনই রথ আনিয়ে দিতে পারি।

স্থদর্শনা। না না, অমন কথা ব'লো না—বে-পথ দিয়ে তাঁর কাছ থেকে দূরে এসেছি, সেই পথের সমস্ত ধুলোটা পা দিরে মাড়িয়ে মাড়িয়ে ফিরব তবেই আমার বেরিয়ে আসা সার্থক হবে। রথে করে নিয়ে গেলে আমাকে ফাঁকি দেওয়া হবে।

স্থরক্ষা। মহারাজ, তুমিও তো আজ ধুলোর। এপথে তো হাতি বোড়া রথ কারও দেখি নি।

স্থদর্শনা। যথন প্রাসাদে ছিলুম তথন কেবল সোনারূপোর মধ্যেই পা কেলেছি— আজ তাঁর ধুলোর মধ্যে চলে আমার সেই ভাগ্যদোষ ধণ্ডিয়ে নেব। আজ আমার সেই ধুলোমাটির রাজার সঙ্গে পদে পদে এই ধুলোমাটিতে মিলন হচ্ছে, এ স্থাবের ব্যবহ কে জানত।

স্থরক্ষা। ওই দেখো, পূর্বদিকে চেরে দেখো ভোর হরে আসছে। আর দেরি নেই—তাঁর প্রাসাদের সোনার চূড়ার শিখর দেখা বাচ্ছে।

#### ঠাকুরদার প্রবেশ

ठीक्त्रमा। ভোর হল, मिमि, ভোর হল।

• স্থদর্শনা। তোমাদের আশীর্বাদে পৌছেছি।

ঠাকুরদা। কিন্তু আমাদের রাজার রক্ম দেখেছ? রথ নেই, বান্থ নেই, সমারোহ নেই।

স্কুদর্শনা। বল কী, সমারোহ নেই ? ওই যে আকাশ একেবারে রাঙা, ফুলগদ্ধের অভ্যর্থনার বাতাস একেবারে পরিপূর্ণ।

ঠাকুরদা। তা হ'ক, আমাদের রাজা যত নিষ্ঠ্র হ'ক আমরা তো তেমন কঠিন হতে পারি নে—আমাদের বে ব্যথা লাগে। এই দীনবেশে তুমি রাজভবনে যাচ্ছ, এ কি আমরা সহু করতে পারি ? একটু দাঁড়াও, আমি ছুটে গিরে তোমার জল্ঞে রানীর বেশ নিরে আসি।

স্থদর্শনা। না না না। সে বেশ তিনি আমাকে চিরদিনের মতো ছাড়িরেছেন— সবার সামনে আমাকে দাসীর বেশ পরিরেছেন—বেঁচেছি বেঁচেছি—আমি আজ তাঁর দাসী—বে-কেউ তাঁর আছে, আমি আজ সকলের নিচে।

ঠাকুরদা। শত্রুপক্ষ তোমার এ-দশা দেখে পরিহাস করবে, সেইটে আমাদের অসম্ভ হয়।

স্থদর্শনা। শত্রপক্ষের পরিহাস জক্ষর হ'ক—তারা আমার গারে ধুলো দিক। আজকের দিনের অভিসারে সেই ধুলোই আমার অক্রাগ।

ঠাকুরলা। এর উপরে আর কথা নেই। এখন আমাদের বসস্ক-উৎসবের শেষ খেলাটাই চলুক—ফুলের রেণু এখন খাক, দক্ষিনে হাওরার এবার ধুলো উড়িরে দিক। সকলে মিলে আজ ধুসর হয়ে প্রভূর কাছে যাব। গিয়ে দেখব তাঁর গায়েও ধুলো মাধা। তাঁকে বৃঝি কেউ ছাড়ে, মনে করছ? যে পার তাঁর গায়ে মুঠো মুঠো ধুলো দের বে।

বিক্রম। ঠাকুরদা, তোমাদের এই ধুলোর খেলার আমাকেও ভূলো না। আমার এই রাজবেশটাকে এমনি মাটি করে নিয়ে বেতে হবে স্থাতে একে আর চেনা না বার। ঠাকুরদা। সে আর দেরি হবে না ভাঁই। বেখানে নেবে এসেছ এখানে যত তোমার মিধ্যে মান সব ঘূচে গেছে—এখন দেখতে দেখতে রং কিরে বাবে। আর এই আমাদের রানীকে দেখা, ও নিজের উপর ভারি রাগ করেছিল—মনে করেছিল গরনা কেলে দিরে নিজের ভ্বনমোহন রূপকে লাখনা দেবে, কিন্তু সে রূপ অপমানের আঘাতে আরও ফুটে পড়েছে—সে বেন কোথাও আর কিছু ঢাকা নেই। আমাদের রাজাটির নিজের নাকি রূপের সম্পর্ক নেই তাই তো বিচিত্র রূপ সে এত ভালোবাসে, এই রূপই তো তার বক্ষের অলংকার। সেই রূপ আপন গর্বের আবরণ ঘূচিয়ে দিয়েছে—আরু আমার রাজার ঘরে কী মুরে যে এতক্ষণে বীণা বেজে উঠেছে, তাই শোনরার জন্তে প্রাণটা ছটকট করছে।

अत्रक्षा। अहे त्व अर्व छेर्रन।

[ সকলের প্রস্থান

গান

ভোর হল বিভাবরী, পথ হল অবসান।
তন ওই লোকে লোকে উঠে আলোকেরি গান॥
ধন্য হলি ওরে পাস্থ
রক্তনী-জাগর-ক্লান্ত,
ধন্ত হল মরি মরি ধূলার ধূসর প্রাণ॥
বনের কোলের কাছে
সমীরণ জাগিয়াছে;
মধুভিক্ সারে সারে
আগত কুঞ্জের ছারে।
হল তব যাত্রা সারা,
মোছো মোছো অশ্রুধারা,
লক্ষা ভর গেল ঝরি,

ত্বিলিরে অভিযান॥

#### অন্ধকার ধর

শুদর্শনা। প্রাভূ, বে আদর কেড়ে নিরেছ সে আদর আর কিরিরে দিরো না; আমি ডোমার চরণের দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দাও।

রাজা। আমাকে সইতে পারবে ?

ুস্বদর্শনা। পারব রাজা পারব। আমার প্রমোদবনে আমার রানীর ঘরে তোমাকে দেখতে চেরেছিলুম—সেধানে তোমার দাসের অধম দাসকেও তোমার চেরে চোখে স্থলর ঠেকে। তোমাকে তেমন করে দেখবার ভৃষ্ণা আমার একেবারে ঘুচে গেছে—
ভূমি স্থলর নও প্রভূ স্থলর নও, তুমি অমুপম।

রাজা। তোমারই মধ্যে আমার উপমা আছে।

স্থাৰ্শনা। যদি থাকে তো সেও অমুপম।

রাজা। আজ এই অন্ধকার বরের বার একেবারে খুলে দিলুম—এবানকার লীলা শেষ হল। এস, এবার আমার সঙ্গে এস, বাইরে চলে এস—আলোর।

স্থদর্শনা। যাবার আগে আমার অন্ধকারের প্রস্তুকে আমার নিষ্টুরকে আমার ভরানককে প্রণাম করে নিই। [প্রস্থান

#### গান

অরপ বীণা রূপের আড়ালে লুকিরে বাজে,
সে বীণা আজি উঠিল বাজি' হৃদর্মাঝে ॥
ভূবন আমার ভরিল স্থরে,
ভেদ ঘূচে যার নিকটে দূরে,
সেই রাগিণী লেগেছে আমার সকল কাজে ॥
হাতে পাওয়ার চোখে চাওয়ার সকল বাঁখন,
গেল কেটে আজ সফল হল সকল কাঁদন।
স্থরের রসে হারিয়ে যাওয়া
সেই তো দেখা সেই তো পাওয়া,
বিরহ মিলন মিলে গেল আজ স্মান সাজে ॥

# ঋণশোধ

#### গান

হৃদয়ে ছিলে জেগে, দেখি আজু শরৎ মেঘে।

> কেমনে আজকে ভোরে গেল গো গেল সরে ভোমার ঐ আঁচলখানি শিশিরের ছোঁওয়া লেগে॥

কী যে গান গাহিতে চাই, বাণী মোর খুঁজে না পাই।

সে যে ঐ শিউলিদলে ছড়াল কাননতলে,

> সে যে ঐ ক্ষণিক ধারায় উড়ে যায় বায়ুবেগে ॥

### পাত্ৰগণ

সম্রাট বিজ্বাদিত্য

শেখর কবি

ঠাকুরদাদা

লকেশ্ব

উপনন্দ

রাজা সোমপাল

রাজদূত

অমাত্য

বালকগণ

## ভূমিকা

#### রাজসভা

#### সমাট বিষয়াদিতা ও মন্ত্রী

মন্ত্রী। মহারাজ, এই হচ্ছে রাজনীতি।

বিশ্বয়াদিত্য। কী তোমার রাশ্বনীতি ?

মন্ত্রী। রাজ্য রাখতে গেলে রাজ্য বাড়াতে হবে। ও যেন মাহুবের দেহের মতো, বৃদ্ধি যেমনি বন্ধ হর ক্ষরও তেমনি শুরু হতে থাকে।

বিশ্বয়াদিত্য। রাশ্ব্য ষতই বাড়বে তাকে রক্ষা করবার দারও তো ততই বাড়বে— তাহলে থামবে কোণার ?

মন্ত্রী। কোথাও না। কেবলই জন্ম করতে হবে, কেননা প্রতাপ জিনিস্টা যেখানে থামে সেইখানে নিবে যায়।

বিজ্ঞবাদিতা। তাহলে তোমার পরামর্শ কী ?

মন্ত্রী। আমাদের উত্তর-পশ্চিম সীমানার বে মানিকপুর আছে সেইটে জ্বর করে নেবার এই অবসর উপস্থিত হয়েছে।

বিজয়াদিত্য। সেই অবসর আমি দিলুম উড়িয়ে। আমার রাজনীতির কথা আমি তোমাকে বলব ?

यजी। वनुन।

বিজ্ঞনাদিত্য। রাজ্যের লোভ মিটবে বলেই আমি রাজ্য্য করি, বাড়বে বলে নর। রাজা হরেছি বলেই দেখতে পেরেছি রাজ্যটা কিছুই নর।

মন্ত্রী। বলেন কী মহারাজ? ওর মধ্যে কোনো সভাই কি—

বিজয়াদিত্য। ওর মধ্যে একমাত্র সত্য হচ্ছে রাজা হওরা। আমি রাজ। হতে চাই।

মন্ত্ৰী। সেইজক্তেই তো-

বাজা। সেইজন্তেই তো আমি রাজ্যে লোভ করতে চাই নে। কোনো সাম্রাজ্যই তো আজ পর্বস্ত টে কৈ নি—বে সাম্রাজ্য বতই বড়োই হ'ক। কিন্তু একবারের মতো বে সত্যকার রাজা হতে পেরেছে চিরকালের মতো সে বেঁচে রইল।

মন্ত্রী। কিছ সৈঞ্জল প্রস্তুত আছে।

वाका। जालाई रखरह।

মন্ত্ৰী। তবে কি—

বিজয়াদিতা। তাদের লাগিয়ে দাও শারদোৎসবের কাজে।

#### সেনাপতির প্রবেশ

সেনাপতি। মহারাজ, শরংকালে জন্নথাতার বেরোবার নির্ম-মহারাজের পূর্বপুরুষেরা—

বিশ্বয়াদিতা। আমিও বেরোব ঠিক করেছি।

ং সেনাপতি। তাহলে আদেশ করুন কী ভাবে প্রস্তুত হতে হবে।

বিজ্ঞয়াদিতা। তোমাদের কাউকে সঙ্গে আসতে হবে না।

সেনাপতি। বলেন কী মহারাজ ?

বিজয়াদিতা। আমি একলা যাব।

সেনাপতি। সে কী কথা?

বিজয়াদিত্য। সে তোমরা ব্রবে না। কবি কোপায়?

মন্ত্রী। তাঁকে আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

িউভরের প্রস্থান

#### শেখরের প্রবেশ

বিজ্ঞবাদিতা। কবি।

শেধর। কী মহারাজ।

বিজয়াদিত্য। আমার পিতার সিংহাসনে এক বছর মাত্র আমি বসেছি—কিন্তু মনে হচ্ছে আমাদের বংশে যতদিন যত রাজা হয়েছে সকলের বয়স একত্র হয়ে আমার ঘাড়ে চেপে বসেছে। রাজাকে নবীন করবার কী উপায় আমাকে বলে দাও তো।

শেখর। সিংহাসন থেকে একবার মাটিতে পা কেলেন দিকি। ওই মাটির মধ্যে জীবন-যৌবনের জাতুমন্ত্র রয়েছে।

বিজয়দিত্য। আমার সিংহাসনের থাচার দরক্ষা আমি চিরদিনের মতো খুলে রাখতে চাই—যাতে মাটির সক্ষে আমার সহক্ষ আনাগোনা চলে।

শেখর। যাতে শিউলির মালার সবে আপনার মুক্তোর মালার অদল-বদল হয়। তাহলে এই শরংকালে আপনার ওই রাজবেশটা একবার খোলেন—আপন বলে চিনতে কারও ভূল হবে না।

বিজয়দিত্য। আছে আমার সন্ন্যাসীর বেশ—ধুলোর সঙ্গে তার স্থর মেলে। কবি ভোমাকেও কিন্তু আমার সঙ্গে বেতে হবে। শেখর। না মহারাজ, আমাকে যদি সঙ্গে নেন তাহলে আপনার 'পরে মন্ত্রী আর সেনাপতির বিষম অপ্রজা হবে, আর আমার 'পরে হবে রাগ।

বিজ্ঞাদিত্য। ঠিক বটে। মন্ত্রীর মনে এই বড়ো ক্ষোভ যে, রাজত্ব পাবার যে ূপিতৃঞ্গ, সে শোধ করবার জন্তে আমার মন নেই।

শেখর। আমার মন্ত দোব এই বে, আমি কেবল শ্বরণ করাই, এই বে বিশ্ব আমাদের চিত্তে অমৃত ঢেলে দিচ্ছে তার ঋণ আমাদের শোধ করতে হবে।

বিজয়াদিত্য। অমৃতের বদলে অমৃত দিরে তবে তো সেই ঋণ শোধ করতে হর। তোমার হাতে সেই শক্তি আছে। তোমার কবিতার ভিতর দিরে তুমি বিশ্বকে অমৃত কিরিবে দিছে। কিন্তু আমার কী ক্ষমতা আছে বলো। আমি তো কেবলমাত্র রাজত্ব করি।

শেধর। প্রেমও যে অমৃত, মহারাজ। আজ সকালের সোনার আলোর পাতার পাতার শিশির যথন বীণার ঝংকারের মতো ঝলমল করে উঠল তথন সেই সুরের জবাবটি ভালোবাসার আনন্দ ছাড়া আর কিছুতে নেই। আমার কথা যদি বলেন সেই আনন্দ আজ আমার চিত্তে অসীম বিরহ-বেদনার উপছে পড়ছে—

গান

আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে
কী জানি পরান কী ষে চার—
ওই শেকালির শাখে কী বলিয়া ভাকে
বিহুগ বিহুগী কী ষে গায়।

বিজয়াদিত্য। ভূমি আমাকে ধরে টি কতে দিলে না দেখছি। চললেম আমি অমৃতের ঋণ শোধ করতে।

শেখর।

গান

আজ মধুর বাতাসে হাদর উদাসে

রহে না আবাসে মন হার!

কোন্ কুসুমের আলে কোন্ ফুলবাসে

স্থনীল আকালে মন ধার।

বিজয়াদিতা। কবি, ভালোবাসা তো দেব, কিন্তু কোখার দেব ? শেশর। মহারাজ, বেদিন সময় আসে, বেদিন ভাক পড়ে, সেদিন বাজে-ধরচের দিন, একেবারে ঢেলে দিতে হয়, পথে পথে বনে বনে। আজ সেই দিন এসেছে— আমার মন দিশেহার। হয়েছে।

#### গান

আমি যদি রচি গান অধির পরান
সে থান শোনাব কারে আর ।
আমি যদি গাঁথি মালা লয়ে ফুলডালা
কাহারে পরাব ফুলহার ।
আমি আমার এ প্রাণ যদি করি দান
দিব প্রাণ তবে কার পার ?
সদা ভর হয় মনে, পাছে অয়তনে
মনে মনে কেহ ব্যথা পার ।

বিজয়াদিত্য। ব্ঝেছি, কবি, আজ আর কথা নেই, আজ অমৃতের ঋণ শোধ করতে বেরোব। তুমি একবার মন্ত্রাকৈ ডেকে দাও। [শেধরের প্রস্থান

#### মন্ত্রীর প্রবেশ

বিজয়াদিত্য। মন্ত্রী, আমি আজই বাহির হব।

মন্ত্রী। তার আয়োজন—

বিজয়াদিত্য। বিনা আয়োজনে।

মন্ত্রী। মহারাজ, কী এমন বিশেষ কর্তব্য আছে ষে-

বিজয়াদিতা। আছে কর্তব্য। আমি সেই বীনকারকে ডাকতে যাব।

मजी। वीनकांत ? त्राहे स्वतामन ? आभि এथनहे लाक शांत्रिय मिष्टि।

বিজয়াদিত্য। না না, রাজার ডাকে বীণার ঠিক স্থরট বাজে না। আমি তার দরজার বাইরে মাটতে বসে শুনব, তারপরে যদি ডাক পড়ে তবে ঘরের ভিতরে গিয়ে বসে শুনব।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ কী কথা বলছেন?

বিজয়াদিতা। সিংহাসনে স্থর পৌছোর না। শ্রোতার স্থাসন থেকে আমাকে চিরদিন বঞ্চিত করতে পারবে না। আমি মাটিতে বসব মেঠো ফুলের সঙ্গে এক পংক্তিতে। কবিকে ডেকে দাও তো মন্ত্রী।

मजी। पिष्टि धर्मने पिष्टि।

[ মন্ত্ৰীৰ প্ৰস্থান

#### শেপরের প্রবেশ

বিজয়াদিত্য। কবি, আমার বেরোবার সময় হল। বাবার আগে সেই মেঠে। ফুলের গানটা শুনিরে দাও।

শেখর।

গান

বন্ধন সারা নিশি ছিলেম শুরে
বিজ্বন পূঁরে

মেঠো ফুলের পালাপালি;
তথন শুনেছিলেম তারার বাঁশি।
বখন সকাল বেলা খুঁজে দেখি
তথ্য শোনা সে স্থর এ কি
আমার মেঠো ফুলের চোধের জলে উঠে ভাসি।
এ স্থর আমি খুঁজেছিলেম রাজার ধরে
শেবে ধরা দিল ধরার ধূলির 'পরে।
এ বে দাসের কোলে আলোর ভাবা
আকাশ থেকে ভেসে-আসা,
এ বে মাটির কোলে মানিক-খসা হাসিরালি।

#### মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। মহারাজ, বেতসিনীতীরে পিঞ্চরীতে বীনকার স্থরসেনের বাস। যথন আপনি সেখানে যাওরাই স্থির করেছেন তখন সেই সঙ্গে একটা রাজকার্বও সম্পন্ন করতে পারেন।

বিজয়াদিত্য। সেধানে রাজকার্য আছে না কি ?

মত্রী। হাঁ মহারাজ। পিঞ্চরীর রাজা সোমপাল প্রকাশ্ত সভার সর্বদাই মহারাজের নামে স্পর্ধাবাক্য ব্যবহার করে থাকেন। তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

বিজয়াদিত্য। বড় কোতৃহল হচ্ছে, মন্ত্রী। স্ততিবাক্য অনেক শুনেছি, কিন্তু কোনোদিন নিজের কানে স্পর্ধাবাক্য শুনি নি।

মন্ত্রী। জগবানের কুপার কোনোদিন বেন না শুনতে হয়। বিজয়াদিজ্য। রাজা হবার ওই তো বিজ্বরী। পরিহাস করে তোমরা আমাদের বল পৃথিবীপতি কিন্তু পৃথিবীকে সিংহাসনের মাপে ছোটো করে তোমরা আমাদের খেলনা বানিরে দিয়েছ—সব দেখা দেখতে পাই নে, সব শোনা শোনবার জো নেই।

মন্ত্রী। যাদের সব দেখাই দেখতে হয়, সব শোনাই শুনতে হয় তারাই তো হতভাগ্য।

বিজয়াদিত্য। সেই হতভাগ্যদের দশাই আমি পরীক্ষা করে দেখব। সোমপালের স্পর্ধাবাক্য আমি নিজের কানে শুনব।

মন্ত্রী। তাহলে শেধরই মহারাজের সঙ্গে যাবেন, আর কেউ না ?

শেধর। না মন্ত্রী, এ-ষাত্রার আমার প্রয়োজন নেই। জানলার দরকার হণ বেধানে প্রাচীর আছে—বেধানে ধোলা আকাশ সেধানে জানলার কী হবে —রাজসভার কবিকে না হলে চলে না।

মন্ত্রী। তোমার কথা বুঝলেম না।

প্রস্থান

শেখর। সহারাজ, চার দিকের জ্রভঙ্গি দেখে ব্যুতে পারছি আপনি চলে গেলে কবির পক্ষে এখানে অরাজক হবে। আমিও আপনারই পথ ধরলেম।

বিজয়াদিত্য। ভালো হল কবি, আজ শরতের নিমন্ত্রণ রাখতে চলেছি—তুমি সঙ্গে না থাকলে তার প্রতিসম্ভাষণের বাণী পেতেম কোথায় ?

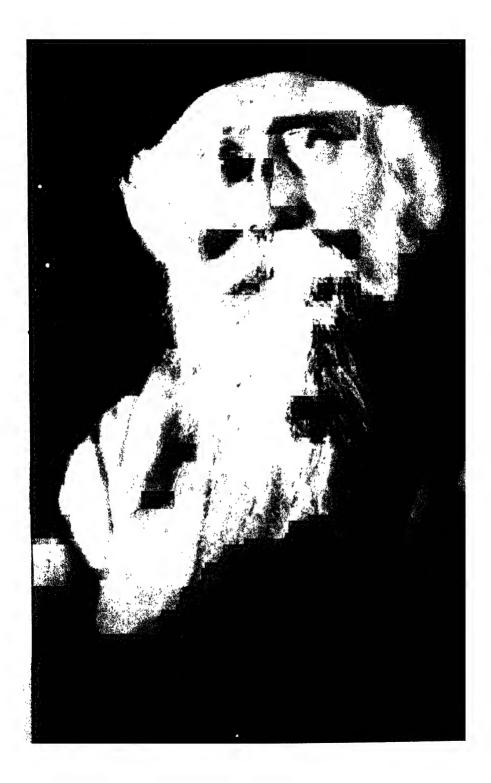

## सन्तान

#### বেতসিনী নদীর তীর

বালকগণ

গান

মেৰের কোলে রোদ হেসেছে वाक्न श्राटक होते, पाक पानारकत हुति, ७ छाहे, नाज जामादा छाउँ। की किति चाक एउटा ना शाहे, नव शक्तिय कान् वत्न गरे. कान मार्छ त हुछ त्वज़ाहे, नकन ছেল सृष्टि। কেয়া পাতার নোকো গড়ে गांक्रिय एवं क्टन, তাল দিবিতে ভাসিবে দেব, 🐇 ্ চলবে তুলে তুলে। वांशांन ट्लाव गरक दक्ष हवार जान राजिए दर्भू, 👍 गांचन शांदब कुरलब दवन् **डांशांत याम मुडि**। चाक चामारक होते, ७ छारे, चाय चामापूर हुछ ।

গলেশ্বর। (শ্বর হইতে ছুটরা বাহির হইরা) ছেলেওলো তো আলালে। ওরে চোবে। ওরে সিরধারিলাল। ধর্ তো হোঁড়াওলেটক বরু তো । ছেলেরা। (দূরে ছুটিয়া গিয়া হাতভালি দিয়া) ওরে লক্ষীপেঁচা বেরিরেছে রে, লক্ষীপেঁচা বেরিরেছে।

লক্ষের। হত্মস্ক সিং, ওদের কান পাকড়ে আন্ তো; একটাকেও ছাড়িস নে।

#### ঠাকুরদাদার প্রবেশ

ठीक्त्रमामा। की श्राहर मथामामा। यात-यूर्जि रकन ?

লক্ষেশ্র। আরে দেখো না! সক্কাল বেলা কানের কাছে টেচাতে আরম্ভ করেছে। ঠাকুরদাদা। আজ যে শরতে ওদের ছুটি, একটু আমোদ করবে না? গান গাইলেও তোমার কানে থোঁচা মারে! হায় রে হায়, ভগবান তোমাকে এত শাস্তিও দিচ্ছেন!

লক্ষেশ্বর। গান গাবার বুঝি সময় নেই! আমার হিসাব লিখতে ভূল হয়ে যায় ষে। আজ আমার সমস্ত দিনটাই মাটি করলে!

ঠাকুরদাদা। তা ঠিক! হিসেব ভূলিরে দেবার ওস্তাদ ওরা। ওদের সাড়া পেলে আমার বন্ধসের হিসাবে প্রায় পঞ্চাশ পঞ্চায় বছরের গরমিল হয়ে যায়। ওরে বাদরগুলো আয় তো রে! চল তোদের পঞ্চাননতলার মাঠটা ঘুরিয়ে আনি। যাও দাদা, তোমার দপ্তর নিয়ে বসো গে! আর হিসেবে ভূল হবে না। [লক্ষেশ্রের প্রস্থান

#### ঠাকুরদাদাকে ঘিরিয়া ছেলেদের নৃত্য

श्रथम । दाँ श्रेक्त्रमा हत्ना ।

দিতীয়। আমাদের আজ গল্প বলতে হবে।

তৃতীয়। না গল্প না, বটতলায় বসে আৰু ঠাকুরদার পাঁচালি হবে।

চতুর্থ। বটতলায় না, ঠাকুরদা আব্দ পাক্ষলভাঙার চলো।

ঠাকুরদাদা। চূপ, চূপ, চূপ। অমন গোলমাল লাগাস যদি তো লবাদাদা আবার ছুটে আসবে।

#### লক্ষেররের পুনঃপ্রবেশ

লক্ষেশর। কোন্ পোড়ারমূখো আমার কলম নিয়েছে রে।

[ ছেলেদের লইয়া ঠাকুরদাদার প্রস্থান

#### উপনন্দের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। কীরে ভোর প্রভূ কিছু টাকা পাঠিরে দিলে ? জনেক পাওনা বাকি।

উপনন্দ। কাল রাত্রে আমার প্রভুর মৃত্যু হরেছে।

লক্ষের। মৃত্যু হলে চলবে কেন। আমার টাকাগুলোর কী হবে ?

উপনন্দ। তাঁর তো কিছুই নেই। যে বীণা বাজিরে উপার্জন করে তোমার ঋণ শোধ করতেন সেই বীণাটি আছে মাত্র।

नक्ष्यतः। वीनावि व्याष्ट्र मातः। की ७७ मःवानविशे नितन।

• উপনন। আমি গুভ সংবাদ দিতে আসি নি! আমি একদিন পথের ভিক্ক ছিলেম, তিনিই আমাকে আশ্রম দিয়ে তাঁর বছত্ঃখের অরের ভাগে আমাকে মাহ্য করেছেন। তোমার কাছে দাসত্ব করে আমি সেই মহাত্মার ঋণ শোধ করব।

লক্ষের। বটে! তাই বৃঝি তাঁর অভাবে আমার বহুত্ববের অরে ভাগ বসাবার মতলব করেছ। আমি তত বড়ো গর্দভ নই। আছো, তুই কী করতে পারিস বল দেখি!

উপনন্দ। আমি চিত্রবিচিত্র করে পুঁথি নকল করতে পারি। তোমার অর আমি

• চাই নে। আমি নিজে উপার্জন করে যা পারি খাব—তোমার ঋণও শোধ করব।

লক্ষের। আমাদের বানকারটিও ষেমন নির্বোধ ছিল ছেলেটাকেও দেখছি ঠিক তেমনি করেই বানিয়ে গেছে। হতভাগা ছোঁড়াটা পরের দায় ঘাড়ে নিয়েই মরবে। এক-একজনের ওই-রকম মরাই স্বভাব।—আচ্ছা বেশ, মাসের ঠিক তিন তারিখের মধ্যেই নিয়ম্মতো টাকা দিতে হবে। নইলে—

উপনন্দ। নইলে আবার কী! আমাকে ভর দেখাচ্ছ মিছে। আমার কী আছে যে তুমি আমার কিছু করবে। আমি আমার প্রভূকে শ্বরণ করে ইচ্ছা করেই তোমার কাছে বন্ধন শীকার করেছি। আমাকে ভর দেখিয়ো না বলছি।

লক্ষেত্র। না না. ভয় দেখাব না। তুমি লক্ষীছেলে, সোনার চাঁদ ছেলে। টাকাটা
ঠিক মতো দিরো বাবা। নইলে আমার ঘরে দেবতা আছে তার ভোগ কমিয়ে দিতেহবে—সেটাতে তোমারই পাপ হবে।

ওই বে, আমার ছেলেটা এইখানে ঘূরে ঘূরে বেড়াচ্ছে! আমি কোন্খানে টাকা পুঁতে রাধি ও নিশ্চর সেই খোঁজে কেরে। ওদেরই ভরেই তো আমাকে এক স্থরক হতে আর এক স্থরকে টাকা বদল করে বেড়াতে হয়। ধনপতি, এখানে কেন রে! তোর মতলবটা কী বল দেখি!

ধনপতি। ছেলেরা আজ সকলেই এই বেডসিনীর ধারে আমোদ করবে বলে আসছে,—আমাকে ছুটি দিলে আমিও তাদের সঙ্গে খেলি।

লক্ষের। বেতসিনীর ধারে! ওই রে খবর পেরেছে বৃঝি। বেতসিনীর ধারেই তো আমি সেই গজমোতির কোটো পুঁতে রেখেছি। (ধনপতির প্রতি) না না, খবরদার বলছি, সে-সব না। চল্ শীন্ত চল্, নামতা মুখস্থ করতে হবে।

ধনপতি। (নিখাস কেলিরা) আজ এমন স্থন্সর দিনটা।

লক্ষের। দিন আবার সুন্দর কীরে। এই রকম বৃদ্ধি মাধার চুকলেই ছোঁড়াটা মরবে আর কি। যা বলছি ঘরে যা। (ধনপতির প্রস্থান) ভারি বিশ্রী দিন। আখিনের এই রোক্তর দেখলে আমার সুদ্ধ মাধা ধারাপ করে দের, কিছুতে কাজে মন্দিতে পারি নে। মনে করছি মলরবীপে গিরে কিছু চন্দন জোগাড় করবার জন্মে বেরিরে পড়লে হয়।

#### শেখর কবির প্রবেশ

এ লোকটা আবার এখানে কে আসে ? কে হে ভূমি ? এখানে ভূমি কী করতে ঘুরে বেডাচ্ছ ?

শেখর। আমি সন্ধান করতে বেরিয়েছি।

লক্ষেশ্বর। ভাব দেখে তাই বুঝেছি। কিন্তু কিসের সন্ধানে বলো দেখি ?

'শেখর। সেইটে এখনও ঠিক করতে পারি নি।

লক্ষেত্র। বয়স তো কম নয়, তবু এখনও ঠিক হয় নি ? তবে কী উপারে ঠিক হবে ? শেষর। ঠিক জিনিসে যেমনি চোধ পড়বে।

नक्कबत । ठिक क्रिनिम कि এই तकम मार्छ-घाटो इड़ाना थाक ।

শেখর। তাইতো শুনেছি। ঘরের মধ্যে সন্ধান করে তো পেলেম না।

লক্ষেশর। লোকটা বলে কী ? তুমি ঘরে বাইরে সন্ধান করবার ব্যবসা ধরেছ—-রাজা থবর পেলে যে তোমাকে আর ঘরের বার হতে দেবে না। পাহারা বসিরে দেবে।

শেষর। আমি রাজাকে স্কন্ধ এই ব্যবসা ধরাব—ষা মাঠে-বাটে ছড়ানো আছে তাই সংগ্রহ করবার বিজ্ঞে তাঁকে শেখাতে চাই।

লকেশর। কথাটা আর একট স্পষ্ট করে বলো তো।

শেষর। তাহলে একে বারেই বুঝতে পারবে না।

লক্ষেশর। ওহে বাপু, তোমার ওই সন্ধানের কাঞ্চটা ঠিক আমার এই শরের কাছটাতে না হয়ে কিছু তকাতে হলে আমি নিশ্চিম্ব থাকতে পারি।

শেখর। আমাকে দেখে তোমার ভর হচ্ছে কেন বলো তো।

লক্ষেব। সত্যি কথা বলব ? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে জুমি রাজার চর। কোখা থেকে কি আলার করা বেতে পারে রাজাকে সেই সন্ধান দেওরাই তোমার মতলব।

শেধর। আদার করবার জারগা তো আমি খুঁজি বটে। তোমার বৃদ্ধি আছে হে।

লক্ষেশর। আছে বই কি। সেইজন্তেই হাত জ্বোড় করে বলছি আমার মরটার দিকে উকি দিয়ো না—আমি তোমাকে খুলি করে দেব।

শেখর। তোমার চেহারা দেখেই ব্বেছি সন্ধান করবার মতো হর তোমার নর।
লক্ষের। আশ্চর্ব তোমার বৃদ্ধি বটে। এ নইলে রাজকর্মচারী হবে কোন্ গুণে?
রাজা বেছে বেছে লোক রাখে বটে। অকিঞ্চনের মুধ দেখলেই চিনতে পার?

শেখর। তা পারি। অতএব তোমার ধরে আমার আনাগোনা চলবে না। লক্ষেশর। তোমার উপরে ভক্তি হচ্ছে। তাহলে আর বিলম্ব ক'রো না—এইখান °থেকে একটুখানি—

শেধর। আমি তক্ষাতেই যাচ্ছি—তক্ষাতে যাব বলেই বেরিরেছি। [প্রস্থান লক্ষেম্মর। "তক্ষাতে যাব বলেই বেরিরেছি"! লোকটা যথন কথা কর সব ঝাপসা ঠেকে। রাজারা স্পষ্ট কথা সম্ভ করতে পারে না, তাই বোধ হয় দারে পড়ে এই রকম অভ্যেস করেছে।

পুঁথি প্রভৃতি লইয়া উপনন্দের প্রবেশ ও একটি কোণে লিখিতে বসা

ঠাকুরদাদা ও বালকগণের প্রবেশ

গান

আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ার
লুকোচুরি খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেষের ভেলা।

একজন বালক। ঠাকুরদা, তুমি আমাদের দলে। দিতীয় বালক। না ঠাকুরদা, সে হবে না, তুমি আমাদের দলে।

ঠাকুরদাদা। না ভাই, আমি ভাগাভাগির খেলায় নেই; সে সব হয়ে বয়ে গেছে। আমি সকল দলের মাঝধানে থাকব, কাউকে বাদ দিতে পারব না। এবার গানটা ধর্।

গান

আৰু প্ৰমন্ন ভোলে মধু খেতে উদ্ধে বেড়ার আলোন মেতে,

#### আজ কিসের তরে নদীর চরে চখাচখীর মেলা।

অন্ত দল আসিয়া। ঠাকুরদা, এই বুঝি! আমাদের তুমি ভেকে আনলে না কেন। তোমার সক্ষে আডি। জন্মের মতো আডি।

ঠাকুরদাদা। এত বড়ো দণ্ড। নিজেরা দোষ করে আমাকে শান্তি! আমি তোদের ডেকে বের করব, না তোরা আমাকে ডেকে বাইরে টেনে আনবি। না ভাই, আঞ্চ ঝগড়া না, গান ধর।

#### গান

প্ররে যাব না, আজ ঘরে রে ভাই
যাব না আজ ঘরে ।
প্রে আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ
নেব রে লুঠ করে ।
যেন জোন্বার জলে ফেনার রাশি
বাতাসে আজ ছুটছে হাসি,
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাশি
কাটবে সকল বেলা।

প্রথম বালক। ঠাকুরদা, ওই দেখো কে আসছে, ওকে ত কখনো দেখি নি।
ঠাকুরদাদা। পাগড়ি দেখে মনে হচ্ছে লোকটা পরদেশী।
প্রথম বালক। পরদেশী! ভারি মজা।
দ্বিতীয় বালক। আমি পরদেশী হব ঠাকুরদা।
ভূতীয় বালক। আমিও হব পরদেশী—কী মজা।
সকলে। আমরা স্বাই পরদেশী হব।
প্রথম বালক। আমাদের ওই রকম পাগড়ি বানিয়ে দাও ঠাকুরদা, তোমার পারে পড়ি।

#### শেখরের প্রবেশ

প্রথম বালক। তুমি পরদেশী ? শেবর। ঠিক বলেছ। বিতীর বালক। তুমি কী কর ? শেষর। আমি সব জারগাই দেশ খুঁজে বেড়াই। সৃতীর বালক। তার মানে কী, পরদেশী ?

শেধর। দেখো না, শরৎকালে রাজারা দেশ জয় করতে বেরোয়—তার আসল কারণ
পৃথিবীর অধীশর হলেও এখনও তারা দেশ খুঁজে পার নি, কোনো কালে পাবেও না।

প্রথম বালক। কেন পাবে না?

শেখর। তারা নির্বোধ, মনে করে লড়াই করে দেশ পাওয়া যায়। বিনা লড়াইয়ে যারা জয় করতে জানে তারাই আপন দেশ খুঁজে পায়।

দ্বিতীর বালক। তুমি খুঁলে পেরেছ?

শেখর। বড়ো শক্ত। কেননা, মাসুবে পুকিরে রাখে। ওই বাড়িটার কাছে সন্ধানে গিরেছিলেম একটা মাসুব ছুটে এসে বললে, এ তোমার জারগা নয়, এ আমার। সকলে। ও বুঝেছি। লন্ধীপেচা।

প্রথম বালক। তার কোটরের কাছে গেলেই সে ঠোকর দিতে আসে। বিতার বালক। কিন্তু পরদেশী, আমাদের কাছে তোমার কোনো ভর নেই। শেধর। বাবা, তাহলে তোমাদের মধ্যেই আমার দেশ খুঁজে পাব।

#### গান

আমারে ডাক দিল কে ভিতর পানে—
ওরা যে ডাকতে জানে।
আবিনে ওই শিউলি শাথে
মৌমাছিরে যেমন ডাকে
প্রভাতে সৌরভের গানে।
বর-ছাড়া আব্দ বর পেল যে,
আপন মনে রইল মজে।
হাওয়ায় হাওয়ায় কেমন করে
বরর যে তার পৌছোল রে,
ঘরছাড়া ওই মেবের কানে।

ঠাকুরদাদা। ও ভাই, আমার জারগা তোমাকে ছেড়ে দিলেম।
শেধর। ছাড়তে হবে কেন ? ছুজনেরই জারগা আছে।
ঠাকুরদাদা। তোমাকে চিনে নিরেছি। তুমি মন ভোলাতে জান।

শেখর। আমার নিজের মন ভূলেছে বলেই আমি মন ভূলিরে বেড়াই। প্রথম বালক। তার মানে কী পরদেশী ? কেমন করে মন ভোলে ?

শেখর ৷

গান

কেন যে মন ভোলে আমার মন জানে না।
তারে মানা করে কে, আমার মন মানে না।
কেউ বোঝে না তারে,
সে যে বোঝে না আপনারে,
সবাই লজ্জা দিয়ে যায়, সে তো কানে আনে না।
তার খেয়া গেল পারে
সে যে রইল নদীর ধারে।
কাজ্প করে সব সারা

কান্ধ করে সব সারা ( ঐ ) এগিয়ে গেল কারা

আন্মনা-মন সেদিকপানে দৃষ্টি হানে না।

ঠাকুরদাদা। তোমাকে ছাড়ছিনে ভাই, নিজের মনের কথা তোমার মুখ থেকে ।

ছেলেরা। আমরা তোমাকে ছাড়ব না।

শেধর। তোমরা ছাড়লে আমিই বুঝি তোমাদের ছাড়ব মনে করছ? একবার চারদিকটা ঘুরে আসছি —কোণায় এলুম একবার বুঝে নিই। [প্রস্থান

প্রথম বালক। ঠাকুরদা, ওই দেখো, ওই দেখে। সন্মাসী আসছে।

ছিতীয় বালক। বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, আমরা সন্ন্যাসীকে নিমে খেলব। আমরা সব চেলা সাজ্ব।

তৃতীয় বালক। আমরা ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে যাব, কোন্ দেশে চলে যাব কেউ খুঁজেও পাবে না।

ঠাকুরদাদা। আরে চূপ, চূপ। সকলে। সন্মাসী ঠাকুর, সন্মাসী ঠাকুর। ঠাকুরদাদা। আরে থাম্থাম্। ঠাকুর রাগ করবে।

#### সন্ন্যাসীর প্রবেশ

বালকগণ। সন্ন্যাসী ঠাকুর, তুমি কি আমাদের উপর রাগ করবে ? আজ আমরা সব ভোমার চেলা হব। সর্যাসী। হা হা হা হা। এ তো খুব ভালো কথা। তার পরে আবার তোমরা সব শিশু-সর্যাসী সেলো, আমি তোমাদের বুড়ো চেলা সাজব। এ বেশ খেলা, এ চমংকার খেলা।

ঠাকুরদাদা। প্রণাম হই। আপনি কে?

সন্মাসী। আমি ছাত্র।

ঠাকুরদাদা। আপনি ছাত্র!

সন্নাসী। হাঁ, পুঁথিপত্র সব পোড়াবার জ্ঞে বের হরেছি।

• ঠাকুরদাদা। ও ঠাকুর ব্ঝেছি। বিছোর বোঝা সমস্ত ঝেড়ে কেলে দিব্যি একেবারে হালকা হরে সমৃদ্রে পাড়ি দেবেন।

সন্ন্যাসী। চোখের পাতার উপরে পূঁথির পাতাগুলো আড়াল করে খাড়া হয়ে দাঁড়িরেছে—সেইগুলো খসিয়ে ফেলতে চাই।

ঠাকুরদাদা। বেশ, বেশ, আমাকেও একটু পারের ধুলো দেবেন। প্রভু, আপনার নাম বোধ করি ভনেছি—আপনি তো স্বামী অপূর্বানন্দ।

ছেলেরা। সন্ন্যাসী ঠাকুর, ঠাকুরদা কী মিখ্যে বকছেন। এমনি করে আমাদের ছুটি বন্ধে যাবে।

সর্মাসী। ঠিক বলেছ, বংস, আমারও ছুটি ফুরিয়ে আসছে।

ছেলেরা। তোমার কতদিনের ছুটি?

সন্ন্যাসী। খুব অন্নদিনের। আমার গুরুমশায় তাড়া করে বেরিয়েছেন, তিনি বেশি দূরে নেই, এলেন বলে।

ছেলেরা। ও বাবা, তোমারও গুরুমশার!

প্রথম বালক। সন্ন্যাসী ঠাকুর, চলো আমাদের যেখানে হয় নিয়ে চলো। তোমার যেখানে খুলি।

ঠাকুরদাদা। আমিও পিছনে আছি, ঠাকুর আমাকেও ভূলো না।

সন্ম্যাসী। আহা, ও ছেলেটি কে? গাছের তলার এমন দিনে পুঁথির মধ্যে ভূবে রব্বেছে।

वानकश्व। छेन्नमः।

প্রথম বালক। ভাই উপনন্দ, এস ভাই। আমরা আজ সন্ন্যাসী ঠাকুরের চেলা সেক্তেছি, তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে। তুমি হবে স্পার চেলা।

উপনন্দ। না ভাই, আমার কাব্দ আছে।

ছেলেরা। কিছু কাজ নেই, ভূমি এস।

>0---00

উপনৰ। আমার পুঁথি নকল করতে অনেকধানি বাকি আছে।

ছেলেরা। সে বুঝি কাজ ! ভারি তো কাজ । ঠাকুর, তুমি ওকে বলো না। ও আমাদের কথা ভনবে না। কিছু উপনন্দকে না হলে মজা হবে না।

সন্ন্যাসী। (পাশে বসিয়া) বাছা, তুমি কী কাজ করছ। আজ তো কাজের দিন না।

উপনন্দ। (সন্মাসীর মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিন্না, পারের ধূলা লইনা) আজ ছুটির দিন—কিন্তু আমার ঋণ আছে, শোধ করতে হবে, তাই আজ কাজ করছি।

ঠাকুরদাদা। উপনন্দ, জগতে তোমার আবার ঋণ কিসের ভাই ?

উপনন্দ। ঠাকুরদা, আমার প্রভু মারা গিয়েছেন; তিনি লক্ষেরের কাছে ঋণী; সেই ঋণ আমি পুঁণি লিখে শোধ দেব।

ঠাকুরদাদা। হার হার, তোমার মতো কাঁচা বরসের ছেলেকেও ঋণ শোধ করতে ব হর। আর এমন দিনেও ঋণশোধ। ঠাকুর, আজ নতুন উত্তরে হাওরার ওপারে কাশের বনে ঢেউ দিরেছে, এপারে ধানের থেতের সবুজে চোখ একেবারে ডুবিরে দিলে, শিউলি বন থেকে আকাশে আজ পুজোর গন্ধ ভরে উঠেছে, এরই মাঝখানে ওই ছেলেটি আজ ঋণশোধের আরোজনে বসে গেছে এও কি চক্ষে দেখা যায়?

সন্ন্যাসী। বল কী, এর চেরে স্থলর কি আর কিছু আছে। ওই ছেলেটিই তো আজ সারদার বরপুত্র হরে তাঁর কোল উচ্ছল করে বসেছে। তিনি তাঁর আকাশের সমস্ত সোনার আলা দিরে ওকে বুকে চেপে ধরেছেন। আহা, আজ এই বালকের ঋণ-শোধের মত এমন শুভ্র ফুলাট কি কোথাও ফুটেছে, চেরে দেখো তো। লেখো, লেখো, বাবা, তুমি লেখো, আমি দেখি। তুমি পঙ্কির পর পঙ্কি লিখছ, আর ছুটির পর ছুটি পাছে,—তোমার এত ছুটির আরোজন আমরা তো পগু করতে পারব না । দাও বাবা, একটা পুঁধি আমাকে দাও, আমিও লিখি। এমন দিনটা সার্থক হ'ক।

ঠাকুরদাদা। আছে আছে চশমাটা টাঁাকে আছে, আমিও বসে যাই না। প্রথম বালক। ঠাকুর, আমরাও লিথব। সে বেশ মজা হবে। বিতীয় বালক। হাঁ হাঁ, সে বেশ মজা হবে।

छेननम । यन की ठीकृत, छामारमत स छात्रि कहे हरत ।

সন্মাসী। সেইক্সেই বসে গেছি। আৰু আমরা সব মজা করে কট্ট করব। কী বল, বাবাসকল। আৰু একটা কিছু কট্ট না করলে আনন্দ হচ্ছে না।

সকলে। (হাতভালি দিয়া) হাঁ, হাঁ, নইলে মন্ধা কিলের। প্রথম বালক। দাও, দাও, আমাকে একটা পুঁৰি দাও। ৰিতীর বালক। আমাকেও একটা দাও না। উপনন্দ। ভোমরা পারবে তো ভাই ? প্রথম বালক। খুব পারব। কেন পারব না

উপনন্দ। প্রান্ত হবে না তো?

- ৰিতীয় বালক। কক্থনো না। উপনন্দ। খুব ধরে ধরে লিখতে হবে কিন্তু। প্রথম বালক। তা বুঝি পারি নে। আক্রা ভূমি দেখো।
- উপনন্দ। ভূল থাকলে চলবে না।
   ছিতীয় বালক। কিছয় ভূল থাকবে না।
   প্রথম বালক। এ বেশ মজা হছে। পুঁথি শেষ করব তবে ছাড়ব।
   ছিতীয় বালক। নইলে ওঠা হবে না।

ভূতীর বালক। কী বল ঠাকুরদা, আজ লেখা শেষ করে দিয়ে তবে উপনন্দকে নিয়ে নোকো বাচ করতে যাব। বেশ মস্তা।

ছেলেরা। এই বে পরদেশী, আমাদের পরদেশী।

#### শেখরের প্রবেশ

সন্ন্যাসী। এ কী। তুমি পরদেশী নাকি? শেখর। পর-দেশী আমার সাজ্মাত্র, আসলে আমি সব-দেশী। সন্ন্যাসী। সাজ্ঞের দরকার কীছিল?

শেষর। রাজাকে সাজতে হর সর্য়াসী, রাজা বে কী জিনিস সেই বোঝবার জন্তে। বে-মাছুব সব দেশেই দেশকে খুঁজতে চার তাকে পরদেশী সাজতে হয়। এই আমাদের ঠাকুরদা বুড়ো হয়ে বসে আছেন ওটাও ওঁর সাজমাত্র—উনি বে বালক সেটা উনি বার্থক্যের ভিতর দিয়ে খুব ভালো করে চিনে নিচ্ছেন।

ঠাকুরদাদা। ভাই, এ খবর ভূমি পেলে কোথা থেকে ?

শেধর। সাজের ভিতর থেকে মাছ্যকে খুঁজে বের করা, সেই তো আমার কাজ। ঠাকুরদা, আমি আগে থাকতে তোমাকে বলে রাথছি এই বে মাছ্যটিকে দেখছ উনি বড় বে-সে লোক নন—একদিন হয়তো চিনতে পারবে।

ঠাকুরদাদা। সে আমি কিছু কিছু চিনেছি—নিজের বৃদ্ধির গুণে নর ওঁরই দীথ্যির গুণে।

महामि। जात এই পরদেশীকে की तकम ঠেকুছে ঠাকুরদা।

সন্ন্যাসী। ঠিক বলেছ, আমার পক্ষেও তাই। কিন্তু আবার ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় যেন ওঁকে চেনবার জো নেই। উনি যে কিসের থোঁজে কখন কোধায় ক্ষেরেন ডা বোঝা শক্ত।

গান

শেধর। আমি তারেই খুঁজে বেড়ুট্ট বে রর মনে, আমার মনে।
ও সে আছে বলৈ

আকাশ কুড়ে কোটে তারা রাতে, প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে।
সে আছে বলে চোখের তাগার আলোয়

এত রূপের থেলা রঙের মেলা অসীম সাদায় কালোর,

ও সে সঙ্গে থাকে বলে

আমার অব্দে অব্দে পুলক লাগার দখিন সমীরণে। তারি বাণী হঠাং উঠে পুরে

আনমনা কোন্ তানের মাঝে আমার গানের স্থরে। তুখের দোলে হঠাং মোরে দোলায়

কাজের মাঝে লুকিয়ে থেকে
আমারে কাজ ভোলায়।

সে মোর চিরদিনের বলে

তারি পুলকে মোর পলকগুলি ভরে ক্ষণে ক্ষণে।

প্রথম বালক। কিন্তু আর লিখতে ভালো লাগছে না।

দ্বিতীয় বালক। না, আর নয়।

সকলে। আজ এই পর্বস্ত থাক।

উপনন্দ। আমাকে বাঁচালে। এখন পু খিগুলি কিনে ছাও।

প্রথম বালক। আচ্ছা পরদেশী, তুমি এত গান গাও কেন?

শেধর। আর কোনো গুণ বদি থাকত তাহলে গাইতেম না। ওই দেখ না কেন, তোমাদের সেই লন্ধীপেঁচা তো গান গার না।

সকলে। না, সে টেচার।

শেষর। তার মানে, সার বস্তুর ধারা ভরতি হয়ে ও একেবারে নিরেট। বিতীয় বালক। পরদেশী, তোমার দেশের গল্প ভূমি আমাদের শোনাবে ?

শেখর। আমার দেশের গল ভারি অন্তত।

সকলে। আমরা অন্তত গল ওনব।

শেখর। আচ্ছা, তাহলে চলো, কোপাই নদীর ধার দিরে একবার পারুলভাঙার তোমাদের বুরিরে নিয়ে আসি গে। চলতে চলতে গল হবে।

সর্যাসী। এই দেখো, ওর সবে আমরা পারব না—আমাদের সব চেলা ভাঙিরে নিলে।

শেধর। ভাঙিরে নেওরা সহজ, কিন্তু টি<sup>\*</sup>কিরে রাখা শক্ত। এখনই ফিরে আসবে। [ বালকদলের সঙ্গে শেধরের প্রস্থান

ু সন্ন্যাসী। বাবা উপনন্দ, তোমার প্রভুর কী নাম ছিল ?

छेशनम । अवस्य ।

मद्यामी। ऋतम् । वीवाहार्व!

উপনন্দ। হাঁ ঠাকুর, তুমি তাঁকে জানতে ?

সন্ন্যাসী। আমি তার বীণা শুনব আশা করেই এখানে এসেছিলেম।

উপনন্দ। তাঁর কি এত খ্যাতি ছিল?

ঠাকুরদাদা। তিনি কি এত বড়ো গুণী? তুমি তাঁর বান্ধনা শোনবার জন্মেই এদেশে এসেছ? তবে তো আমরা তাঁকে চিনি নি?

সন্নাসী। . এখানকার রাজা ?

ঠাকুরদাদা। এখানকার রাজা তো কোনোদিন তাঁকে জানেন নি, চক্ষেও দেখেন নি। ভূমি তাঁর বীণা কোথায় ভূনকে ?

সন্মাসী। তোমরা হয়তো জান না বিজয়াদিত্য বলে একজন রাজা—

ঠাকুরদাদা। বল কী ঠাকুর। আমরা অত্যন্ত মূর্থ, গ্রাম্য, তাই বলে বিজয়াদিত্যের নাম জানব না এও কি হয় ? তিনি যে আমাদের চক্রবর্তী সম্রাট।

সন্ন্যাসী। তা হবে। তা সেই লোকটির সভার একদিন স্থরসেন বীণা বাজিরে-ছিলেন, তখন শুনেছিলেম। রাজা তাঁকে রাজধানীতে রাখবার জল্পে অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই পারের নি।

ঠাকুরদাদা। হার হার, এত বড়ো লোকের আমরা কোনো আদর করতে পারি নি।

সন্ন্যাসী। বাবা উপনন্দ, তোমার সঙ্গে তাঁর কী রকমে সম্বন্ধ হল ?

উপনন্দ। ছোটো বরসে আমার বাপ মারা গেলে আমি অন্ত দেশ থেকে এই নগরে আপ্রান্তর জন্তে এসেছিলেম। সেদিন প্রাবণমাসের সকাল বেলার আকাশ ভেঙে রৃষ্টি পড়ছিল, আমি লোকনাথের মন্দিরের এককোশে দাড়াব বলে প্রবেশ করছিলেম।

পুরোহিত আমাকে বোধ হয় নীচ জাত মনে করে তাড়িরে দিলেন। সেদিন সকালে সেইখানে বসে আমার প্রাকৃ বীণা বাজাছিলেন। তিনি তখনই মন্দির ছেড়ে এসে আমার গলা জড়িরে ধরলেন—বললেন, এস বাবা, আমার বরে এস। সেই দিন থেকে ছেলের মতো তিনি আমাকে কাছে রেখে মাহ্ম্য করেছেন—লোকে তাঁকে কত কথা বলেছে তিনি কান দেন নি। আমি তাঁকে বলেছিলেম, প্রভু, আমাকে বীণা বাজাতে শেখান, আমি তাহলে কিছু কিছু উপার্জন করে আপনার হাতে দিতে পারব , তিনি বললেন, বাবা, এ বিভা পেট ভরাবার নয়; আমার আর এক বিভা জানা আছে তাই তোমাকে শিধিয়ে দিছি। এই বলে আমাকে রং দিয়ে চিত্র করে পুঁথি লিখতে শিধিয়েছেন। যখন অত্যক্ত অচল হয়ে উঠত তখন তিনি মাঝে মাঝে বিদেশে গিয়ে বীণা বাজিয়ে টাকা নিয়ে আসতেন। এখানে তাঁকে সকলে পাগল বলেই জানত।

সন্ন্যাসী। স্থারসেনের বীণা শুনতে পেলেম না, কিন্তু বাবা উপনন্দ, তোমার কল্যাণে তাঁর আর এক বীণা শুনে নিলুম, এর স্থার কোনোদিন ভূলব না। বাবা, লেখাে, লেখাে। আমরা ততক্ষণ আমাদের দলবলের খবর নিরে আসি গে।

#### শেখর ও রাজা সোমপালের প্রবেশ

শেখর। বিজয়াদিত্যকে তুমি হার মানাতে চাও তাহলে আগে ওই অপ্রানন্দ সন্মাসীকে বশ করো। রাজা সোমপাল, তিনিও নিশ্চয় তোমার মনের কথা জানেন।

সোমপাল। কোণায় তাঁকে পাব?

শেধর। তিনি এখানেই এসেছেন আমি জ্বানি। কাছাকাছি কোথাও আছেন।
সোমপাল। দেখো আমি লোক চিনি। তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে তোমার
দ্বারা আমার কাজ উদ্ধার হবে।

শেখর। তা হতেও পারে, অসম্ভব নর। বিজ্ঞাদিত্যকে বশ করবার কন্দি আমি হয়তো তোমাকে কিছু কিছু বলে দিতে পারব।

সোমপাল। দেখো, তোমাকে আমি রাজমন্ত্রী করে দেব।

শেষর। আমার যদি মন্ত্রণা চাও তাহলে আমাকে মন্ত্রী ক'রো না। মন্ত্রণা দেওরাই যার কাব্দ তার মন্ত্রণা কোনো রাব্দার ভালো লাগে না। বিজ্ঞরাদিত্যের সভার যে একজন কবি আছে আমি দেখেছি—

সোমপাল। আরে ছি ছি, সে-ও আবার কবি হল! ওই তো রারণেধরের কথা বলচ?

শেষর। হাঁ সেই বটে। সোমণাল। সে আমার বিদ্বকেরও বোগ্য নর। শেশর। একেবারেই নর।

সোমপাল। বিজয়াদিত্য বেমন রাজা তার কবিটিও তেমনি।

শেশর। তাই তো অনেকে বলে। তোমার সভার তাকে-

সোমপাল। আমার সভার বতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণ কিছুতেই—

শেখর। নিশ্চরই। ততক্ষণ সে-

সোমপাল। সে-কথা পরে হবে। এখন সন্মাসীকে তুমি খুঁজে বের করো; দেখা হলেই তাকে আমার রাজসভার পাঠিয়ে দিয়ো, বিলম্ব ক'রো না। আমি বরঞ্চ আমার 
ত্তকে পাঠিয়ে দিছি। ভিভয়ের প্রস্থান

### সন্ন্যাসী ও ঠাকুরদাদার প্রবেশ

সন্ন্যাসী। উপনন্দ, ওই যে পরদেশী এসেছে ওকে দেখে তোমার মনে হর না কি, তোমার আচার্য স্বরসেনেরই ও জুড়ি ?

উপনন্দ। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন তাঁরই বীণা গুনছি।

সন্ন্যাসী। তুমি বেমন তাঁকে পেরেছিলে তেমনি করেই এই মাসুষটিকে পাবে।

छेशनम । উनि कि बामारक न्यारवन ?

সন্ন্যাসী। ওর মুখ দেখেই কি বুঝতে পার নি?

উপনন্দ। পেরেছি। আমার প্রভৃষ্ট বৃঝি ওঁকে আমার কাছে পাঠিরে দিয়েছেন। লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষের। আ সর্বনাশ! বেখানটিতে আমি কোটো পুঁতে রেখেছিলুম ঠিক সেই জারগাটিতেই বে উপনন্দ বসে গেছে! আমি ভেবেছিলেম ছোঁড়াটা বোকা বুঝি তাই পরের ঋণ শুখতে এসেছে। তা তো নর দেখছি। পরের খাড় ভাঙাই ওর ব্যবসা। আমার গজমোতির খবর পেরেছে। একটা সন্ন্যাসীকেও কোখা থেকে জুটিরে এনেছে দেখছি। সন্ম্যাসী হাত চেলে জারগাটা বের করে দেবে। উপনন্দ।

উপনন্দ। কী।

লক্ষের। ওঠ্ওঠ্ওই জারগা থেকে। এখানে কী করতে এসেছিল?

উপনন্দ। অমন করে চোধ রাঙাও কেন? এ কি ডোমার জারগা না কি?

লক্ষের। এটা আমার জারগা কি না সে থোঁজে তোমার দরকার কী হে বাপু।
ভারি সেরানা দেখছি। তুমি বড়ো ভালোমাস্থাট সেজে আমার কাছে এসেছিলে। আমি
বলি সভ্যিই বৃদ্ধি প্রভূর ঋণশোধ করবার জন্তেই ছোঁড়াটা আমার কাছে এসেছে—
কেননা, সেটা রাজার আইনেও আছে—

উপনন্দ। আমি তো সেইজন্তেই এধানে পুঁদ্ধি লিখতে এসেছি।

লক্ষেশ্র। সেইজন্তেই এসেছ বটে। আমার বয়স কত আন্দান্ধ করছ বাপু। আমি কি শিশু।

সন্মাসী। কেন বাবা, তুমি কী সন্দেহ করছ?

্লকেশ্ব। কী সন্দেহ করছি! তুমি তা কিছু জান না! বড়ো সাধু! ভণ্ড সন্মাসী কোথাকার।

ठीकूतमामा। आद्य की विनम नशा ? आमात्र ठीकूत्रक अभमान !

উপনন্দ। এই রং-বাঁটা নোড়া দিয়ে তোমার মুখ গুঁড়িয়ে দেব না। টাকা হরেছে বলে অহংকার। কাকে কী বলতে হয় জান না। [সন্ন্যাসীর পশ্চাতে লক্ষেশ্বের লুকারন

সন্ত্যাসী। আরে কর কী ঠাকুরদা, কর কী বাবা। লক্ষেশ্বর তোমাদের চেয়ে চের বেশি মান্ন্য চেনে। বেমনি দেখেছে অমনি ধরা পড়ে গেছে। ভণ্ড সন্ত্যাসী যাকে বলে। বাবা লক্ষেশ্বর, এত দেশের এত মান্ন্য ভূলিরে এলেম, তোমাকে ভোলাতে পারলেম না।

লক্ষেশ্বর। না, ঠিক ঠাওরাতে পারছি নে। হয়তো ভালো করি নি। আবার শাপ দেবে, কি, কী করবে। তিনখানা জাহাজ এখনও সমৃত্রে আছে। (পায়ের ধূলা লইয়া) প্রণাম হই ঠাকুর,—হঠাং চিনতে পারি নি। বিরূপাক্ষের মন্দিরে আমাদের ওই বিকটানন্দ বলে একটা সন্ন্যাসী আছে আমি বলি সেই ভণ্ডটাই বৃঝি। ঠাকুরদা, তৃমি এক কাজ করো। সন্ন্যাসী ঠাকুরকে আমার ঘরে নিয়ে যাও আমি ওঁকে কিছু ভিক্ষেদিয়ে দেব। আমি চললেম বলে। তোমরা এগোও।

ঠাকুরদাদা। তোমার বড়ো দয়া। তোমার ঘরের এক মুঠো চাল নেবার জজে ঠাকুর সাত সিন্ধু পেরিয়ে এসেছেন।

সন্ধ্যাসী। বল কী ঠাকুরদা! এক মুঠো চাল বেখানে তুর্লভ সেখান থেকে সেটি নিতে হবে বই কি। বাবা লক্ষেশ্বর, চলো তোমার ধরে।

লক্ষের ! আমি পরে বাচ্ছি, তোমরা এগোও। উপনন্দ, তুমি আগে ওঠো। ওঠো, শীষ্ম ওঠো বলছি, তোলো তোমার পুঁধিপত্র।

উপনন্দ। আচ্ছা তবে উঠলেম, কিন্তু তোমার সলে আমার কোনো সম্বন্ধ রইল না।

· লক্ষেশ্বর। না থাকলেই বে বাঁচি বাবা ! আমার সম্বন্ধে কাজ কী। এত দিন তো আমার বেশ চলে যাচ্ছিল।

উপনন্দ। আমি যে ঋণ বীকার করেছিলেম তোমার কাছে এই ঋণমান সন্থ করেই তার থেকে মৃক্তি গ্রহণ করলেম। বাস চুকেঁ গেল। (প্রস্থান লক্ষের। ওরে। সব বোড়সওয়ার আসে কোথা থেকে। রাজা আমার গজমোতির থবর পেলে না কি! এর চেরে উপনন্দ বে ছিল ভালো। এখন কী করি। (সন্ন্যাসীকে ধরিয়া) ঠাকুর, তোমার পারে ধরি, তুমি ঠিক এইখানটিতে বসো—এই বে এইখানে—আর একটু বা দিকে সরে এস—এই হয়েছে। খুব চেপে বসো। রাজাই আফুক আর সম্রাটই আফুক তুমি কোনোমতেই এখান থেকে উঠো না। তাহলে আমি তোমাকে খুলি করে দেব।

ठीकूबनाना। आदि नवा कदि कै। इठीर (चल रान ना कि।

লক্ষের। ঠাকুর, আমি তবে একটু আড়ালে বাই। আমাকে দেখলেই রাজার টাকার কথা মনে পড়ে বার। শক্ররা লাগিয়েছে আমি সব টাকা পুঁতে রেখেছি— শুনে অবধি রাজা বে কত জায়গায় কৃপ খুঁড়তে আরম্ভ করেছেন তার ঠিকানা নেই। জিজ্ঞাসা করলে বলেন প্রজাদের জলদান করছেন। কোন্দিন আমার ভিটেবাড়ির ভিত কেটে জলদানের হকুম হবে, সেই ভরে রাত্রে ঘুমোতে পারি নে।

# রাজদূতের প্রবেশ

वाकपृष्ठ । नज्ञानी ठीकृव श्रामा इहे । जानिनेहे एवा जन्नीनन ।

সরাাসী। কেউ কেউ আমাকে তাই বলেই তো জানে।

রাজ্বদূত। আপনার অসামান্ত ক্ষমতার কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হরে গেছে। আমাদের মহারাজ সোমপাল মাপনার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করেন।

সন্মাসী। ধখনই আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন তখনই আমাকে দেখতে পাবেন।

রাজদৃত। আপনি তাহলে যদি একবার-

সন্নাসী। আমি একজনের কাজে প্রতিশ্রুত আছি এইখানেই আমি অচল হয়ে বদে থাকব। অতএব আমার মতো অকিঞ্চন অকর্মণ্যকেও তোমার রাজার যদি বিশেষ প্রয়োজন থাকে তাহলে উাকে এইখানেই আসতে হবে।

রাজ্যত। রাজোন্তান অতি নিকটেই—ওইধানেই তিনি অপেকা করছেন।

সন্মাসী। বদি নিকটেই হয় তবে তো তাঁর আসতে কোনো কট হবে না।

রাজদূত। বে আজা, তবে ঠাকুরের ইচ্ছা তাঁকে জানাই গে। [ প্রস্থান

ঠাকুরদালা। প্রভূ, এধানে রাজ্জসমাগমের সম্ভাবনা হয়ে এল আমি তবে বিলায় হই।

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা, ভূমি আমার শিশু বন্ধুগুলিকে নিবে ততক্কা আসর জমিরে রাখো, আমি বেশি বিলম্ব করব না।

ঠাকুরদাদা। রাজার উৎপাতই ঘটুক আর অরাজকতাই হ'ক আমি প্রাভুর চরণ ছাড়ছিনে। প্রস্থান

#### লক্ষেশরের প্রবেশ

লক্ষের। ঠাকুর তুমিই অপ্রানন্দ! তবে তো বড়ো অপরাধ হরে গেছে। আমাকে মাপ করতে হবে।

সন্ন্যাসী। তুমি আমাকে ভণ্ডতপস্বী বলেছ এই যদি তোমার অপরাধ হয় আমি তোমাকে মাপ করলেম।

লক্ষেশ্বর। বাবাঠাকুর শুধু মাপ করতে তো সকলেই পারে— সে ফাঁকিতে আমার কী হবে। আমাকে একটা কিছু ভালো রকম বর দিতে হচ্ছে। যথন দেখা পেয়েছি তথন শুধুহাতে ক্ষিরছি নে।

मन्नामी। की वत हारे।

লক্ষেশ্বর। লোকে ষতটা মনে করে ততটা নয়, তবে কি না আমার অল্পস্থল্প কিছু জমেছে—সে অতি যংসামান্ত—তাতে আমার মনের আকাজ্ঞা তো মিটছে না। শরংকাল এসেছে, আর ষরে বসে থাকতে পারছি নে—এখন বাণিজ্ঞাে বেরোতে হবে। কোথার গেলে স্থবিধা হতে পারে আমাকে সেই সন্ধানটি বলে দিতে হবে—আমাকে আর যেন ঘুরে বেড়াতে না হয়।

সন্মাসী। আমিও সেই সন্ধানেই আছি আর বেন ঘুরতে না হয়।

नक्ष्यत । यन की ठीकूत ।

সন্ন্যাসী। আমি সতাই বলছি।

- লক্ষেশ্বর। ওঃ তবে সেই কথাটাই বলো। বাবা, তোমরা আমাদের চেয়েও, সেয়ানা।

সন্ন্যাসী। তার সন্দেহ আছে!

লক্ষের। (কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়া মৃত্রুরে) সন্ধান কিছু পেরেছ ?

সন্ন্যাসী। কিছু পেন্নেছি বই কি। নইলে এমন করে ঘুরে বেড়াব কেন?

লক্ষের। (সন্ন্যাসীর পা চাপিয়া ধরিয়া) বাবাঠাকুর জার একটু খোলসা করে বলো। তোমার পা ছুঁরে বলছি আমিও তোমাকে একেবারে ফাঁকি দেব না। কী খুঁজছ বলো তো, আমি কাউকে বলব না।

সন্ন্যাসী। তবে শোনো। লন্ধী যে সোনার পদ্মটির উপরে পা ত্থানি রাখেন আমি সেই পদ্মটির বোঁজে আছি।

লক্ষের। ও বাবা, সে তো কম কথা নর। তাছলে যে একেবারে সকল ল্যাঠাই

চোকৈ। ঠাকুর, ভেবে ভেবে এ তো তুমি আচ্ছা বৃদ্ধি ঠাওরেছ। কোনোগতিকে পদাটি যদি জোগাড় করে আন তাহলে লন্ধীকে আর তোমার খুঁজতে হবে না, লন্ধীই তোমাকে খুঁজে বেড়াবেন; এ নইলে আমাদের চঞ্চলা ঠাককনটিকে তো জব্দ করবার জো নেই। তোমার কাছে তাঁর পা তুথানিই বাঁধা থাকবে। তা তুমি সন্ন্যাসী মাহুব, একলা পেরে উঠবে ? এতে তো ধরচপত্র আছে। এক কান্ধ করে। না বাবা, আমরা ভাগে ব্যবসা করি।

সন্ন্যাসী। তাহলে তোমাকে যে সন্ন্যাসী হতে হবে। বছকাল সোনা ছুঁতেই পাবে না।

गक्तभाता मा स्व भक्त कथा।

मन्नामो। मन नानमा विम ছाङ्ख् भाव जत्वरे এ नानमा हम्बत ।

লক্ষের। শেষকালে তুকুল বাবে না তো? যদি একেবারে ফাঁকিতে না পড়ি তাহলে তোমার তল্পি বরে তোমার পিছন পিছন চলতে রাজি আছি। সত্যি বলছি ঠাকুর, কারও কথার বড়ো সহজে বিশ্বাস করি নে—কিন্ধ তোমার কথাটা কেমন মনে লাগছে। আছো। আছো রাজি। তোমার চেলাই হব। ওই রে রাজা আসছে। আমি তবে একট আড়ালে দাঁড়াই গে।

### বন্দিগণের গান

রাজরাজেন্দ্র জর জরতু জর হে।
ব্যাপ্ত পরতাপ তব বিশ্বমর হে।
হুইদলদলন তব দণ্ড ভরকারী,
শক্রজনদর্শহর দীপ্ত তরবারি,
সংকট শরণ্য তুমি দৈশুত্থহারী,
মুক্ত অবরোধ তব অভ্যাদর হে॥

#### রাজা সোমপালের প্রবেশ

मामनान। अनाम हहे ठीकृत।

সন্মাসী। জন্ন হ'ক, কী বাসনা তোমার।

সোমপাল। সে-কথা নিশ্চর তোমার অগোচর নেই। আমি অগণ্ড রাজ্যের অধীশর হতে চাই প্রভূ।

সন্মাসী। ভাহলে গোড়া থেকে শুরু করো। ভোমার খণ্ডরাজাটি ছেড়ে লাও।

সোমপাল। পরিহাস নর ঠাকুর। বিজ্ঞরাদিত্যের প্রতাপ আমার অসম্ভ বোধ হয়, আমি তার সামস্ভ হয়ে থাকতে পারব না।

সন্ন্যাসী। রাজন, তবে সত্য কথা বলি, আমার পক্ষেও সে-ব্যক্তি অসহ হরে উঠেছে।

मामभाग। वन की ठीकूत!

সন্ন্যাসী। এক বর্ণপ্ত মিধ্যা বলছিনে। তাকে বশ করবার জ্ঞান্তেই আমি মন্ত্রসাধনা করছি।

সোমপাল। তাই তুমি সন্নাসী হয়েছ ?

मन्नामी। जाहे वर्षे।

সোমপাল। মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ হবে ?

मन्नामी। व्यमस्य त्वरे।

সোমপাল। তাহলে ঠাকুর আমার কথা মনে রেখো। তুমি যা চাও আমি তোমাকে দেব। যদি সে বশ মানে তাহলে আমার কাছে যদি—

সন্ন্যাসী। তা বেশ, সেই চক্রবর্তী সম্রাটকে আমি তোমার সভার ধরে আনব।

সোমপাল। কিন্তু বিলম্ব করতে ইচ্ছা করছে না। শরৎকাল এসেছে—সকাল বেলা উঠে বেতসিনীর জলের উপর বখন আখিনের রৌদ্র পড়ে তখন আমার সৈক্তসামস্ত নিয়ে দিখিজ্ঞায়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। যদি আশীর্বাদ কর তাহলে—

সন্ন্যাসী। কোনো প্রয়োজন নেই; শরংকালেই আমি তাকে তোমার কাছে সমর্পণ করব, এই তো উপযুক্ত কাল। তুমি তাকে নিয়ে কী করবে?

সোমপাল। আমার একটা কোনো কাব্দে লাগিরে দেব—ভার অহংকার দূর করতে হবে।

সন্ন্যাসী। এ তো ধুব ভালো কথা। যদি তার অহংকার চূর্ণ করতে পার তাহলে ভারি খুলি হব।

সোমপাল। ঠাকুর, চলো আমার রাজভবনে।

সন্ন্যাসী। সেটি পারছি নে। আমার দলের লোকদের অপেক্ষার আছি। তৃমি বাও বাবা। আমার কল্তে কিছু ভেবো না। তোমার মনের বাসনা বে আমাকে ব্যক্ত করে বলেছ এতে আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে। বিক্লয়াদিত্যের বে এত শক্ত ক্ষমে উঠেছে তা ভো আমি ক্লানতেম না।

সোমপাল। তবে বিদার হই। প্রণাম।
(পুনশ্চ কিরিয়া আসিরা) আছে। ঠাকুর, তুমি তো বিজয়াদিত্যকে জান, সভা করে
বলো দেবি, লোকে তার সম্বন্ধে বতটা রটনা করে ততটা কি সভা ?

সন্ন্যাসী। কিছুমাত্র না। লোকে তাকে একটা মন্ত রাজা বলে মনে করে কিছে সে নিতান্তই সাধারণ মাছবের মতো। তার সাজসক্ষা দেখেই লোকে ভূলে গেছে। সোমপাল। বল কী ঠাকুর, হা হা হা হা ! আমিও তাই ঠাউরেছিলেম। আঁন, নিতান্তই সাধারণ মাছব।

সন্নাসী। আমার ইচ্ছে আছে আমি তাকে সেইটে আচ্ছা করে বৃঝিরে দেব। সে বে রাজার পোশাক পরে ফাঁকি দিরে অক্ত পাঁচ জনের চেরে নিজেকে মন্ত একটা কিছু বলে মনে করে আমি তার সেই ভূলটা একেবারে ঘূচিয়ে দেব।

• সোমপাল। ঠাকুর, ভূমি সব ফাঁস করে দাও। ও বে মিখ্যে রাজা, ভূরো রাজা, সে বেন আর ছাপা না থাকে। ওর বড়ো অহংকার হয়েছে।

সন্ন্যাসী। আমি তো সেই চেষ্টাতেই আছি। তুমি নিশ্চিম্ব থাকো, যতক্ষণ না

• আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় আমি সহজে ছাড়ব না।

সোমপাল। প্রণাম।

প্রস্থান

#### উপনন্দের প্রবেশ

উপনন্দ। ঠাকুর, আমার মনের ভার তো গেল না।

मद्यामी। की इन वावा।

উপনন্দ। মনে করেছিলেম লক্ষের বধন আমাকে অপমান করেছে তথন ওর কাছে আমি আর ঋণ বীকার করব না। তাই পুঁথিপত্র নিরে ঘরে কিরে গিরেছিলেম। সেধানে আমার প্রভ্র বীণাটি নিরে তার ধূলো ঝাড়তে গিয়ে তারগুলি বেজে উঠল— অমনি আমার মনটার ভিতর যে কেমন হল সে আমি বলতে পারি নে। সেই বীণার কাছে লুটিরে পড়ে বৃক কেটে আমার চোধের জল পড়তে লাগল। মনে হল আমার প্রভ্র কাছে আমি অপরাধ করেছি। লক্ষেশরের কাছে আমার প্রভ্ ঋণী হয়ে রইলেন আর আমি নিশ্চিম্ব হয়ে আছি। ঠাকুর, এ তো আমার কেনোমতেই সম্ব হচ্ছে না। ইচ্ছে করছে আমার প্রভ্র জয়ে আজ আমি অসাধ্য কিছু একটা করি। আমি তোমাকে মিধ্যা বলছি নে—তার ঋণ শোধ করতে বদি আজ প্রাণ দিতে পারি তাহলে আমার খুব জানন্দ হবে,—মনে হবে আজকের এই স্থন্দর শরতের দিন আমার পক্ষে সার্থক হল।

मद्यांनी। वावा, जूबि वा वन्ह मजुरे वन्ह।

উপনন্দ। ঠীকুর, ভূমি তো অনেক দেশ ক্ষেদ্ধ আমার মতো অকর্মণ্যকেও হাজার কার্মাপণ দিয়ে কিনতে পারেন এমন মহাত্মা কেউ ্আছেন ? তাহলেই ঋণটা শোধ হয়ে যায়। এ নগরে যদি চেষ্টা করি ভাহলে বালক বলে ছোটো জ্বাভ বলে সকলে আমাকে খুব কম দাম দেবে।

সন্ন্যাসী। না বাবা, তোমার মূল্য এগানে কেউ বুঝবে না। **আমি ভাবছি কি** বিনি তোমার প্রভূকে অভ্যস্ত আদর করতেন সেই বিজয়াদিত্য বলে রাজাটার কাছে, গেলে কেমন হয়?

উপনন। বিজয়াদিতা ? তিনি যে আমাদের সমাট।

সন্মাসী। তাই না কি?

छेशनम । जूमि कान ना त्वि ?

महाभी। जा इत्। ना इत्र जारे इन।

উপনন। আমার মতো ছেলেকে তিনি কি দাম দিয়ে কিনবেন ?

সন্ন্যাসী। বাবা, বিনামূল্যে কেনবার মতো ক্ষমতা তাঁর যদি থাকে তাহলে বিনামূল্যেই কিনবেন। কিন্তু তোমার ঋণটুকু শোধ করে না দিতে পারলে তাঁর এত ঋণ জমবে যে তাঁর রাজভাগুার লজ্জিত হবে, এ আমি তোমাকে সত্যই বলছি।

উপনন্দ। ঠাকুর এও কি সম্ভব ?

সন্ম্যাসী। বাবা, জগতে কেবল কি এক লক্ষেশ্বরই সম্ভব, তার চেল্লে বড়ো সম্ভাবনা কি আর কিছুই নেই ?

উপনন্দ। আচ্ছা, যদি সে সম্ভব হয় তো হবে, কিন্তু আমি ততদিন পুঁপিগুলি নকল করে কিছু কিছু শোধ করতে থাকি—নইলে আমার মনে বড়ো শ্লানি হচ্ছে।

সন্মাসী। ঠিক কথা বলেছ বাবা। বোঝা মাধার তুলে নাও, কারও প্রত্যাশার কেলে রেখে সময় বইয়ে দিয়ো না।

উপনন্দ। তাহলে চললেম ঠাকুর। তোগার কথা শুনে আমি মনে কন্ত বে বল পেরেছি সে আমি বলে উঠতে পারি নে।

#### লক্ষেরের প্রবেশ

লক্ষের। ঠাকুর, অনেক ভেবে দেখলেম—পারব না। ভোমার চেলা হওরা আমার কর্ম নয়। যা পেয়েছি তা অনেক জ্বংশে পেরেছি, ভোমার এক ক্থার সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে শেষকালে হার হার করে মরব। আমার বেশি আশার কাছ নেই।

मन्नामी। म-क्षांने वृक्तलहे इन।

লক্ষের। ঠাকুর, এবার একট্থানি উঠতে হচ্ছে।

সন্মাসী। (উঠিবা) তাহলে তোমার কাছ থেকে ছুটি পাওরা গেল।

লক্ষের। (মাট ও শুক্পত্র সরাইরা কোটা বাহির করিরা) ঠাকুর, এইটুকুর জন্তে আজ সকাল থেকে সমন্ত হিসাব কিতাব কেলে রেখে এই জারগাটার চারদিকে ভূতের মতো ঘূরে বেড়িরেছি। এই বে গজমোতি, এ আমি তোমাকে আজ প্রথম দেখালেম। আজ পর্যন্ত কেবলই এটাকে লুকিরে লুকিরে বেড়িরেছি; তোমাকে দেখাতে পেরে মনটা তবু একটু হালকা হল। (সর্ব্বাসীর হাতের কাছে অগ্রসর করিরাই তাড়াতাড়ি কিরাইরা লইরা) না হল না। তোমাকে বে এত বিশ্বাস করলেম, তবু এ জিনিস একটিবার তোমার হাতে ভূলে দিই এমন শক্তি আমার নেই। এই বে আলোতে এটাকে ভূলে ধরেছি আমার বুকের ভিতরে বেন গুরগুর করছে। আছ্বা ঠাকুর, বিজরাদিত্য কেমন লোক বলো তো। তাকে বিক্রি করতে গেলে সে তো দাম না দিয়ে এটা আমার কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নেবে না গ আমার ওই এক মূশকিল হয়েছে। আমি এটা বেচতেও পারছি নে, রাখতেও পারছি নে, এর জন্তে আমার রাত্রে ঘূম হর না। বিজরাদিত্যকে ভূমি বিশ্বাস কর গ

সন্ন্যাসী। সব সমরে কি তাকে বিশাস করা যায়?

লক্ষেশ্বর। সেই তো মূশকিলের কথা। আমি দেবছি এটা মাটিতেই পোতা থাকবে, হঠাং কোন্দিন মরে ধাব, কেউ সন্ধানও পাবে না।

সন্মাসী। রাজাও না, সম্রাটও না, ওই মাটিই সব ফাঁকি দিরে নেবে। তোমাকেও নেবে, আমাকেও নেবে।

লক্ষের। তা নিক গে, কিছু আমার কেবলই ভাবনা হয় আমি মরে গেলে কোধা থেকে কে এলে হঠাং হয়তো খুঁড়তে খুঁড়তে ওটা পেরে যাবে। যাই হ'ক ঠাকুর, কিছু তোমার মূবে ওই সোনার পদ্মর কথাটা আমার কাছে বড়ো ভালো লাগল। আমার কেমন মনে হচ্ছে ওটা তুমি হয়তো খুঁজে বের করতে পারবে। কিছু তা হ'ক গে, আমি ভোমার চেলা হতে পারব না। প্রশাম।

# ঠাকুরদাদা ও শেখরের প্রবেশ

সন্ধ্যাসী। ওছে প্রদেশী, তুমি তো মামুবের ভিতরকার মতলব সব দেখতে পাও। তুমি জান আমি বেরিয়েছিলুম বিখের ঋণ শোধ করতে।

ঠাকুরদাদা। কী ৰণ প্রভূ আমাকে একটু বুৰিয়ে বলবেন না ?

সন্মাসী। আনন্দের ৰণ ঠাকুবদা। শরভে বে সোনার আলোর স্থা ঢেলে দিরেছে—ভার শোধ ক্রভে চাই বদি ভো হ্রদ্য ঢেলে দিতে হবে। ওহে উদাসী, তুমি বল কী ?

শেখর।

গান

দেওরা নেওরা কিরিয়ে দেওরা তোমার আমার জনম জনম এই চলেছে মরণ কভু তারে পামার ?

ষধন তোমার গানে আমি জাগি আকাশে চাই তোমার লাগি,

আবার একতারাতে আমার গানে মাটির পানে তোমায় নামায়।

ওগো তোমার সোনার আলোর ধারা তার ধারি ধার,

আমার কালো মাটির ফুল ফুটিরে শোধ করি তার।

আমার শরং-রাতের শেকালি বন সৌরভেতে মাতে যখন,

তখন পালটা সে তান লাগে তব শ্রাবণ-রাতের প্রেম-বরিষায়।

সন্মাসী। এই ঋণশোধের ছবি আমি দেবে নিলেম ওই উপনন্দের মধ্যে। ওই তোপ্রেমের ঋণপ্রেম দিয়ে শুধছে। উপনন্দকে তুমি দেখেছ?

শেখর। হাঁ তাকে দেখে নিয়েছি, বুঝেও নিয়েছি। ছেলেদের মুখে উপনন্দ আর ঠাকুরদা এই তুই নাম বাজছে। তাদের কাছ থেকে ওর সব ধবর পেলুম।

সন্মাসী। ওকে সবাই ভালোবাসে, কেননা ও যে ত্বংশের শোভার স্থলর। বিশ্বর। ঠাকুর, যদি তাকিয়ে দেখ তবে দেখবে সব স্থলরই ত্বংশের শোভার স্থলর। এই যে ধানের থেত আজ সব্জ ঐশর্বে ভরে উঠেছে এর শিকড়ে শিকড়ে পাতার পাতার ত্যাগ। মাট খেকে জল খেকে হাওয়া খেকে যা-কিছু ও পেয়েছে সমস্তই আপন প্রাণের ভিতর দিয়ে একেবারে নিংড়ে নিয়ে মঞ্চরীতে মঞ্চরীতে উৎসর্গ করে দিলে। তাই তো চোখ কুড়িয়ে গেল।

সন্মাসী। ঠিক বলেছ উদাসী, প্রেমের আনন্দে উপনন্দ তৃঃখের ভিতর দিয়ে জীবনের ভরা খেতের কসল কলিয়ে তুললে।

শেবর। ওই ছঃবের রতনমালা বিশের কঠে ঝলমল করছে।

#### গান

ভোমার সোনার থালার সাজাব আজ তুখের অশ্রধার। জননী গো, গাঁধৰ ভোমার গলার মুক্তাহার। চন্দ্ৰহৰ্ পাৰের কাছে माना रूप कफ़िरव चारह, তোমার বুকে শোভা পাবে আমার তুখের অলংকার। ্ধনধান্ত তোমারি ধন কী করবে তা কও, দিতে চাও তো দিয়ো আমার, নিতে চাও তো লও। তুঃখ আমার ঘরের জিনিস, খাটি রতন তুই তো চিনিস, প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস তোর এ মোর অহংকার।

#### লক্ষেথরের প্রবেশ

লক্ষের। এই বে, এ লোকটি এখানে এসে জুটেছে। (চোখ টিপিরা) ঠাকুরদা, এঁকে চিনতে পেরেছ কি, ইনি একজন সন্ধানী লোক।

শেষর। সেইক্সেই ভো তোমাকে ছেড়ে এখন এঁকে ধরেছি।

লক্ষেম্ব। এঁকে দেখে ঠাউরেছ ওঁর সঞ্চয় কিছু আছে, আমার মত অকিঞ্চন না।

শেষর। ঠিক বটে। সেইজন্তে লেগে আছি, আদার না করে ছাড়ছি নে।

লক্ষের। কিন্তু এতক্ষণ তোমরা তিনজনে মিলে চুপিচুপি কী পরামর্শ করছিলে বলো দেখি ?

সন্মাসী। আমাদের সেই সোনার পদ্মের পরামর্ল।

লক্ষেশ্বর। আঁয়া ! এরই মধ্যে সমগ্ত ফাঁস ক্ষরে বসে আছ ? বাবা, ভূমি এই ব্যবসাব্তি নিয়ে সোনার পদ্মর আমদানি করবে ? তবেই হরেছে। ভূমি যেই মনে করলে আমি রাজি হলেম না অমনি তাড়াতাড়ি অংশীদার খুঁজতে লেগে গেছ! কিছ এসব কি ঠাকুরদার কর্ম। ওঁর পুঁজিই বা কী।

সন্মাসী। তুমি খবর পাও নি। কিন্তু একেবারে পুঁজি নেই তা নয়। ভিতরে ভিতরে জমিয়েছে।

লক্ষেশর। (ঠাকুরদাদার পিঠ চাপড়াইরা) সত্যি না কি ঠাকুরদা? বড়ো তো ফাঁকি দিরে আসছ। তোমাকে তো চিনতেম না। লোকে আমাকেই সন্দেহ করে, তোমাকে তো স্বরং রাজাও সন্দেহ করে না। তাহলে এতদিনে ধানাতরাশি পড়ে বেত। আমি তো, দাদা, গুপ্তচরের ভরে ঘরে চাকরবাকর রাখি নে।

ঠাকুরদাদা। তবে যে আজ সকালে ছেলে তাড়াবার বেলায় উর্ধান্বরে চোবে, তেওয়ারি, গিরধারিলালকে হাঁক পাড়ছিলে।

লক্ষের। যথন নিশ্চয় জানি হাঁক পাড়লেও কেউ আসবে না, তখন উর্ধেষরের জোরেই আসর গরম করে তুলতে হয়। কিন্তু বলে তো ভালো করলেম না। মাছুবের সঙ্গে কথা কবার তো বিপদই ওই। সেইজন্তেই কারও কাছে ঘেঁষি নে। দেখো দাদা, ফাঁস করে দিয়ো না।

ঠাকুরদাদা। ভর নেই তোমার।

লক্ষের। ভর না থাকলেও তব্ ভর ঘোচে কই। ওই যে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ্যুষ আসছে। ওই দেখছ না দূরে—আকাশে যে ধুলো উড়িয়ে দিয়েছে। সবাই খবর পেয়েছে স্থামী অপূর্বানন্দ এসেছেন। এবার পায়ের ধুলো নিয়ে তোমার পায়ের তেলো হাঁটু পর্যন্ত খইয়ে দেবে। যাই হ'ক তুমি যে-রকম আলগা মাছ্যু দেখছি, সেই কথাটা আর কারও কাছে ফাঁস ক'রো না—অংশীদার আর বাড়িয়ো না।

সন্ধ্যাসী। ঠাকুরদা, আর তো দেরি করলে চলবে না। লোকজন জুটতে আরম্ভ করেছে, পূত্র দাও ধন দাও করে আমাকে একেবারে মাটি করে দেবে। ছেলেগুলিকে এইবেলা ভাকো। তারা ধন চায় না, পূত্র চায় না, তাদের সঙ্গে ধেলা জুড়ে দিলেই পুত্রধনের কাঙালরা আমাকে ত্যাগ করবে।

ঠাকুরদাদা। ছেলেদের আর ডাকতে হবে না। ওই যে আওরাজ পাওরা যাচেছ। এল বলে।

শেখরকে সঙ্গে লইয়া ছেলেদের প্রবেশ

ছেলের। সন্মাসী ঠাকুর। সন্মাসী ঠাকুর।

मणामी। की वावा।

ছেলেরা। ভূমি আমাদের নিয়ে খেলো।

সন্মাসী। সে কি হর বাবা! আমার কি সে ক্ষমতা আছে? তোমরা আমাকে নিরে ধেলাও।

ছেলেরা। की খেলা খেলবে ?

সন্ন্যাসী। আমরা আজ শারদোৎসব খেলব।

श्रथम बानक। त्न दबन इरव।

ৰিতীয় বালক। সে বেশ মজা হবে।

ভূতীর বালক। সে কী খেলা ঠাকুর ?

• চভূর্থ বালক। সে কেমন করে খেলতে হয়?

সন্মাসী। এই পরদেশীকে তোমাদের সহায় করো, এ মাহুবটি সকল খেলাই খেলতে জানে।

প্রথম বালক। সে বেশ মজা হবে।

षिতীর বালক। পরদেশী, তুমি বলে দাও আমাদের কী করতে হবে।

শেখর। আচ্ছা, তাহলে চল তোমাদের সাজিরে নিয়ে আসি গে।

[ বালকগণকে লইয়া কবির প্রস্থান

#### একদল লোকের প্রবেশ

প্রথম ব্যক্তি। ওরে সন্মাসী কোণার গেল রে।

षिতীর ব্যক্তি। কই বাবা, সন্ন্যাসী কই।

ठीकूत्रमामा । এই यে आभारमत महाामी ।

প্রথম ব্যক্তি। ও বেন খেলার সন্ন্যাসী। সত্যিকার সন্ন্যাসী কোখার গেলেন।

সন্মাসী। সন্ত্যিকার সন্মাসী কি সহক্ষে মেলে। আমি একদল ছেলেকে নিয়ে সন্মাসী সন্মাসী খেলছি।

প্রথম ব্যক্তি। ও ভোমার কী-রকম খেলা গা!

ৰিতীয় ব্যক্তি। ওতে বে অপরাধ হবে।

ভূতীর ব্যক্তি। কেলো কেলো তোমার জটা ফেলো।

চতুর্থ ব্যক্তি। ওরে দেখ না গেরুয়া পরেছে। কিছু এটা দামি জিনিস রে।

প্রথম ব্যক্তি। বাবা, তোমার এই শবের সন্থাসীর সাজ কেন।

সন্থাসী।, আমি যে কবির কাছে দীক্ষা নিরেছিলুম।

ৰিভীর ব্যক্তি। কবির কাছে? এ বে তনি নতুন কথা। আমাদের গাঁবে আছে

ভূষণ কবি, কৈবন্তর পো, লেখে ভালো, কিন্তু দীক্ষা দিতে এলে তার ঘরে আগুন লাগিরে দিতুম না।

প্রথম ব্যক্তি। তবে যে আমাদের কে একজন বললে কোণাকার কোন্ একজন স্থামী এসেছে।

সন্ন্যাসী। যদি-বা এসে থাকে তাকে দিয়ে তোমাদের কোনো কাজ হবে না। দিতীয় ব্যক্তি। কেন ? সে ভগু না কি ?

সন্ন্যাসী। তা নয় তো কী?

ভূতীর ব্যক্তি। বাবা, তোমার চেহারাটি কিন্তু ভালো। ভূমি মন্ত্রতন্ত্র কিছু শিখেছ ? সন্ম্যাসী। শেখবার ইচ্ছা তো আছে কিন্তু শেখার কে ?

তৃতীয় ব্যক্তি। একটি লোক আছে বাবা—দে পাকে ভৈরবপুরে, লোকটা বেতাল-সিদ্ধ। একটি লোকের ছেলে মারা যাচ্ছিল, তার বাপ এসে ধরে পড়তেই লোকটা করলে কী, সেই ছেলেটার প্রাণপুরুষকে একটা নেকড়ে বাদের মধ্যে চালান করে দিলে। বললে বিশাস করবে না, ছেলেটা ম'লো বটে কিন্তু নেকড়েটা আজও দিব্যি বেঁচে আছে। না, হাসছ কী, আমার সম্বন্ধী স্বচক্ষে দেখে এসেছে। সেই নেকড়েটাকে মারতে গেলে বাপ লাঠি হাতে ছুটে আসে। তাকে ছবেলা ছাগল খাইয়ে লোকটা কতুর হয়ে গেল। বিত্যে যদি শিখতে চাও তো সেই সন্মাসীর কাছে যাও।

প্রথম ব্যক্তি। ওরে চল্ রে বেলা হয়ে গেল। সল্পাসী কল্পাসি সব মিথ্যে। সে-কথা আমি তো তখনই বলেছিলেম। আজকালকার দিনে কি আর সে-রকম যোগবল আছে।

দিতীয় ব্যক্তি। সে তো সত্যি। কিন্তু আমাকে যে কালুর মা বললে তার ভাগনে নিব্দের চক্ষে দেখে এসেছে সন্ন্যাসী একটান গাঁজা টেনে কলকেটা যেমনি উপুড় করলে অমনি তার মধ্যে থেকে এক ভাঁড় মদ আর একটা আন্ত মড়ার মাধার খুলি বেরিয়ে পডল।

তৃতীয় ব্যক্তি। বল কী, নিজের চক্ষে দেখেছে?

षिতীয় ব্যক্তি। হাঁ রে, নিব্দের চক্ষে বই কি।

তৃতীয় ব্যক্তি। আছে রে আছে, সিম্বপুরুষ আছে; ভাগ্যে যদি থাকে তবে তো দর্শন পাব। তা চল্ না ভাই, কোন্দিকে গেল একবার দেখে আসি গে। [প্রস্থান

#### লক্ষেরর প্রবেশ

লক্ষেশ্ব। দেখো ঠাকুর, তোমার মস্তর যদি কিরিরে না নাও তো ভালো হবে না বলছি। কী মৃশকিলেই কেলেছ, আমার হিসাবের খাতা মাটি হয়ে গেল। একবার মনটা বলে বাই সোনার পদ্মর খোঁজে, আবার বলি থাক গে ও-সূব বাজে কথা। একবার মনে ভাবি, এবার বুঝি তবে ঠাকুরদাই জিতলে বা, আবার ভাবি মকক গে ঠাকুরদা। ঠাকুর, এ তো ভালো কথা নয়। চেলা-ধরা ব্যবসা দেখছি তোমার। কিন্তু সে হবে না, কোনোমতেই হবে না। চুপ করে হাসছ কী। আমি বলছি আমাকে পারবে না— আমার শক্ত হাড়। লক্ষেশ্ব কোনোদিন তোমার চেলাগিরিতে ভিড্বে না। [প্রস্থান

# ফুল লইয়া ছেলেদের সঙ্গে শেখরের প্রবেশ

ু সন্ন্যাসী। এবার অর্ঘ্য সাজ্বানো যাক। এ বে টগর, এই বুঝি মালতী, শেকালিকাও অনেক এনেছ দেখছি। সমন্তই শুল্র, শুল্র, শুল্র। এবারে সকলে মিলে শারদোৎসবের আবাহন গানটি ধরো। কবি, তুমি ধরিয়ে দাও। ঠাকুরদা, তুমিও যোগ দিয়ো।

গান

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা গেঁখেছি শেকালি মালা। नवीन शास्त्र मक्ष्यी पिएय माक्रिय अत्मिष्ट जाना। এস গো শারদলন্দ্রী, তোমার ख्य प्रस्वत दर्भ, **अम** निर्मण नील भरथ, এস ধৌত স্থামল আলো-ঝলমল বনগিরি পর্বতে। এস মুকুটে পরিয়া খেত শতদল শীতল শিশির-ঢালা ॥ ঝরা মালতীর ফুলে আসন্-বিছানো নিভূত কুঞ্জে ভরা গদার কুলে, ক্ষিরিছে মরাক ভানা পাতিবারে তোমার চরণমূলে। গুৰুর তান তুলিয়ো তোমার নোনাক বীণার তারে मृष् स्थू वारकादा,

হাসিতালা স্থার গলিয়া পড়িবে
ক্ষণিক অশ্রুখারে।
রহিয়া রহিয়া যে পরশ্রমণি
ঝলকে অলককোণে,
পলকের তরে সকক্ষণ করে
বুলায়ো বুলায়ো মনে।
সোনা হয়ে যাবে সকল ভাবনা,
আঁধার হইবে আলা॥

শেখর। পৌছেছে, গান আকাশের পারে গিয়ে পৌছেছে। দার খুলেছে তাঁর। দেখতে পাচ্ছ কি, শারদা বেরিয়েছেন। দেখতে পাচ্ছ না? আচ্ছা তাহলে আগে ধ্যানের গানটি গেয়ে নিই।

গান

লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া। দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া। কোন সাগরের পার হতে আনে कान् ऋष्द्रव धन। ভেসে বেতে চার মন, ফেলে যেতে চায় এই কিনারায় সব চাওয়া সব পাওয়া। পিছনে ঝরিছে ঝর ঝর জল শুক শুক দেয়া ভাকে, মুখে এসে পড়ে অঙ্কণ কিরণ ছিল মেখের ফাঁকে। ওগো কাণ্ডারী, কে গো তুমি, কার হাসিকান্নার ধন। ভেবে মরে মোর মন কোন্ স্থরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র की यह हत्व शांख्या ॥

এবারে আর দেখতে পাই নি বলবার জো নেই। প্রথম বালক। কই দেখিরে দাও না। শেধর। ওই বে সাদা মেৰ ভেসে আসছে।

ৰিভীয় বালক। হাঁ হাঁ ভেলে আসছে।

্ তৃতীয় বালক। হা আমিও দেখেছি।

শেখর। ওই যে আকাশ ভরে গেল।

श्रवम वानक। किरम ?

শেধর। কিসে! এই তো স্পাইই দেখা যাচ্ছে আলোতে, আনন্দে। বাতাসে শিশিরের পরশ পাচ্ছ না?

দ্বিতীয় বালক। হাঁ পাক্তি।

শেষর। তবে আর কী! চকু সার্থক হরেছে, শরীর পবিত্র হরেছে, মন প্রশাস্ত হরেছে। এসেছেন, এসেছেন, আমাদের মাঝখানেই এসেছেন। দেখছ না বেতসিনী নদীর ভাবটা। আর ধানের খেত কী রকম চঞ্চল হরে উঠেছে। এবার বরণের গানটা ধরিরে দিই। গাও।

#### গান

আমার নয়ন-ভূলানো এলে। আমি কী হেরিলাম হৃদর মেলে।

শেখর। সমস্ত বনে বনে নদীর ধারে ধারে গেয়ে আসি গে।

[ ছেলেদের লইয়া গাহিতে গাহিতে শেখরের প্রস্থান

#### লক্ষেথরের প্রবেশ

र्जाक्त्रमामा। এ की इन ! नथा श्राक्त्रमा भरताह (य।

লক্ষের। সন্থ্যাসী ঠাকুর, এবার আর কথা নেই। আমি তোমারই চেলা। এই নাও আমার গল্পমোতির কোঁটো—এই আমার মণিমাণিক্যের পেটিকা তোমারই কাছে রইল। দেখো ঠাকুর, সাবধানে রেখো।

সন্নাসী। তোমার এমন মতি কেন হল লক্ষেত্র ?

লক্ষের। সহজে হর নি প্রাকৃ! সম্রাট বিজ্ঞরাদিত্যের সৈন্য আসছে। এবার আমার ঘরে কি আর কিছু থাকরে? ভোমার গারে ভো কেউ হাত দিতে পারবে না, এ-সমস্ত ভোমার কাছেই রাখলেম। ভোমার চেলাকে তৃমি রক্ষা করো বাবা, আমি ভোমার শরণাগত।

#### সোমপালের প্রবেশ

त्गामभाग। महामी श्रेक्त।

সন্ন্যাসী। বসো, বসো, ভূমি যে হাঁপিরে পড়েছ। একটু বিশ্রাম করো।

সোমপাল। বিশ্রাম করবার সময় নেই। ঠাকুর, চরের মুখে সংবাদ পাওয়া গেল যে, বিজয়াদিত্যের পতাকা দেখা দিয়েছে—তাঁর সৈয়াদল আসছে।

সন্ন্যাসী। বল কী। বোধ হয় শরংকালের আনন্দে তাঁকে আর ঘরে টি কতে। দেয় নি: তিনি রাজ্যবিস্তার করতে বেরিয়েছেন।

সোমপাল। কী সর্বনাশ। রাজ্যবিস্তার করতে বেরিয়েছেন!

সন্মাসী। বাবা, এতে ত্বংবিত হলে চলবে কেন? তৃমিও তো রাজ্যবিস্তার করবার উদযোগে ছিলে।

সোমপাল। না, সে হল খতত্ত্ব কথা। তাই বলে আমার এই রাজ্যটুকুতে—তা সে বাই হ'ক, আমি তোমার শরণাগত। এই বিপদ হতে আমাকে বাঁচাতেই হবে, বোধ হয় কোনো হাইলোক তাঁর কাছে লাগিয়েছে বে আমি তাঁকে লজ্মন করতে ইচ্ছা করেছি; তুমি তাঁকে ব'লো সে-কথা সম্পূর্ণ মিধ্যা, সর্বৈব মিধ্যা। আমি কি এমনি উন্মত্ত ? আমার রাজচক্রবর্তী হবার দরকার কী ? আমার শক্তিই বা এমন কী আছে ?

मन्नामी। ठीक्तम।

ठीकूत्रमामा। की अजू?

সন্ন্যাসী। দেখো, আমি গেরুয়া পরে এবং গুটিকতক ছেলেকে মাত্র নিয়ে শারদোংসব কেমন জমিয়ে তুলেছিলেম আর ওই চক্রবর্তী সম্রাটটা তার সমন্ত সৈক্তসামস্ত নিরে এমন তুর্লভ উৎসব কেবল নষ্টই করতে পারে। লোকটা কী-রকম তুর্ভাগা দেখেছ।

সোমপাল। চুপ করো, চুপ করো ঠাকুর। কে স্থাবার কোন্ দিক থেকে শুনতে পাবে।

সন্ন্যাসী। ওই বিজয়াদিত্যের পরে আমার—

সোমপাল। আরে চূপ, চূপ। তুমি সর্বনাশ করবে দেখছি। তাঁর প্রতি তোমার মনের ভাব যাই থাক সে তুমি মনেই রেখে দাও।

সন্ন্যাসী। তোমার সবে পূর্বেও তো সে-বিষয়ে কিছু আলোচনা হরে গেছে।

সোমপাল। কী মূশকিলেই পড়লেম। সে-সব কথা কেন ঠাকুর, সে এখন থাক না। ওছে লক্ষেশ্বর, তুমি এখানে বসে বসে কী শুনছ। এখান থেকে বাও না।

লক্ষের। মহারাজ, যাই এমন আমার সাধ্য কী আছে। একেবারে পাণর দিয়ে চেপে রেণেছে। যমে না নড়ালে আমার আর নড়চড় নেই। নইলে মহারাজের সামনে আমি যে ইচ্ছাসুখে বসে গাকি এমন আমার স্বভাবই নয়।

### বিজয়াদিত্যের অমাত্যগণের প্রবেশ

মন্ত্রী। জর হ'ক মহারাজাধিরাজচক্রবর্তী বিজয়াদিত্য। [ ভূমিষ্ঠ হইরা প্রণাম সোমপাল। আরে করেন কী, করেন কী। আমাকে পরিহাস করছেন নাকি। এআমি বিজয়াদিত্য নই। আমি তাঁর চরণাপ্রিত সামস্ত সোমপাল।

মন্ত্রী। মহারাজ, সমর তো অতীত হরেছে একণে রাজধানীতে কিরে চলুন। সন্ত্রাসী। ঠাকুরদা, পূর্বেই তো বলেছিলেম পাঠশালা ছেড়ে পালিরেছি কিন্তু গুরুষশার পিছন পিছন তাড়া করেছেন।

ঠাকুরদাদা। প্রস্তু এ কী কাগু। আমি তো স্বপ্ন দেখছি নে!
সন্মাসী। স্বপ্ন জুমিই দেখছ কি এঁরাই দেখছেন তা নিশ্চর করে কে বলবে !
ঠাকুরদাদা। তবে কি—

সন্ন্যাসী। হাঁ, এঁরা কয়জনে আমাকে বিজয়াদিত্য বলেই তো জানেন।

ঠাকুরদাদা। প্রভূ, আমিই তো তবে জিতেছি। এই কর্মণ্ডে আমি তোমার বে পরিচরটি পেরেছি তা এঁরা পর্বস্ত পান নি। কিন্তু বড়ো সংকটে কেললে তো ঠাকুর।

লক্ষেশ্বর। আমিও বড়ো সংকটে পড়েছি মহারাজ। আমি সম্রাটের হাত থেকে বাঁচবার জন্তে সন্ন্যাসীর হাতে ধরা দিরেছি, এখন আমি যে কার হাতে আছি সেটা ভেবেই পান্ধিনে।

সোমপাল। মহারাজ দাসকে কি পরীক্ষা করতে বেরিয়েছিলেন ?

সন্মাসী। না সোমপাল, আমি নিজের পরীক্ষাতেই বেরিরেছিলেম।

সোমপাল। মহারাজ, আপনি বে শরতের বিজ্ঞর্যাত্রার বেরিরেছেন আজ তার পরিচয় পাওরা গেল। আজ আমার হার মেনে আনন্দ।

## উপনন্দের প্রবেশ

উপনন্দ। ঠাকুর। এ কী, রাজা যে। এরা সব কারা। [পলায়নোছম সন্ন্যাসী। এস, এস, বাবা, এস। কি বলছিলে বলো। (উপনন্দ নিরুত্তর) এঁদের সামনে বলতে লক্ষা করছ? আছো, তবে সোমপাল একটু অবসর নাও। ডোমরাও—

উপনন্দ। সে কী কথা। ইনি বে আমাদের রাজা, এঁর কাছে আমাকে অপরাধী ক'ৰো না। আমি তোমাকে বলতে এসেছিলেম এই কদিন পূঁপি লিখে আজ তার পারিশ্রমিক তিন কাহন পেরেছি। এই দেখো। সন্ধ্যাসী। আমার হাতে দাও বাবা। তুমি ভাবছ এই তোমার বহুমূল্য তিন কার্বাপণ আমি লক্ষেধরের হাতে ঋণশোধের জন্ম দেব ? এ আমি নিজে নিলেম। আমি এখানে শারদার উৎসব করেছি এ আমার তারই দক্ষিণা। কী বল বাবা!

উপনন্দ। ঠাকুর তুমি নেবে ?

সন্মাসী। নেব বই কি। তুমি ভাবছ সন্মাসী হয়েছি বলেই আমার কিছুতে লোভ নেই ? এ-সব জিনিসে আমার ভারি লোভ।

লক্ষের। সর্বনাশ! তবেই হয়েছে। ডাইনের হাতে পুত্র সমর্পণ করে বঙ্গে আছি দেখছি।

मद्यामी। अर्गा व्यष्ठी।

त्थिष्ठी। जात्म्य कक्रन।

সন্ন্যাসী। এই লোকটিকে হাজার কার্যাপণ গুনে দাও।

- त्थिष्ठी। त्य जातमा

উপনন। তবে ইনিই কি আমাকে কিনে নিলেন?

সন্ন্যাসী। উনি তোমাকে কিনে নেন ওঁর এমন সাধ্য কী। তুমি আমার।

উপনন্দ। (পা জড়াইয়া ধরিয়া) আমি কোন্ পুণ্য কুরেছিলেম যে আমার এমন ভাগা হল।

সন্মাসী। ওগো স্কৃতি।

মন্ত্ৰী। আৰু

সন্ন্যাসী। আমার পুত্র নেই বলে তোমরা সর্বদা আক্ষেপ করতে। এবারে সন্ন্যাসধর্মের জোরে এই পুত্রটি লাভ করেছি।

লক্ষেশর। হার হার আমার বরস বেশি হরে গেছে বলে কী স্থবোগটাই পেরিয়ে গেল।

মন্ত্রী। বড়ো আনন্দ। তা ইনি কোন্ রাজগৃহে—

সন্নাসী। ইনি যে-গৃহে জন্মছেন সে গৃহে জগতের অনেক বড়ো বড়ো বীর জন্মগ্রহণ করেছেন—প্রাণ ইতিহাস খুঁজে সে আমি ভোমাকে পরে দেবিয়ে দেব। লক্ষেশ্র।

मक्त्रपत्र। की जातम।

সন্মাসী। বিজয়দিত্যের হাত থেকে তোমার মণিমাণিক্য আমি রক্ষা করেছি এই তোমাকে ক্রিরে দিলেম।

লক্ষের। মহারাজ, যদি গোপনে কিরিরে দিতেন ভাহলেই বথার্থ রক্ষা করভেন, এখন রক্ষা করে কে ? সন্মাসী। এখন বিজয়াদিত্য স্বয়ং রক্ষা করবেন, তোমার ভর নেই। কিন্তু ভোমার কাছে আমার কিছু প্রাণ্য আছে।

লক্ষের। সর্বনাশ করলে।

সন্মাসী। ঠাকুরণা সাক্ষী আছেন।

লক্ষের। এখন সকলেই মিখ্যে সাক্ষ্য দেবে।

সন্মাসী। আমাকে ভিক্ষা দিতে চেরেছিলে। তোমার কাছে এক মুঠো চাল পাওনা আছে। রাজার মৃষ্টি কি ভরাতে পারবে ?

• লক্ষেশ্ব। মহারাজ, আমি সন্ন্যাসীর মৃষ্টি দেখেই কথাটা পেড়েছিলেম।

সন্নাসী। তবে তোমার ভর নেই, বাও।

লক্ষেশর। মহারাজ, ইচ্ছে করেন যদি তবে এইবার কিছু উপদেশ দিতে পারেন।

সন্ন্যাসী। এখনও দেরি আছে।

লক্ষের। তবে প্রণাম হই। চারদিকে সকলেই কোটোটার দিকে বড়ড তাকাচ্ছে।

সন্মাসী। রাজা সোমপাল, তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

সোমপাল। সে কী কথা! সমস্তই মহারাজের, বে আছেশ করবেন,—

সন্ন্যাসী। তোমার রাজ্য থেকে আমি একটি বন্দী নিয়ে যেতে চাই

সোমপাল। যাকে ইচ্ছা নাম ককন সৈক্ত পাঠিয়ে দিচ্ছি। না হয় আমি নিজেই যাব।

সন্মাসী। বেশি দ্রে পাঠাতে হবে না। (ঠাকুরদাদাকে দেখাইরা) তোমার এই প্রজাটিকে চাই।

সোমপাল। কেবল মাত্র এঁকে! মহারাজ যদি ইচ্ছা করেন তবে আমার রাজ্যে যে শ্রুতিধর শ্বতিভূবণ আছেন তাঁকে আপনার সভার নিরে যেতে পারেন।

সন্ধ্যাসী। না, অত বড়ো লোককে নিম্নে আমার স্থবিধা হবে না আমি এঁকেই চাই। আমার প্রাসাদে অনেক জিনিস আছে কেবল বরস্ত নেই।

ঠাকুরদাদা। বয়সে মিলবে না প্রাভূ, গুণেও না; তবে কিনা ভক্তি দিয়ে সমন্ত অমিল ভরিয়ে তুলতে পারব এই ভরসা আছে।

সন্মাসী। ঠাকুরদা, সমর ধারাপ হলে বন্ধুরা পালার তাই তো দেখছি। আমার উৎসবের বন্ধুরা এখন সব কোধার ? রাজ্বারের গন্ধ পেরেই দৌড় দিয়েছে না কি।

ঠাকুরদাদা। কারও পালাবার পথ কি রেখেছ? আটবাট বিরে কেলেছ যে। ওই আসছে।

#### শেখরের সঙ্গে বালকগণের প্রবেশ

गकल। महाभी ठीकूब, महाभी ठीकूब।

সন্মাসী। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) এস, বাবা, সব এস।

गकल। এ की! এ य दाका। आदि भागा, भागा।

পলায়নোভ্য ।

ठीक्रमामा। आदि भागाम त भागाम त।

সন্মাসী। তোমরা পালাবে কি, উনিই পালাচ্ছেন। যাও সোমপাল, সভা প্রস্তুত করো গে, আমি যাচ্ছি।

সোমপাল। যে আদেশ।

প্রস্থান

বালকেরা। আমরা বনে পথে সব জামগাম গেয়ে গেয়ে এসেছি এইবার এখানে গান শেষ করি।

শেখর ! হাঁ ভাই, তোরা ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করে করে গান গা।

#### সকলের গান

আমার নয়ন-ভূলানো এলে। আমি কী হেরিলাম হাদয় মেলে। শিউলিতলার পাশে পাশে, ঝরা ফুলের রাশে রাশে, শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে অরুণরাঙা চরণ ফেলে नयन-जुनाता এल। আলোচায়ার আঁচলখানি नुष्टिय পড़ে यत्न यत्न, क्लक्षिण अ मृत्य क्राइ की क्था कड़ मत्त्र मत्त्र। তোমার মোরা করব বরণ. मूर्वत एका करता इत्रव. अपूर्व अ स्वायत्व ष-राज पिरव स्टब्ना र्कटन। नव्रन-क्लांद्रा अल।

বনদেবীর ছারে ছারে
তানি গভীর শহ্মধনি,
আকাশবীণার তারে তারে
ভাগে তোমার আগমনী।
কোণায় সোনার নূপুর বাজে,
বৃঝি আমার হিয়ার মাঝে,
সকল ভাবে, সকল কাজে
পাবাণ-গালা স্থা ঢেলে—
নরন-ভূলানো এলে।

# উপন্যাস ও গল্প

# চার অধ্যায়

# চার অধ্যায়

# ভূমিকা

এলার মনে পড়ে তার জীবনের প্রথম স্থচনা বিদ্রোহের মধ্যে। তার মা মারামরীর ছিল বাতিকের থাত, তাঁর ব্যবহারটা বিচার-বিবেচনার প্রশন্ত পথ ধরে চলতে পারত না। বেহিসাবি মেজাজের অসংহত ঝাপটার সংসারকে তিনি বখন-তখন ক্ষ্ম করে তুলতেন, শাসন করতেন অস্তায় করে, সন্দেহ করতেন অকারণে। মেরে বখন অপরাধ অস্বীকার করত, ক্ষ্ম করে বলতেন, মিথ্যে কথা বলছিস। অথচ অবিমিশ্র সত্যকথা বলা মেরের একটা ব্যসন বললেই হয়। এজন্তেই সে শান্তি পেরেছে স্ব-চেরে বেশি। সকল রকম অবিচারের বিক্রম্বে অসহিষ্ণুতা তার স্বভাবে প্রবল হরে উঠেছে। তার মার কাছে মনে হরেছে, এইটেই স্ত্রীধর্মনীতির বিক্রম।

একটা কথা সে বাল্যকাল খেকে ব্ৰেছে যে, তুৰ্বলতা অত্যাচারের প্রধান বাহন। ওদের পরিবারে যে-সকল আন্ত্রিত অন্ধনীবী ছিল, যারা পরের অন্থগ্রহ-নিগ্রহের সংকীর্ণ বেড়া-দেওরা ক্ষেত্রের মধ্যে নিংসহারভাবে আবদ্ধ তারাই কল্যিত করেছে ওদের পরিবারের আবহাওয়াকে, তারাই ওর মারের অদ্ধ প্রভূত্বচচাকে বাধাবিহীন করে ভূলেছে। এই অস্বাস্থাকর অবস্থার প্রতিক্রিরান্ধপেই ওর মনে অন্ধবরস খেকেই স্বাধীনতার আকাব্রনা এত ভূলাম হয়ে উঠেছিল।

এলার বাপ নরেশ দাশগুপ্ত সাইকলজিতে বিলিতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিগ্রি নিরে এসেছেন। তীক্ষ তাঁর বৈজ্ঞানিক বিচারশক্তি, অধ্যাপনার তিনি বিশেষভাবে ষশনী। প্রাদেশিক প্রাইভেট কলেজে তিনি স্থান নিরেছেন বেছেতু সেই প্রদেশে তাঁর জন্ম, সাংসারিক উরতির দিকে তাঁর লোভ কম, সে-সম্বদ্ধে দক্ষতাও সামান্ত। ভূল করে লোককে বিশাস করা ও বিশাস করে নিজের ক্ষতি করা বারবারকার অভিক্রতাতেও তাঁর শোধন হর নি। ঠকিরে কিংবা অনারাসে বারা উপকার আদার করে তাম্বের কৃত্যেতা সব-চেরে অকক্ষণ। বর্ধন সেটা প্রকাশ পেত সেটাকে মনন্তত্ত্বের বিশেষ তথ্য বলে মান্ত্রট অনারাসে স্থীকার করে নিতেন, মনে বা মুখে নালিশ করতেন না। বিষয়বৃদ্ধির ফ্রেটি নিয়ে ব্রীর কাছে কখনো তিনি ক্ষমা পান নি, থোঁটা খেরেছেন প্রতিদিন। নালিশের কারণ অতীতকালবর্তী হলেও তাঁর ব্রী ক্ষমনো ভূলতে পারতেন না, বধন-তথন তীক্ষ্ণ থোঁচার উসকিব্যু দিরে তার দাহকে ঠাপ্তাভ্রতে দেওরা অসাধ্য করে ভূলতেন।

বিশ্বাসপরায়ণ ঔদার্যগুণেই তার বাপকে কেবলই ঠকতে ও দুংখ পেতে দেখে বাপের উপর এলার ছিল সদাব্যথিত স্নেহ—যেমন সকরণ স্নেহ মান্নের থাকে অবুঝ বালকের 'পরে। সব-চেরে তাকে আঘাত করত যখন মান্নের কলহের ভাষায় তীত্র ইঞ্চিত থাকত বে, বৃদ্ধিবিবেচনায় তিনি তাঁর স্বামীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এলা নানা উপলক্ষ্যে মান্নের কাছে তার বাবার অসম্মান দেখতে পেরেছে, তা নিয়ে নিম্নল আক্রোশে চোখের জ্বলে রাত্রে তার বালিশ গেছে ভিজে। এ-রক্ম অতিমাত্র থৈর্ব অন্তার বলে এলা অনেক সময় তার বাবাকে মনে মনে অপরাধী না করে থাকতে পারে নি।

অত্যন্ত পীড়িত হয়ে একদিন এলা বাবাকে বলেছিল, "এ-রকম অক্যার চূপ করে সন্ধ্ করাই অক্যায়।"

নক্ষেশ বললেন, "স্বভাবের প্রতিবাদ করাও যা আর তপ্ত লোহার হাত বুলিয়ে তাকে ঠাগুা করতে যাওয়াও তাই, তাতে বীরত্ব থাকতে পারে কিন্তু আরাম নেই।"

"চপ করে থাকাতে আরাম আরও কম"—বলে এলা ব্রুত চলে গেল।

এদিকে সংসারে এলা দেখতে পায়, যারা মায়ের মন জুগিরে চলবার কৌশল জ্বানে তাদের চক্রান্তে নিষ্ঠুর অস্তায় ঘটে অপরাধহীনের প্রতি। এলা সইতে পারে না, উত্তেজিত হরে সত্য প্রমাণ উপস্থিত করে বিচারকর্ত্রীর সামনে। কিন্তু কর্তৃত্বের অহমিকার কাছে অকাট্য যুক্তিই হঃসহ স্পর্ধা। অফুকুল ঝ'ড়ো হাওয়ার মতো তাতে বিচারের নোকো এগিরে দেয় না, নোকো দেয় কাত করে।

এই পরিবারে আরও একটি উপসর্গ ছিল যা এলার মনকে নিয়ত আঘাত করেছে।
সে তার মায়ের শুনিবায়। একদিন কোনো মুসলমান অভ্যাগতকে বসবার জপ্তে এলা
মাছর পেতে দিয়েছিল—সে মাছর মা কেলে দিলেন, গালচে দিলে দোর হত না।
এলার তার্কিক মন, তর্ক না করে থাকতে পারে না। বাবাকে একদিন জিজ্ঞাসা
করলে, "আছ্যা এই সব ছোঁয়াছুঁ য়ি নাওয়াথাওয়া নিয়ে কটকেনা মেয়েদেরই কেন এত
পেরে বসে? এতে হদয়ের তো স্থান নেই, বয়ং বিকক্ষতা আছে; এ তো কেবল য়য়ের
মতো অক্ষভাবে মেনে চলা।" সাইকলজিন্ট বাবা বললেন, "মেয়েদের হাজার বছরের
হাতকড়ি-লাগানো মন; তারা মানবে, প্রশ্ন করবে না,—এইটেতেই সমাজ-মনিবের
কাছে বকশিশ পেয়েছে, সেইজত্যে মানাটা হত বেশি অক্ষ হয় তার দাম তাদের কাছে
তত বড়ো হয়ে ওঠে। মেয়েলি পুরুষদেরও এই দর্শা।" আচারের নিরর্থকতা সম্বন্ধে
এলা বারবার মাকে প্রশ্ন না করে থাকতে পারে নি, বারবার তার উত্তর পেয়েছে
ভর্মনায়। নিয়ত এই থাকার এলার মন অবাধ্যতার দিকে বুঁকে পড়েছে।

नरबन रूपलन भाविपाविक अरे गय परन स्वाद भवीच थाबान, एरब छेईएए, रज्ञेश

তাঁকে অত্যন্ত বাজন। এমন সময় একদিন এলা একটা বিশেষ অবিচারে কঠোরভাবে আহত হয়ে নরেশের কাছে এসে জানাল, "বাবা, আমাকে কলকাতার বোর্ভিঙে পাঠাও। প্রস্তাবটা তাদের হুজনের পক্ষেই হুংখকর, কিন্তু বাপ অবস্থা ব্যলেন, এবং নারামরীর দিক থেকে প্রতিকূল ঝঞ্চাবাতের মধ্যেও এলাকে পাঠিরে দিলেন দ্বে। আপন নিজ্ঞান সংসারে নিমন্ন হরে রইলেন অধ্যয়ন-অধ্যাপনার।

মা বললেন, "শহরে পাঠিরে মেরেকে মেমসাহেব বানাতে চাও তে! বানাও কিন্তু ওই তোমার আহুরে মেরেকে প্রাণাম্ভ ভূগতে হবে শগুরু্বর করবার দিনে। তখন আমাকে দোষ দিরো না।" মেরের ব্যবহারে কলিকালোচিত স্বাতন্ত্রের হূর্লক্ষণ দেখে এই আশহা তার মা বারবার প্রকাশ করেছেন। এলা তার ভাবী শাশুড়ীর হাড় জালাতন করবে সেই সম্ভাবনা নিশ্চিত জেনে সেই কাল্পনিক গৃহিণীর প্রতি তাঁর অমুকম্পা মুখর হয়ে উঠত। এর থেকে মেরের মনে ধারণা দৃঢ় হয়েছিল যে, বিয়ের জ্ঞে মেরেদের প্রস্তুত হতে হয় আত্মসম্বানকে পক্ষু করে, জায়-অজ্যায়বোধকে অসাড় করে দিয়ে।

এলা যখন ম্যাট্রিক পার হরে কলেজে প্রবেশ করেছে তখন মারের মৃত্যু হল। নরেশ মাঝে মাঝে বিরের প্রস্তাবে মেরেকে রাজি করতে চেষ্টা করেছেন। এলা অপূর্ব-সুন্দরী, পাত্তের তরকে প্রাথীর অভাব ছিল না, কিন্ধ বিবাহের প্রতি বিম্পতা তার সংস্কারগত। মেরে পরীক্ষাগুলো পাস করলে, তাকে অবিবাহিত রেখেই বাপ গেলেন মারা।

স্থারেশ ছিল তাঁর কনিষ্ঠ ভাই। নরেশ এই ভাইকে মাহ্মর করেছেন, শের পর্যন্ত পড়িয়েছেন ধরচ দিয়ে। ছ-বছরের মতো তাকে বিলেতে পাঠিয়ে দ্রীর কাছে লাস্থিত এবং মহাজ্যনের কাছে ঋণী হয়েছেন। স্থারেশ এখন ডাকবিভাগের উচ্চপদস্ব কর্মচারী। কর্ম উপলক্ষ্যে ঘূরতে হয় নানা প্রাদেশে। তাঁরই উপর পড়ল এলার ভার। একাস্থ বস্তু করেই ভার নিলেন।

স্থরেশের দ্রীর নাম মাধবী। তিনি বে-পরিবারের মেরে সে-পরিবারে দ্রীলোকদের পরিমিত পড়ান্তনোই ছিল প্রচলিত; তার পরিমাণ মাঝারি মাপের চেরে কম বই বেশি নয়। স্বামী বিলেত থেকে ফিরে এসে উচ্চপদ নিয়ে দ্রে দ্রে যখন ঘ্রতেন তখন তাঁকে বাইরের নানা লোকের সঙ্গে সামাজিকতা করতে হত। কিছুদিন অভ্যাসের পরে মাধবী নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে বিশ্বাতীয় লোকিকতা পালন করতে অভ্যন্ত হয়েছিলেন। এমন কি, গোরাদের ক্লাবেও পঞ্ছ ইংরেজি ভাষাকে সকারণ ও অকারণ হাসির বারা পূরণ করে কাজ চালিরে আসতে পারতেন।

এমন সময় স্থরেশ কোনো প্রদেশের বড়ো শহরে বখন আছেন এলা এল তাঁর বহে; ক্লপে গুণে বিভার কাকার মনে গ্র্ব জাগিরে তুললে। ওঁর উপরিওআলা বা সহকর্মী এবং দেশী ও বিলিতি আলাপী-পরিচিতদের কাছে নানা উপলক্ষ্যে এলাকে প্রকাশিত করবার জন্তে তিনি ব্যগ্র হরে উঠলেন। এলার স্ত্রীবৃদ্ধিতে বৃষ্ধতে বাকি রইল না বে, এর কল ভালো হচ্ছে না। মাধবী মিধ্যা আরামের ভান করে কণে কণে বলতে লাগলেন, "বাঁচা গেল—বিলিতি কারদার সামাজিকতার দার আমার ঘাড়ে চাপানো. কেন বাপু। আমার না আছে বিজে, না আছে বৃদ্ধি।" ভাবগতিক দেখে এলা নিজের চারিদিকে প্রার একটা জেনানা খাড়া করে তুললে। স্বরেশের মেয়ে স্থরমার পড়াবার ভার সে অতিরিক্ত উৎসাহের সঙ্গে নিলে। একটা থীসিস লিখতে লাগিমে দিলে তার বাকি সমর্টুকু। বিষরটা বাংলা মন্তলকাব্য ও চসারের কাব্যের তুলনা। এই নির্মে স্বরেশ মহা উৎসাহিত। এই সংবাদটা চারদিকে প্রচার করে দিলেন। মাধবী মৃধ্ব বাকা করে বললেন, "বাড়াবাড়ি।"

সামীকে বললেন, "এলার কাছে ক্ষম করে মেরেকে পড়তে দিলে! কেন, অধর মাস্টার কী দোষ করেছে ? যাই বল না আমি কিন্তু—"

স্বরেশ অবাক হরে বললেন, "কী বল তুমি! এলার সঙ্গে অধরের তুলনা!"

"তুটো নোটবই মৃথস্থ করে পাস করলেই বিছো হয় না,"—বলে ষাড় বেঁকিয়ে গৃহিণী ষর থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন।

একটা কথা স্বামীকে বলতেও তাঁর মূখে বাখে—"স্বরমার বরস তেরো পেরোতে চলল, আজ বাদে কাল পাত্র খুঁজতে দেশ ঝেঁটিয়ে বেড়াতে হবে, তথন এলা স্থরমার কাছে থাকলে—ছেলেগুলোর চোথে যে স্থ্যাকাসে কটা রঙের নেশা—ওরা কি জানে কাকে বলে স্থানর ?" দীর্ঘনিশ্বাস কেলেন আর ভাবেন, এ-সব কথা কর্তাকে জানিয়ে কল নেই, পুরুষরা যে সংসার-কানা।

ষত শীঘ্র হয় এলার বিষে হয়ে যাক এই চেষ্টার উঠে পড়ে লাগলেন গৃহিণী। বেলি চেষ্টা করতে হয় না, ভালো ভালো পাত্র আপনি এনে জোটে—এমন সব পাত্র, স্থরমার সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ ঘটাবার জন্ত মাধবী লুক্ক হয়ে ওঠেন। অবচ এলা তাদের বারে বারে নিরাশ করে ফিরিরে দেয়।

ভাইবির একগুঁরে অবিবেচনার উদ্বিগ্ন হলেন স্মরেশ, কাকী হলেন অত্যন্ত অসহিষ্ণু।
তিনি জানেন সংপাত্রকে উপেকা করা সমর্থবিদ্ধসের বাঙালি মেয়ের পক্ষে অপরাধ।
নানারকম বরসোচিত দুর্বোগের আশহা করতে লাগলেন, এবং দারিছবোধে অভিভূত
হল জাঁর অস্তঃকরণ। এলা স্পাইই ব্রুতে পারলে বে, সে তার কাকার ছেহের সক্ষে
কাকার সংসারের ক্ষা ঘটাতে বসেছে।

এমন সময়ে ইন্তনাথ এলেন সেই শহরে। দেখের ছাত্রেরা তাঁকে মানত রাজ-

চক্রবর্তীর মতো। অসাধারণ তাঁর তেজ, আর বিষ্ণার খ্যাতিও প্রভূত। একদিন স্থরেশের ওথানে তাঁর নিমন্ত্রণ। সেদিন কোনো এক স্থ্যোগে এলা অপরিচরসন্ত্রেও অসংকোচে তাঁর কাছে এসে বললে "আমাকে আপনার কোনো একটা কাজ দিতে এপারেন না ?"

আক্ষকালকার দিনে এ-রকম আবেদন বিশেষ আন্তর্বের নর কিছ তবু মেরেটির দীপ্তি দেখে চমক লাগল ইন্দ্রনাথের। তিনি বললেন, "কলকাতার সম্প্রতি নারারণী হাই বুল মেরেদের জল্ঞে খোলা হরেছে। তোমাকে তার কর্ত্তীপদ দিতে পারি, প্রস্তুত আছ ?"
"প্রস্তুত আছি যদি আমাকে বিশাস করেন।"

ইন্দ্রনাথ এলার মৃথের দিকে তাঁর উচ্ছল দৃষ্টি রেখে বললেন, "আমি লোক চিনি। তোমাকে বিশাস করতে আমার মৃহুর্তকাল বিলম্ব হয় নি। তোমাকে দেখবামাত্রই মনে হয়েছে, তুমি নবযুগের দৃতী, নবযুগের আহ্বান তোমার মধ্যে।" -

হঠাং ইন্দ্রনাথের মুখে এমন কথা গুনে এলার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল।

সে বললে, "আপনার কথার আমার ভর হর। ভূল করে আমাকে বাড়াবেন না। আপনার ধারণার যোগ্য হবার জ্বন্তে হুংসাধ্য চেষ্টা করতে গেলে ভেঙে পড়ব। আমার শক্তির সীমার মধ্যে যতটা পারি বাঁচিরে চলব আপনার আদর্শ, কিন্তু ভান করতে পারব না।"

ইন্দ্রনাথ বললেন, "সংসারের বন্ধনে কোনোদিন বন্ধ হবে না এই প্রতিজ্ঞা তোমাকে স্বীকার করতে হবে। ভূমি সমাজের নও ভূমি দেশের।"

**এ**ना माथा जूल दनल "এই প্রতি**का**ই আমার।"

কাকা গমনোম্বত এলাকে বললেন "তোকে আর কোনোদিন বিয়ের কথা বলব না। তুই আমার কাছেই থাক্। এথানেই পাড়ার মেয়েদের পড়াবার ভার নিয়ে একটা ছোটোখাটো ক্লাস খুললে দোষ কী।"

কাকী স্নেহার্দ্র স্বামীর অবিবেচনার বিরক্ত হরে বললেন, "ওর বরস হয়েছে, ও নিব্দের দার নিজেই নিতে চার, সে ভালোই তো। তুমি কেন বাধা দিতে বাও মাঝের থেকে। তুমি ধা-ই মনে কর না কেন, আমি বলে রাধছি ওর ভাবনা আমি ভাবতে পারব না।"

এলা খুব জ্বোর করেই বললে, "আমি কাজ পেরেছি, কাজ করতেই বাব।" এলা কাজ করতেই গেল।

এই ভূমিকার পরে পাঁচ বছর উত্তীর্ণ হল, এখন কাহিনী অনেক দূর অগ্রসর হরেছে।

# প্রথম অধ্যায়

দৃশ্য-চায়ের দোকান। তারই একপাশে একটি ছোটো ঘর। সেই ঘরে বিক্রির জন্তে সাজানো কিছু স্কুলকালেজপাঠ্য বই, অনেকগুলিই সেকেগুহাও। কিছু আছে যুরোপীয় আধুনিক গল্প-নাটকের ইংরেজি তর্জমা। সেগুলো অল্পবিত্ত ছেলেরা পাত উলটিয়ে পড়ে চলে যায়, দোকানদার আপত্তি করে না। স্বত্বাধিকারী কানাই গুপ্ত, পুলিসের পেনশনভোগী সাবেক সাব-ইনস্পেক্টর।

সামনে সদর রাস্তা, বাঁ পাশ দিয়ে গেছে গলি। যারা নিভূতে চা থেতে চায় তাদের জন্তে ঘরের এক অংশ ছিলপ্রায় চটের পর্দা দিয়ে ভাগ করা। আজ্ব সেইদিকটাতে একটা বিশেষ আয়োজনের লক্ষণ। যথেষ্ট পরিমাণ টুলচোকির অসদ্ভাব পূরণ করেছে দার্জিলিং চা কোম্পানির মার্কা-মারা প্যাকবাক্ষ। চায়ের পাত্রেও অগত্যা বৈসাদৃশু, তাদের কতকগুলি নীলরঙের এনামেলের, কতকগুলি সাদা চীনামাটির। টেবিলে হাতলভাঙা ছুধের জগে ফুলের তোড়া। বেলা প্রায় তিনটে। ছেলেরা এলালতাকে নিমন্ত্রণের সময় নির্দেশ করে দিয়েছিল ঠিক আড়াইটায়। বলেছিল, এক মিনিট পিছিয়ে এলে চলবে না। অসময়ে নিমন্ত্রণ, য়েছেতু ঐ সময়টাতেই দোকান শৃশু থাকে। চা-পিপাম্বর ভিড় লাগে সাড়ে চারটার পর থেকে। এলা ঠিক সময়েই উপস্থিত। কোথাও ছেলেদের একজনেরও দেখা নেই। একলা বসে তাই ভাবছিল—তবে কি শুনতে তারিখের ভূল ছয়েছে। এমন সময় ইক্রনাথকে ঘরে চুকতে দেখে চমকে উঠল। এ-জায়গায় তাঁকে কোনোমতেই আশা করা য়য় না।

ইক্রনাথ যুরোপে কাটিয়েছেন অনেক দিন, বিশেষ খ্যাতি পেয়েছেন সায়াঙ্গে।
যথেষ্ট উচুপদে প্রবেশের অধিকার তাঁর ছিল; যুরোপীয় অধ্যাপকদের প্রশংসাপত্র
ছিল উদার ভাষায়। যুরোপে থাকতে ভারতীয় কোনো একজন পোলিটিক্যাল
বদনামির সঙ্গে তাঁর কদাচিৎ দেখাসাক্ষাৎ হয়েছিল, দেশে ক্সিরে এলে তারই লাছনা
তাঁকে সকল কর্মে বাধা দিতে লাগল। অবশেষে ইংলণ্ডের খ্যাতনামা কোনো
বিজ্ঞান-আচার্বের বিশেষ স্পারিশে অধ্যাপনার কাজ পেয়েছিলেন, কিন্তু সে কাজ
অবোগ্য অধিনায়কের অধীনে। অযোগ্যভার সঙ্গে ক্সর্বা থাকে প্রথর, তাই তাঁর
বৈজ্ঞানিক গবেষণার চেষ্টা উপরওজ্ঞালার হাত থেকে ব্যাঘাত পেতে লাগল পদে
পদে। শেষে এমন জারগায় তাঁকে বদলি হতে হল বেখানে ল্যাবরেটবি নেই।

ব্ৰতে পারলেন এদেশে তাঁর জীবনে সর্বোচ্চ অধ্যবসারের পথ অবক্ষ। একই প্রদক্ষিণপথে অধ্যাপনার চিরাভ্যন্ত চাকা খুরিরে অবশেষে কিঞ্চিং পেনশন ভোগ করে জীবলীলা সংবরণ করবেন, নিজের এই ফুর্গতির আশহা তিনি কিছুতেই বীকার করতে পারলেন না। তিনি নিশ্চিত জানতেন অন্য বে-কোনো দেশে সম্মান-লাভের শক্তি তাঁর প্রচুর ছিল।

একদা ইন্দ্রনাথ জার্মান ধরাসি ভাষা শেখাবার একটা প্রাইভেট ক্লাস খুললেন, সেই সঙ্গে ভার নিলেন বটানি ও জিয়লজিতে কালেজের ছাত্রনের সাহায্য করবার। ক্রমে এই কৃত্র অন্তর্চানের গোপন তলদেশ বেরে একটা অপ্রকাশ সাধনার জটিল শিকড় জেলখানার প্রাক্ষণের মাঝখান দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল বছদ্রে।

ইন্দ্রনাথ জিজাসা করলেন, "এলা, তুমি যে এখানে ?"

এলা বললে, "আপনি আমার বাড়িতে ওদের যাওয়া নিবেধ করেছেন সেইজন্তে ছেলেরা এখানেই আমাকে ডেকেছে।"

"সে খবর আগেই পেরেছি। পেরেই জন্ধর তাদের অন্তত্ত কাজে লাগিরে দিলুম। ওদের সকলের হরে অ্যাপলজি করতে এসেছি। বিলও শোধ করে দেব।"

"কেন আপনি আমার নিমন্ত্রণ ভেঙে দিলেন ?"

"ছেলেদের সঙ্গে তোমার সহাদরতার সম্পর্ক আছে সেই কথাটা চাপা দেবার জন্তে। কাল দেখতে পাবে তোমার নাম করে একটা প্রবন্ধ কাগজে পাঠিয়ে দিরেছি।"

"আপনি লিখেছেন ? আপনার কলমে বেনামি চলে না; লোকে ওটাকে অকুত্রিম বলে বিশাস করবে না।"

"বাঁ হাত দিয়ে কাঁচা করে লেখা ; বৃদ্ধির পরিচয় নেই, সত্পদেশ আছে।" "কী রকম?"

"তুমি লিখছ—ছেলেরা অকালবোধনে দেশকে মারতে বসেছে। বন্ধনারীদের কাছে তোমার সকরূপ আপিল এই বে, তারা বেন লন্ধীছাড়াদের মাথা ঠাণ্ডা করে। বলেছ—দূর থেকে ভংসনা করলে কানে পৌছোবে না। ওদের মাঝখানে গিয়ে পড়তে হবে, বেখানে ওদের নেশার আভ্যা। শাসনকর্তাদের সন্দেহ হতে পারে, তা হ'ক। বলেছ—তোমরা মারের জাত; ওদের শান্তি নিজে নিরেও বদি ওদের বাঁচাতে পার, মরপ সার্থক হবে। আজকাল সর্বদাই বলে থাক—তোমরা মারের জাত, ওই কথাটাকে লব্ধান্ত ভিজিয়ে লেখার মধ্যে বসিরে দিয়েছি। মাছ্বংসল পাঠকের চোখে জল আসবে। বদি ভূমি পুরুষ হতে, এর পরে রারবাহাত্রর পদবী পাওরা অসম্ভব হত না।"

"আপনি বা লিখেছেন সেটা বে একেবারেই আমার কথা হতে পারে না তা আমি বলব না। এই সর্বনেশে ছেলেগুলোকে আমি ভালোবাসি—অমন ছেলে আছে কোথার! একদিন ওদের সঙ্গে কালেকে পড়েছি। প্রথম প্রথম ওরা আমার নামে বোর্ডে লিখেছে বা-তা-পিছন থেকে ছোটো এলাচ বলে চেঁচিয়ে ডেকেই ভালোমান্থবের মতো আকাশের দিকে তাকিয়েছে। কোর্থ ইয়ারে পড়ত আমার বন্ধু ইন্দ্রাণী—তাকে বলত বড়ো এলাচ, সে-বেচারার বহরে কিছু বাছল্য ছিল, রংটাও উজ্জ্বল ছিল না। এই সব ছোটোখাটো উৎপাত নিয়ে অনেক মেয়ে রাগারাগি করত, আমি কিছ ছেলেদের পক্ষ নিয়েছি। আমি জানতুম, আমরা ওদের চোধে অনভান্ত তাই ওদেব ব্যবহারটা হয়ে পড়ে এলোমেলো -কদর্যও হয় কখনো কখনো, কিছ সেটা ওদের স্বাভাবিক নয়। যথন অভ্যেস হয়ে গেল, স্কুর আপনি এল সহজ হয়ে। ছোটো এলাচ হল এলাদি। মাঝে মাঝে কারও স্মরে মধুর রস লেগেছে-কেনই বা লাগবে না ? আমি কখনো ভয় করি নি তা নিরে। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি ছেলেদের সঙ্গে ব্যবহার করা খুবই সহজ, মেয়েরা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যদি ওদের মুগরা করবার দিকে ঝোঁক না দের। তার পরে একে একে দেখলুম ওদের মধ্যে স্ব-চেয়ে ভালো যারা, যাদের ইতরতা নেই, মেয়েদের 'পরে সম্মান যাদের পুরুষের যোগ্য---"

"অর্থাৎ কলকাতার রসিক ছেলেদের মতো যাদের রস গাঁজিয়ে-ওঠা নয়—"

"হা তারাই, ছুটল মৃত্যুদ্তের পিছন পিছন মরিয়া হয়ে, তারা প্রার সবাই আমারই মতো বাঙাল। ওরাই বদি মরতে ছোটে আমি চাই নে মরের কোণে বেঁচে থাকতে। কিন্তু দেখুন মাস্টারমলায়, সত্যি কথা বলব। মতই দিন মাচের, আমাদের উদ্দেশ্যটা উদ্দেশ্য না হয়ে নেশা হয়ে উঠছে। আমাদের কাজের পদ্ধতি চলেছে যেন নিজের বেতালা ঝোঁকে বিচারশক্তির বাইরে। ভালো লাগছে না। অমন সব ছেলেদের কোন্ অন্ধাক্তির কাছে বলি দেওয়া হছে! আমার বৃক্ কেটে যায়।"

"বংসে, এই যে ধিক্কার এটাই কুককেত্রের উপক্রমণিকা। অর্জুনের মনেও ক্ষোভ লেগেছিল। ডাক্তারি শেখবার গোড়ার মড়া কাটবার সমর স্থার প্রার মূর্ছা গিয়েছিলুম। ওই ঘুণাটাই ঘুণ্য। শক্তির গোড়ার নিষ্ঠুরের সাধনা, শেষে হরতো ক্ষমা। তোমরা বলে পাক—মেরেরা মারের জাত, কথাটা গোরবের নর। মা তো প্রকৃতির ছাতে শতই বানানো। অন্তজ্ঞানোয়াররাও বাদ বার না। তার চেরে বড়োক্ষণা তোমরা শক্তিরপিণী, এইটেকেই প্রমাণ করতে হবে দরামায়ার জলাজমি পেরিরে গিরে শক্ত ডাঙার। শক্তি দাও, পুরুষকে শক্তি দাও।"

"এ-সব মস্ত কথা বলে আপনি ভোলাচ্ছেন আমাদের। আমরা আসলে বা, তার চেরে দাবি করছেন অনেক বেশি। এতটা সইবে না।"

"দাবির জোরেই দাবি সত্য হয়। তোমাদের আমরা যা বিশাস করতে থাকব তোমরা তাই হরে উঠবে। তোমরাও তেমনি করে আমাদের বিশাস করো বাতে আমাদের সাধনা সত্য হয়।"

"আপনাকে কথা কওয়াতে ভালোবাসি কিন্তু এখন সে নয়। আমি নিচ্ছে বিছত্ত করি।"

"আছা। তাহলে এখানে নয়, চলো ওই পিছনের য়য়টাতে।"
 পদাটানা আধা অদ্ধকার য়রে গেল ওয়া। সেখানে একখানা প্রোনো টেবিল,
 তার ছধারে ছখানা বেঞ্চ, দেয়ালে একটা বড়ো সাইজের ভারতবর্ষের ম্যাপ।

"আপনি একটা অক্যায় করছেন—এ-কথা না বলে থাকতে পারলুম না।"

ইন্দ্রনাথকে এমন করে বলতে একমাত্র এলাই পারে। তবু তার পক্ষেও বলা সহজ্ব নর, তাই অস্বাভাবিক জোর লাগল গলায়।

ইন্দ্রনাধকে ভালো দেখতে বললে সবটা বলা হর না। ওর চেহারার আছে একটা কঠিন আকর্ষণশক্তি। যেন একটা বক্স বাঁধা আছে সুদূরে ওর অস্করে, তার গর্জন কানে আসে না, তার নির্ভূর দীপ্তি মাঝে মাঝে ছুটে বেরিরে পড়ে। মুখের ভাবে মাজাঘষা ভক্রতা, শান-দেওরা ছুরির মতো। কড়া কথা বলতে বাধে না কিন্তু হেসে বলে; গলার স্থর রাগের বেগেও চড়ে না, রাগ প্রকাশ পায় হাসিতে। যতটুকু পরিচ্ছন্নতার মর্বাদা রক্ষা হয় ততটুকু কখনো ভোলে না এবং অতিক্রমও করে না। চুল অনতি-পরিমাণে ছাঁটা, য়য় না করলেও এলোমেলো হবার আশহা নেই। মুখের রঙ বাদামি, লালের আভাস দেওরা। ভুক্লর উপর তুইপাশে প্রশন্ত টানা কপাল, দৃষ্টিতে কঠিন বুজির তীক্ষতা, ঠোঁটে অবিচলিত সংকর এবং প্রভূত্বের গোঁরব। অত্যন্ত তুংসাধ্য রকমের দাবি সে অনারাসে করতে পারে, জানে সেই দাবি সহজে অগ্রাহ্ম হবে না। কেউ জানে তার বৃদ্ধি অসামান্ত, কেউ জানে তার শক্তি অলোকিক। তার পরে কারও আছে সীমাহীন শ্রহা, কারও আছে অকারণ ভর।

ইন্দ্ৰনাথ হাসিমূখে বললে, "কী অস্তায় ?"

"আপনি<sup>"</sup>উমাকে বিরে করতে ছকুম করেছেন, সে তো বিরে করতে চার না।"

"কে বললে চার না?"

"म निष्करे यम।"

"হয়তো সে নিজে ঠিক জানে না, কিংবা নিজে ঠিক বলে না।"

"সে আপনার সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিল বিরে করবে না।"

"তথন সেটা ছিল সত্য, এখন সেটা সত্য নেই। মুখের কথার সত্য সাই করা যার না। প্রতিজ্ঞা উমা আপনিই ভাঙত, আমি ভাঙালুম, ওর অপরাধ বাঁচিরে দিলুম।"

"প্রতিজ্ঞা রাখা না-রাখার দায়িত্ব ওরই, না হয় ডাঙত, না হয় করত অপরাধ।"

"ভাঙতে ভাঙতে আশেপাশে ভাঙ্চুর করত বিশুর, লোকসান হত আমাদের সকলেরই।"

"ও কিন্তু বড়ো কালাকাটি করছে।"

"তাহলে কারাকাটির দিন আর বাড়তে দেব না—কাল-পরশুর মধ্যেই বিরে চুকিরে দেওয়া যাবে।"

"কাল-পর<del>ণ্ড</del>র পরেও তো ওর সমস্ত জীবনটাই আছে।"

"মেরেদের বিষের আগেকার কারা প্রভাতে মেঘডম্বর:।"

"আপনি নিষ্ঠুর !"

ঁকেননা, মাহ্ম্যকে যে-বিধাতা ভালোবাসেন তিনি নিচুন্ন, জস্কুকেই তিনি প্রশ্রম্ব দেন।"

"আপনি জানেন উমা স্থকুমারকে ভালোবাসে।"

"সেই**জন্মেই ও**কে তঞ্চাত করতে চাই।"

"ভালোবাসার শান্তি?"

"ভালোবাসার শান্তির কোনো মানে নেই। তাহলে বসস্ক রোগ হরেছে বলেও শান্তি দিতে হয়। কিন্তু গুটি বেরোলে বর থেকে বের করে রোগীকে হাঁসপাতালে পাঠানোই শ্রেয়।"

"সুকুমারের সঙ্গে বিরে দিলেই তো হর।"

"সূক্মার তো কোনো অপরাধ করে নি। ওর মতো ছেলে আমাদের মধ্যে কজন আছে ?"

"ও যদি নিজেই উমাকে বিষে করতে রাজি হর ?"

"অসম্ভব নয়। সেইজন্তেই এত তাড়া। ওর মতো উচ্দরের পুরুষের মনে বিশ্রম ঘটানো মেরেদের পক্ষে সহজ্ব;—সৌজ্জনেক প্রশ্রের বলে স্কুমারের কাছে প্রমাণ করা তুই-এক ফোটা চোথের জলেই সম্ভব হতে পারে। রাগ করছ শুনে ?"

"রাগ করব কেন ? মেয়েরা নিঃশব্ধ নৈপুণ্যে প্রশ্রেষ ঘটিরেছে আর তার দার মানতে হরেছে পুরুষকে, আমার অভিজ্ঞতার এমন ঘটনার অভাব নেই। সময় হরেছে সভ্যের অমুবোধে স্তারবিচার করবার। আমি সেটা করে থাকি বলেই মেরেরা আমাকে দেখতে পারে না। বার সঙ্গে উমার বিরের হকুম সেই ভোগীলালের মত কী?"

"সেই নিকটক ভালোমান্থবের মতামত বলে কোনো উপসর্গ নেই। বাঙালির মেরেমাত্রকেই সে বিধাতার অপূর্ব স্পষ্ট বলে জানে। ও-রকম মৃশ্ব বভাবের ছেলেকে দলের বাইরের আঙিনার সরিরে কেলা দরকার। জঞ্জাল কেলবার সব-চেরে ভালো ঝুড়ি বিবাহ।"

"এই সমন্ত উংপাতের আশহা সন্তেও আপনি মেরে-পুরুষকে একত্র করেছেন ৰকন ?"

"শরীরটাতে ছাই দিয়েছে যে-সন্ন্যাসী, আর প্রবৃত্তিকে ছাই করেছে যে-জন্মকুও সেই ক্লীবদের নিয়ে কাজ হবে না বলে। যখন দেখব আমাদের দলের কোনো অগ্নি-উপাসক অসাবধানে নিজের মধ্যেই অগ্নিকাও করতে বসেছে—দেব তাদের সরিয়ে। আমাদের দ অগ্নিকাও দেশ ভূড়ে, নেবানো মন দিয়ে তা হবে না, আর হবে না তাদের দিয়ে আগুন যারা চাপতে জানে না।"

গন্তীর মুখে এলা বদে রইল। কিছুক্ষণ বাদে চোখ নামিয়ে বললে, "আমাকে আপনি তবে ছেড়ে দিন।"

"এতথানি ক্ষতি করতে বল কেন ?"

"আপনি জানেন না।"

"জানি নে কে বললে ? দেখা গেল একদিন তোমার খদরে একটুখানি রং লেগেছে। জানা গেল অন্তরে অন্ধণোদয়। ব্যতে পারি একটা কোন পারের শব্দের প্রত্যাশার তোমার কান পাতা থাকে। গেল শুক্রবারে যখন এলুম তোমার ঘরে, তুমি ভেবেছিলে আর-কেউ বা। দেখলুম মনটা ঠিক করে নিতে কিছু সময় লাগল। লব্দা ক'রো না তুমি, এতে অসংগত কিছুই নেই।"

कर्नभून नान करत हुन करत दहेन बना।

ইন্দ্রনাথ বললে, "ভূমি একজনকে ভালোবেলেছ, এই তো ? তোমার মন তো জড় পাবাণে গড়া নর। বাকে ভালোবাস তাকেও জানি। অন্থলোচনার কারণ কিছুই দেখছি নে।"

"আপনি বলেছিলেন একমনা হরে কাব্দ করতে হবে। সকল অবস্থায় তা সম্ভব না হতে পারে।"

"সকলের পক্ষে নর। কিছ ভালোবাসার গুক্তারে তোমার ব্রত ভোবাতে পারে ভূমি তেমন মেরে নও।" " "

"এর মধ্যে কিন্তু কিছুই নেই—তুমি কিছুতেই নিছুতি পাবে না।"

"আমি তো আপনাদের কোনো কাজে লাগি নে, সে আপনি জানেন।"

"তোমার কাছ থেকে কাজ চাই নে, কাজের কথা সব জানাইও নে তোমাকে। কেমন করে জুমি নিজে ব্ঝবে তোমার হাতের রক্তচদনের ফোঁটা ছেলেদের মনে কী আজন জালিয়ে দের। সেটুকু বাদ দিয়ে কেবল শুখো মাইনেয় কাজ করাতে গেলে পুরো কাজ পাব না। আমরা কামিনীকাঞ্চনত্যাগী নই। যেখানে কাঞ্চনের প্রভাব সেখানে কাঞ্চনকে অবজ্ঞা করি নে, যেখানে কামিনীর প্রভাব সেখানে কামিনীকে বেদীতে বসিয়েছি।"

"আপনার কাছে মিখ্যে বলব না, বুঝতে পারছি আমার ভালোবাসা দিনে দিনেই - আমার অন্ত সকল ভালোবাসাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে।"

"কোনো ভর নেই, খুব ভালোবাসো। গুধু মা মা স্বরে দেশকে ধারা ভাকাভাকি করে, তারা চিরশিশু। দেশ বৃদ্ধ শিশুদের মা নর, দেশ অর্থনারীশর—মেরে-পুরুবের মিলনে তার উপলব্ধি। এই মিলনকে নিস্তেজ ক'রো না সংসার-পিঁজরের বেঁধে।"

"কিন্তু তবে আপনি যে ওই উমা—"

"উমা! কালু!—ভালোবাসার শুষ্ক রুদ্ররপ ওরা সইতে পারবে কী করে? যে দাম্পত্যের ঘাটে ওদের সকল সাধনার অন্ধ্যেষ্টিসংকার, সময় থাকতে সেখানেই ছুজনকে গঙ্গাধাত্রার পাঠাচ্ছি।—সে-কথা থাক্। শোনা গেল তোমার ঘরে ডাকাত ঢুকেছিল পরস্ত রাত্রে।"

"হা, ঢুকেছিল।"

"তোমার জুজুংস্থ শিক্ষার ফল পেরেছিলে কি ?"

"আমার বিশ্বাস ডাকাতের কবজি দিয়েছি ভেঙে।"

"মনটার ভিতর আহা উহু করে ওঠে নি ?"

"করত কিন্তু ভর ছিল ও আমাকে অপমান করবে। ও বদি বন্ত্রপার হার মানত আমি শেষ পর্বস্তু মোচড় দিতে পারভূম না।"

"চিনতে পেরেছিলে সে কে ?"

"অম্বকারে দেখতে পাই নি।"

"ৰদি পেতে তাহলে জানতে, সে অনাদি।"

"बाहा त्र की कथा। जामात्मत जनामि! त्र त्य ह्लमासूद।"

"আমিই তাকে পাঠিয়েছিলুম।"

"আপনিই! কেন এমন কাব্দ করলেন ?"

"ভোমারও পরীক্ষা হল, ভারও।"

"को निष्ठेत्र।"

"ছিলুম নিচের ঘরে, তথনই হাড় ঠিক করে দিয়েছি। তুমি নিজেকে মনে কর বাধাকাতর। রোঝাতে চেয়েছিলুম বিপদের মূখে কাতরতা স্বাভাবিক নয়। সেদিন তোমাকে বললুম, ছাগলছানাটাকে পিন্তল করে মারতে। তুমি বললে, কিছুতেই পারবে না। তোমার পিসত্ত বোন বাহাছরি করে মারলে গুলি। যথন দেখলে জন্তা পা ভেঙে পড়ে গেল, কাঠিক্রের ভান করে হা হা করে হেসে উঠল। হিল্টিরিয়ার হাসি, সেদিন রাজিরে তার ঘুম হয় নি। কিন্তু তোমাকে য়িদ বাবে খেতে আসত আর তুমি যদি ভীতু না হতে তাহলে তখনই তাকে মারতে, ছিধা করতে না। আমরা সেই বাঘটাকে মনের সামনে স্পান্ত দেখছি, দয়ামায়া দিয়েছি বিসর্জন, নইলে নিজেকে সেন্টিমেন্টাল বলে ঘুণা করতুম। প্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথাটাই ব্রিয়েছিলেন। নির্দয় হবে না কিন্তু কর্তব্যের বেলা নির্মম হতে হবে। ব্রতে পেরেছ গুঁ

"পেরেছি।"

"যদি বুঝে থাক একটা প্রশ্ন করব। তুমি অতীনকে ভালোবাস ?" কোনো উত্তর না দিয়ে এলা চুপ করে রইল।

"ষদি কংনো সে আমাদের সকলকে বিপদে কেলে, তাকে নিজের হাতে মারতে পার না ?"

"তার পক্ষে এতই অসম্ভব বে হাঁ বলতে আমার মূখে বাধবে না।"

"यपिरे मख्य रत्र?"

"মুখে যা-ই বলি না কেন, নিজেকে কি লেব পর্যস্ত জানি ?"

"জানতেই হবে নিজেকে। সমস্ত নিদারুণ সম্ভাবনা প্রত্যহ করনা করে নিজেকে প্রস্তুত রাধতে হবে।"

"আমি নিশ্চিত বলছি, আপনি আমাকে ভূল করে বেছে নিয়েছেন।"

"আমি নিশ্চিত জানি আমি ভূল করি নি।"

"মাস্টারমশার, আপনার পাবে পড়ি, দিন অতীনকে নিছুতি।"

"আমি নিছতি দেবার কে ? ও বাধা পড়েছে নিজেরই সংকরের বন্ধনে। ওর মন ধেকে দ্বিধা কোনো কালেই মিটবে না, ক্ষচিতে বা লাগবে প্রতিমূহুর্তে, তবু ওর আত্মসন্মান ওকে নিরে বাবে শেব পর্বন্ত।"

"লোক চিনতে আগনি কি কখনো <del>তুল</del> করেন না ?"

"করি। অনেক মাত্র্য আছে যাদের স্বভাবে ত্-রকম ব্নোনির কাব্ধ। ত্রটোর মধ্যে মিল নেই। অথচ তুটোই সত্য। তারা নিব্দেকেও নিব্দে ভূল করে।"

ভারি গলায় আওয়াজ এল, "কী হে ভায়া।"

"कानाई दुबि ? এস এস।"

কানাইগুপ্ত এল ঘরে। বেঁটে মোটা মান্থবটি আধবুড়ো। সপ্তাহণানেক দাড়িগোক কামাবার অবকাশ ছিল না, কণ্টকিত হরে উঠেছে মুখমগুল। সামনের মাণার টাক; ধুতির উপর মোটা খদ্বের চালর, ধোবার প্রসাদ-বঞ্চিত, জামা নেই। হাত ছুটো দেহের পরিমাণে খাটো, মনে হয়, সর্বদা কাজে উন্থত, দলের লোকের ধণাসম্ভব অয়সংস্থানের জন্তই কানাইবের চায়ের দোকান।

কানাই তার স্বাভাবিক চাপা ভাঙা গলায় বললে, "ভায়া, তোমার খ্যাতি আছে বাক্সংখনে, তুমি মুনি বললেই হয়। এলাদি তোমার সেই খ্যাতি বুঝি দিলে মাটি করে।"

ইন্দ্রনাথ হেসে বললে, "কথা না-বলারই সাধনা আমাদের। নিয়মটাকে রক্ষা করবার জন্মেই ব্যক্তিক্রমের দরকার। এই মেয়েটি নিজে কথা বলে না, অস্তুকে কথা বলবার ফাঁক দেয়, বাক্যের পরে এ একটি বছমূল্য আতিখ্য।"

"কী বল তুমি ভারা। এলাদি কথা বলে না! তোমার কাছে চুপ, কিন্তু যেখানে মৃথ থোলে সেখানে বাণীর বক্তা। আমি তো মাথাপাকা মান্তব, সাড়া পেলেই খাতাপত্র কেলে আড়াল থেকে ওর কথা শুনতে আসি। এখন আমার প্রতি একটু মনোবোগ দিতে হবে। এলাদির মতো কণ্ঠ নর আমার, কিন্তু সংক্ষেপে যেটুকু বলব তা মর্মে প্রবেশ করবে।"

এলা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। ইক্সনাথ বললে, "বাবার আগে একটা কথা তোমাকে জানিরে রাখি। দলের লোকের কাছে আমি তোমাকে নিন্দে করে থাকি। এমন কি, এমন কথাও বলেছি, বে, একদিন তোমাকে হরতো একেবারে নিশিক্ষ্ সরিরে দিতে হবে। বলেছি, অতীনকে ভূমি ভাঙিরে নিচ্ছ, সেই ভাঙনে আরও কিছু ভাঙবে।"

"বলতে বলতে কথাটাকে সভ্য করে তুলছেন কেন ? কী জানি, এখানকার সংস্ হয়তো আমার একটা অসামঞ্জ আছে।"

"ৰাকা সন্ত্বেও তোমাকে সন্দেহ করি নে। কিন্তু তবু ওলের কাছে তোমার নিন্দে করি। তোমার শত্রু কেউ নেই এই জনপ্রবাদ, কিন্তু দেখতে পাই তোমার বা্রো আনা অস্তবক্তের বাংলাদেশী মন নিন্দা বিশ্বাস করবার আগ্রহে লালারিত হরে ওঠে। এই নিন্দাবিলাসীরা নিষ্ঠাহীন। এদের নাম খাডায় টুকে রাখি। অনেকগুলো পাডা ভরতি হল।"

"মাস্টারমশার, ওরা নিন্দে ভালোবাসে বলেই নিন্দে করে, আমার উপর রাগ আছে ্বলে নর।"

"অন্ধাতশক্র নাম শুনেছ এলা। এরা স্বাই জাতশক্র। জন্মকাল থেকেই এদের অহৈতুক শক্রতা বাংলাদেশের অভ্যথানের সমস্ত চেষ্টাকে কেবলই ধুলিসাং করছে।"

"ভারা, আজ এই পর্বন্ধ, বিষরটা আগামীবারে সমাপ্য। এলাদি, ভোমার চারের নিমন্ত্রণ ভাঙবার মূলে বদি গোপনে আমি থাকি, কিছু মনে ক'রো না। আমার চারের দোকানটাতে কুলুপ পড়বার সময় আসর। বোধ হর মাইল শ-তিন তকাতে গিরে এবার নাপিতের দোকান খুলতে হবে। ইতিমধ্যে অলকাননা তৈল পাঁচ পিপে তৈরি করে রেখেছি। মহাদেবের জটা নিংড়ে বের-করা। একটা সার্টিক্টিকেট দিরো বংসে, ব'লো, অলকা তেল মাধার পর থেকে চূল-বাঁধা একটা আপদ হয়েছে, দীর্ঘায়মানা বেণী সামলে ভোলা করং দশভুজা দেবীর ত্বংসাধ্য।"

যাবার সমর এলা দরজার কাছে এসে মৃশ ফিরিয়ে বললে, "মাস্টারমশায়, মনে রইল আপনার কথা, প্রস্তুত থাকব। আমাকে সরাবার দিন হয়তো আসবে, নিঃশব্দেই মিলিয়ে যাব।"

এলা চলে গেলে ইন্দ্রনাথ বললে, "তোমাকে চঞ্চল দেখছি কেন হে কানাই "

"সম্প্রতি রাস্তার ধারে আমার ওই সামনের টেবিলেই বসে গোটাতিনেক গুণ্ডা ছেলে বীররস প্রচার করছিল। আওয়াজে বোঝা বায় জন ব্যভেরই পুত্তি বাছুর। আমি সিজিশনের নমুনা স্থন্ধ ওদের নামে পুলিসে রিপোর্ট করে দিয়েছি।"

"আন্দাজ করতে ভুল কর নি তো কানাই ?"

"বরং ভূল করে সন্দেহ করা ভালো, কিন্তু সন্দেহ না করে ভূল করা সাংখাতিক। বাঁটি বোকাই বদি হর তাহলে কেউ ওদের বাঁচাতে পারবে না, আর বদি হর বাঁটি হুশমন তাহলে ওদের মারবে কে? আমার রিপোর্টে উরতিই হবে। সেদিন চড়া গলার শরতানি শাসনপ্রণালীর উপর দিরে রক্তগলা বওয়াবার প্রভাব ভূলেছিল। নিশ্চরই অভয়চরণ রক্ষিত এদের উপাধি। একদিন সন্ধ্যাবেলার ক্যাশবাস্থা নিয়ে হিলের মেলাতে বসেছিলুম। হঠাং একটা ধূলোমাধা ছেঁড়াকাপড়-পরা ছেলে এসে চূলি চূলি বললে, টাকা চাই পঁচিলটা, বেতে হবে দিনাক্ষপুরে। আমাদের মধ্র মামার নাম করলে। আমি লাক দিরে উঠে টীংকার করে বলে উঠলুম, শরতান, এতবড়ো আম্পর্ধা ভোষার। এধনই ধরিরে দেব পুলিসের হাতে।—সমর হাতে

একট্ও ছিল না, নইলে প্রছসনটা শেষ করতুম, নিয়ে ষেতুম থানার। তোমার ছেলেরা যারা পাশের ঘরে বসে চা থাচ্ছিল তারা আমার উপর অগ্নিশর্মা; ওকে দেবে বলে চাঁলা তোলবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলে, সবার পকেট কুড়িয়ে তেরো আনার বেলি কণ্ড উঠল না। ছেলেটা আমার মূর্তি দেখে সরে পড়েছে।"

"তবে তো দেখছি তোমার ঢাকনির ফুটো দিয়ে গছ বেরিয়ে পড়েছে—মাছির আমদানি শুক্ল হল।"

"সন্দেহ নেই। ভাষা, এখনই ছড়িয়ে কেলো তোমার ছেলেগুলোকে দূরে দূরে— ওদের একজনও যেন বেকার না থাকে। Ostensible means of livelihood প্রত্যেকেরই থাকা চাই।"

"চাই নিশ্চয়ই। কিন্তু উপায় ঠাউৱেছ ?"

"অনেকদিন থেকে। হাত খোলসা ছিল না, নিজে করতে পারি নি। ভেবে রেখেছি, উপকরণও জমিরেছি ধীরে ধীরে। মাধব কবিরাজ বিক্রি করে জরাশনি বটিকা, তার বারো আনা কুইনীন। সেগুলো তার কাছ থেকে নিয়ে লেবেল বদলে नाम दिन मात्निविद्यावि शिक्ति, कृष्टेनीत्नव शिक्त व्यत्नकथानि मित्या कथा कुछ्ए शरत। প্রতুল সেনকে লাগানো যাবে ক্যাম্বিসের ব্যাগ হাতে ওই গুটকা প্রচার করার কাচ্ছে। তোমার নিবারণ কাস্ট ক্লাস এম এসসি লব্দা ত্যাগ করে পড়ুক ভৈরবী কবচ নিয়ে, এই কবচে সপ্তধাতুর উপরে নব্য রসায়নের আরও গোটাকতক নৃতন ধাতুর নাম জড়িয়ে প্রাচীন ঋবিদের সঙ্গে আধুনিক বি**জ্ঞা**নের অভূতপূর্ব সন্মিলন সাধনা করা যেতে পারে। জগবন্ধু সংস্কৃত লোকের উপর ব্যাকরণের ভেলকি লাগিয়ে উচ্চন্থরে প্রমাণ করতে পাকুক त्य, जानका क्त्बिहित्नन वाःनात्मत्य निक्तिनात्म, श्रामात्रथ क्वाञ्चान थ्रे भाविषिविनात्न। এই নিবে সাংঘাতিক কথা-কাটাকাটি চলুক সাহিত্যে, অবশেষে চাণক্য-জয়ন্তী করা বাবে আমারই প্রপিতামহের প'ড়ো ভিটের 'পরে। তোমাদের ক্যাম্বেলি ডাক্তার তারিণী. সাণ্ডেল মা শীতলার মন্দির নির্মাণের জন্তে চাঁদা চেরে পাড়া অন্থির করে বেড়াক। আসল কথা হচ্ছে, তোমার সব-চেরে মাধাউচু গ্রেনেডিয়ার ছেলের দলকে কিছুদিন বাব্দে ব্যবসায়ে ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে—কেউ বা ওদের বোকা বলুক, কেউ বা বলুক ওরা চতুর বিষয়ী লোক।"

ইন্দ্রনাথ হেসে বললে, "তোমার কথা শুনে আমার ইচ্ছে হচ্ছে একটা ব্যবসায়ে লাগি। আর-কিছুর জল্পে না, কেবল দেউলে হবার কার্যপ্রণালী এবং সাইকোলজি অফুলীলন করবার জল্পে।"

কানাই বললে, "ভূষি বে-ব্যবসায়ে লেগেছ ভারা, সেটা আৰু হ'ক বা কাল হ'ক

নিশ্চিত দেউলে হবারই মৃথে আছে। বারা দেউলে হর তারা বোঝে না বলে হর তা
নর, তারা লোকসানের রাজা কোনোমতে ছাড়তে পারে না বলেই হর—দেউলে হওরার
মরণটান একটা সাক্লাইম আকর্ষণ। ও-বিষয়টা বর্তমানে আলোচনা করে ফল নেই;
একটা প্রশ্ন মনে আছে সেটা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে নিই। এলার মতো স্ক্রেরী
সর্বদা দেখতে পাওরা বার না—এ-কথা মান কি না?

"মানি বই কি।"

"তাহলে ওকে তোমাদের মধ্যে রেখেছ কোন্ সাহসে?"

° "কানাই, এতদিনে আমাকে তোমার বোঝা উচিত ছিল। আগুনকে যে ভয় করে সে আগুনকে ব্যবহার করতে পারে না। আমার কাব্দে আমি আগুনকে বাদ দিতে চাই নে।"

"অর্থাং তাতে কাজ নষ্ট হ'ক বা না হ'ক, তুমি কেয়ার কর না।"

"স্ষ্টিকর্তা আগুন নিয়ে খেলা করে। নিশ্চিত কলের হিসেব করে স্ষ্টির কাজ চলে
না; অনিশ্চিতের প্রত্যাশাতেই তার বিরাট প্রবর্তনা। ঠাগু মালমসলা নিয়ে বুড়ো
আঙুলে টিপে টিপে বে পুতৃল গড়া হয় তার বাজারদর খতিয়ে লোভ করবার মন
আমার নয়। ওই বে অতীন ছেলেটা এসেছে এলার টানে, ওর মধ্যে বিপদ
দটাবার ডাইনামাইট আছে,—ওর প্রতি তাই আমার এত ঔংস্কা।"

"ভারা, তোমার এই ভীষণ ল্যাবরেটরিতে আমরা ঝাড়ন কাঁধে বেহারার কাজ করি মাত্র। খেপে ওঠে যদি কোনো গ্যাস, যদি কোনো যত্র কেটে ফুটে ছিটকে পড়ে তাহলে আমাদের কপাল ভাঙবে সাতখানা হরে। সেটা নিরে গর্ব করবার মতো জোর আমাদের খুলির তলায় নেই।"

"क्यांव मिर्द्य विशास रम्ध ना रकन ?"

"ক্লের লোভ বে আছে আমাদের, তোমার না থাকতে পারে। তোমারই দালালদের মুখে একদা শুনেছিলুম Elixir of life হ্রতো মিলতে পারে। তোমার এই সর্বনেশে রিসর্চের চক্রান্তে গরিব আমরা ধরা দিয়েছি নিশ্চিত আশারই টানে, অনিশ্চিতের কুছকে নর। তুমি এটাকে দেখছ ফ্রোখেলার দিক থেকে, আমরা দেখছি ব্যবসার সাদা চোখে। অবশেবে থতেনের খাতার আশুন লাগিয়ে আমাদের সন্দে ঠাট্টা ক'রো না, ভারা। ওর প্রত্যেক সিকি পরসার আছে আমাদের ব্রের রক্ত।"

"আমার মনে কোনো অন্ধ বিশাস নেই কানাই। হারজিতের কথা ভাবা একেবারে ছেড়ে বিরেছি। প্রকাণ্ড কর্মের ক্ষেত্রে আমি কর্তা, এইখানেই আমাকে মানার বলেই আমি আছি,,—এখানে হারও বড়ো জিতও বড়ো। ওরা চারদিকের দরজা বন্ধ করে আমাকে ছোটো করতে চেরেছিল, মরতে মরতে প্রমাণ করতে চাই আমি বড়ো। আমার ডাক শুনে কত মাহুবের মতো মাহুষ মৃত্যুকে অবজ্ঞা করে চারিদিকে এসে জুটল; সে ডো ভূমি দেখতে পাচ্ছ কানাই। কেন? আমি ডাকতে পারি বলেই। সেই কণাটা ভালো করে জেনে এবং জানিরে বাব, তার পরে যা হর হ'ক। তোমাকে তো বাইরে থেকে একদিন দেখতে ছিল সামান্ত কিছ তোমার অসামান্তকে আমি প্রকাশিত করেছি। রসিয়ে ভূললুম ডোমাদের, মাহুষ নিয়ে এই আমার রসায়নের সাধনা। আর বেশি কী চাই? ঐতিহাসিক মহাকাব্যের সমাপ্তি হতে পারে পরাজ্বের মহাশ্লানে। কিছু মহাকাব্য তো বটে। গোলামি-চাপা এই ধর্ব মহুদ্রজ্বের দেশে মরার মতো মরতে পারাও বে একটা স্বর্যেগ।"

"ভায়া, আমার মতো অকাল্পনিক প্র্যাক্টিক্যাল লোককেও তুমি টান মেরে এনেছ বোরতর পাগলামির তাণ্ডব নৃত্যমঞ্চে। ভাবি যখন, এ রহস্তের অস্ত পাই নে আমি।"

"আমি কাণ্ডালের মতো করে কিছুই চাই নে বলেই তোমাদের পারে আমার এড জার। মারা দিয়ে ভূলিয়ে লোভ দেখিয়ে ডাকি নে কাউকে। ডাক দিই অসাধ্যের মধ্যে, কলের জল্তে নর, বীর্ব প্রমাণের জল্তে। আমার স্বভাবটা ইম্পার্সে লালা। যা অনিবার্ব ডাকে আমি অক্ষমনে স্বীকার করে নিতে পারি। ইডিহাস তো পড়েছি, দেখেছি কত মহা মহা সাম্রাজ্য গোরবের অল্ডভেদী লিখরে উঠেছিল আজ তারা ধূলোয় মিলিয়ে গেছে,—তাদের হিসাবের খাতার কোথায় মন্ত একটা দেনা জমে উঠেছিল যা তারা শোধ করে নি। আর এই দেশ যেহেতু এ আমারই দেশ, সোভাগ্যের চিরম্বন্ধ নিয়ে ইতিহাসের উচু গদিতে গদিয়ান হয়ে বসে থাকবে পরাভবের সমন্ত কারণগুলোর গারে সিঁ ত্রচন্দন মাধিরে ঘণ্টা নেড়ে পুজো করতে করতে, বোকার মতো এমন আবদার করব কার কাছে? আমি তা কখনোই করি নে। বৈজ্ঞানিকের নির্মোহ মন নিয়ে মেনে নিই যার মরণদশা সে মরবেই।"

"তবে !"

"তবে! দেশের চরম ত্রবস্থা আমার মাধা হেঁট করতে পারবে না, আমি তারও অনেক উর্থে—আত্মার অবসাদ ঘটতে দেব না মরবার সমন্ত লক্ষ্ণ দেখেও।"

"আর আমরা!"

"তোষরা কি খোকা! মাঝদরিরার বে-জাহাজের তলা গিরেছে সাত জারগার কাঁক হরে, কেঁদে কেটে মন্ত্র পড়ে কর্তার দোহাই পেড়ে তাকে বাঁচাতে পারবে ?" "না যদি পারি তবে ?"

"তবে কী। তোমরা কজনে জেনে শুনে সেই জুবোজাহাজেই ঝড়ের মূখে সাংঘাতিক পাল জুলে দিয়েছ, তোমাদের পাজর কাঁপে নি। এমন বে-কজনকে পাই ডুবতে ডুবতে তাদের নিরেই আমাদের জিত। রসাতলে বাবার জল্ঞে বে-দেশ অন্ধভাবে প্রস্তুত তারি মান্তলে তোমরা শেষ পর্বন্ধ জন্মধ্যকা উদ্ভিয়েছ, তোমরা না করেছ মিধ্যে আশা, না করেছ কাঙালপনা, না কেঁদেছ নৈরাশ্রে হাউ হাউ করে। তোমরা তব্ হাল ছাড় নি যখন জলে ভরেছে জাহাজের খোল। হাল ছাড়াতেই কপুরুষতা—বাস, আমার কাজ হুরে গেছে তোমাদের যে-কজনকে পেরেছি তাদেরই নিরে। তার পরে ? কর্মণ্যে-প্রাধিকারতে মা কলের ক্লাচন।"

"তুমি যা বলছ তার মধ্যে থেকে একটা প্রধান কথা বাদ গেছে বলে বোধ হয়।" "কোন কথাটা ?"

"তোমার মনে কি রাগও নেই ? এত ইম্পার্সোক্তাল ভূমি !"

"রাগ কার 'পরে ?"

"हेरदास्त्रदा 'পরে।"

"বে জোয়ান মদ খেয়ে চোগ লাল না করলে লড়তে পারেই না, সেই গ্রাম্যকে আমি অবজ্ঞা করি। রাগের মাধায় কর্তব্য করতে গেলে অকর্তব্য করার সম্ভাবনাই বেশি।"

"তা হ'ক, কিন্তু রাগের কারণ থাকলে রাগ না করাটা অমানবিক।"

"সমন্ত যুরোপের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, আমি ইংরেজকেও জানি। যত পশ্চিমী জাত আছে তার মধ্যে ওরা সব-চেয়ে বড়ো জাত। রিপুর তাড়ায় ওরা যে মারতে পারে না তা নয় কিন্তু পুরোপুরি পারে না—লক্ষা পায়। ওদের নিজেদের মধ্যে যারা বড়ো তাদেরই কাছে জবাবদিহি করতে ওদের সব-চেয়ে ভয়;—ওরা নিজেকে ভোলায় তাদেরও ভোলায়। ওদের উপরে যতটা রাগ করলে ফুল স্টীম বানিয়ে তোলা যায় ততটা রাগ করা আমার ছারা সম্ভব হয় না।"

"অন্তত তুমি।"

"বোলো আনা মারের চোটে আমাদের মেরুদণ্ড ওরা চিরকালের মতো গুঁড়িয়ে দিতে পারত। সেটা ওরা পারলে না। আমি ওদের মন্ত্রন্তকে বাহাছরি দিই। পরের দেশ শাসন করতে করতে সেই মন্ত্রন্তক্ত কর হয়ে আসছে তাতেই মরণদশা ধরছে ওদের ভিতর থেকে। এত বেশি বিদেশের বোঝা আর কোনো জ্বাতের যাড়ে নেই এতে ওদের ক্তাব মাছে নই হয়ে।"

"সে ওরা ব্ঝবে। কিন্তু তোমার এই অধ্যবসায়কে প্রায় অহৈভূক করে ভূলেছ এটা আমার কাছে বাড়াবাড়ি ঠেকে।"

"অত্যম্ভ ভূল। আমি অবিচার করব না, উন্মন্ত হব না, দেশকে দেবী বলে মা মা বলে অশ্রুপাত করব না, তবু কাজ করব, এতেই আমার জোর।"

"শক্রকে যদি শক্র ব'লে তাকে ছেব না কর তবে তার বিরুদ্ধে হাত চালাবে কী করে ?"

"রাস্তার পাণর পড়ে থাকলে তার বিরুদ্ধে হাতিয়ার চালাই যেমন ক'রে, অপ্রমন্ত বৃদ্ধি নিয়ে। ওরা ভালো কি মন্দ সেটা তর্কের বিষয় নয়। ওদের রাজত্ব বিদেশী রাজত্ব, সেটাতে ভিতর থেকে আমাদের আত্মলোপ করছে—এই স্বভাববিরুদ্ধ অবস্থাকে নড়াতে চেষ্টা করে আমার মানবস্বভাবকে আমি স্বীকার করি।"

"কিন্তু সফলতা সম্বন্ধে ভোমার নিশ্চিত আশা নেই।"

"নাই রইল, তবু নিজের স্বভাবের অপমান ঘটাব না—সামনে মৃত্যুই যদি সব-চেয়ে নিশ্চিত হয় তবুও। পরাভরের আশহা আছে বলেই স্পর্ধা করে তাকে উপেক্ষা করে আত্মমর্বাদা রাখতে হবে। আমি তো মনে করি এইটেই আজ আমাদের শেষ কর্তব্য।"

"ওই আসছেন রক্তগঙ্গা বওয়াবার মেকি ভগীরণ। ওঁকে চা খাইয়ে আসি গে। সেই সঙ্গে স্পষ্টভাষার ধবরও দেব যে, পুলিসকে সব কণা রিপোর্ট করা হয়েছে। ভোমার দলের বোকারা আমাকে লিঞ্চ, করে না বসে।"

## দ্বিতীয় অধ্যায়

এলা বলে আছে কেদারায়, পিঠে বালিশ গোঁজা। লিখছে একমনে। পায়ের উপর পা তোলা। দেশবদ্ধর মূর্তি-জাঁকা খাতা কাঠের বার্ডে কোলের উপর আড় করে ধরা। দিন ফুরোতে দেরি নেই, কিন্তু তথনও চুল রয়েছে অয়য়ে। বেগনি রঙের খদরের শাড়ি গায়ে, সেটাতে মলিনতা অব্যক্ত থাকে, তাই নিস্তৃতে ব্যবহারে তার অনাদৃত প্রয়োজন। গুলার হাতে একজোড়া লালরং-করা শাঁখা, গলায় একছড়া সোনার হার। হাতির দাতের মতো গোরবর্ণ শরীরটি জাঁটগাঁট; মনে হয় বয়স খুব কম কিন্তু মূখে পরিণত বৃদ্ধির গান্তীর্ব। খদরের সব্জ রঙের চাদরে ঢাকা সংকীর্ণ লোহার খাট ঘরের প্রাস্তে দেয়াল-ঘেঁষা। নারায়ণী শ্বলের তাতে-বোনা শতরঞ্চ মেঝের উপর পাতা। একধারে লেখবার ছোটো টেবিলে রটিং প্যাভ; তার একপাশে কলম-পেনসিল সাজানো দোয়াতলান, অস্তুধারে পিতলের ঘটতে গদ্ধরাজ ফুল। দেয়ালে ঝুলছে কোনো একটি দূরবর্তী কালের ফোটোগ্রাক্ষের প্রেতান্মা, ক্ষীণ হলদে রেখায় বিলীনপ্রায়। অন্ধ্যার হল, আলো জ্বালবার সময় এসেছে। উঠি-উঠি করছে এমন সময় খদরের পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে অতীন্দ্র দমকা হাওয়ার মতো ঘরে ঢুকেই ডাক দিল, "এলী।"

এলা খুলিতে চমকে উঠে বললে, "অসভ্য, জ্বানান না দিয়ে এ ঘরে আসতে সাহস কর।"

এলার পারের কাছে ধপ করে মেঝের উপর বসে স্মতীন বললে, "জীবনটা স্মতি ছোটো, কায়দাকাহ্বন স্মতি দীর্ঘ, নিয়ম বাঁচিয়ে চলবার উপযুক্ত পরমায় ছিল সনাতন যুগে মান্ধাতার। কলিকালে তার টানাটানি পড়েছে।"

"আমার কাপড় ছাড়া হয় নি এখনও।"

"ভালোই। তাহলে আমার সঙ্গে মিশ থাবে। তুমি থাকবে রথে, আমি থাকব পদাতিক হরে—এ-রকম হন্দ্ব মহার নিরমে অধর্ম। এককালে আমি ছিলুম নির্থুত ভদ্রলোক, থোলসটা তুমিই দিয়েছ ঘুচিয়ে। বর্তমান বেশভ্যাটা দেখছ কীরকম?"

"অভিধানে ওকে বেশভূষা বলে না।"

"কী বলে ভবে ?"

"শব্দ পাল্ছিনে খুঁজে। বোধ হয় ভাষায় নেই। জামার সামনেটাতেই ওই ষে বাঁকাচোরা হেঁড়ার দাগ, ও কি তোমার স্বকৃত সেলাইয়ের লঘা বিজ্ঞাপন ?" "ভাগ্যের আঘাত দারুণ হলেও বুক পেতেই নিয়ে থাকি—ওটা তারই পরিচয়। এ জামা দরজিকে দিতে সাহস হয় না, তার তো আত্মসম্মানবাধ আছে।"

"আমাকে দিলে না কেন ?"

"নব যুগের সংস্কারভার নিয়েছ, তার উপরে পুরোনো জামার সংস্কার ?"

"ওটাকে সহু করবার এমনই কী দরকার ছিল ?"

"যে দরকারে ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে সহু করে।"

"তার অর্থ ?"

"তার অর্থ, একটির বেশি নেই বলে।"

"কী বল তুমি অস্কু! বিশ্বসংসারে তোমার ওই একটি বই জামা আর নেই ?"

"বাড়িয়ে বলা অক্সায়, তাই কমিয়ে বললুম। পূর্ব আশ্রমে শ্রীযুক্ত অতীক্রবার্র জামা ছিল বহুসংখ্যক ও বছবিধ। এমন সময়ে দেশে এল বক্সা। তৃমি বক্তৃতার বললে, মে অশ্রুপ্নাবিত ঘূর্দিনে, (মনে আছে অশ্রুপ্নাবিত বিশেষণটা ?) বছ নরনারীর লক্ষা রক্ষার মতো কাপড় জুটছে না, সে সময়ে আবশ্রুকের অতিরিক্ত কাপড় যার আছে লক্ষা তারই। বেশ গুছিয়ে বলেছিলে। তখনও তোমার সম্বন্ধে প্রকাশ্রে হাসতে সাহস ছিল না। মনে মনে হেসেছিলুম। নিশ্চিত জানতুম আবশ্রুকের বেশি জামা ছিল তোমার বাক্সে। কিন্তু মেয়েদের পঞ্চাশ রঙের পঞ্চাশটা জামা থাকলেও পঞ্চাশটাই অত্যাবশ্রক। সেদিন দেশহিতিষিণীদের মধ্যে রেষারেষি চলছিল,—কে কত দান সংগ্রহ করতে পারে। এনে দিলুম আমার কাপড়ের তোরক তোমার চরণতলে। হাততালি দিয়ে উঠলে খুশিতে।"

"সে কী কথা! আমি কি জানি অমন নিঃশেষ করে দেবে ?"

"আশ্চর্য হও কেন ? গুংসাধ্য ক্ষতিসাধনের শক্তি এই দেহে গুর্জয়বেগে সঞ্চার করলে কে ? সংগ্রহের ভার যদি থাকত আমাদের গণেশ মন্ত্র্মদারের পারে তাহলে ভার পৌরুষ আমার কাপড়ের বান্ধে ক্ষতি করত অতি সামান্ত।"

"ছি ছি অন্ত, কেন আমাকে বললে না ?"

"হৃংখ ক'রো না। একান্ত শোচনীয় নয়, হুটো জামা রাঙিয়ে রেখে দিলুম নিত্য আবশুকের গরজে, পালা করে কেচে পরা চলছে। আরও হুটো আছে আপদ্ধর্মের জন্তে ভাঁজ করা। যদি কোনোদিন সন্দিশ্ব সংসারে ভক্তবংশীর বলে প্রমাণ দেবার প্রয়োজন ঘটে সেই জামা হুটোতে ধোবা-দরজির সার্টিন্সিকেট রইল।"

"স্ষ্টিকর্তার সার্টিফিকেট ররেছে ওই চেহারাতেই—সাক্ষী ডাকতে হবে না তোমার।" "ন্ততি! নারীর দরবারে স্তবের অভ্যুক্তি চিরদিন পুরুষদেরই অধিকারভুক্ত, ভূমি উলটিরে দিতে চাও ?"

"হাঁ চাই। প্রচার করতে চাই, আধুনিক কালে মেরেদের অধিকার বেড়ে চলেছে।

,পুক্ষের সম্বন্ধেও সত্য বলতে তাদের বাধা নেই। নব্য সাহিত্যে দেখি বাঙালি মেরেরা
নিজেদেরই প্রশংসার মুখরা, দেবীপ্রতিমা বানাবার কুমোরের কাজটা নিজেরাই নিরেছে।

অজাতির গুণগরিমার উপরে সাহিত্যিক রং চড়াচ্ছে। সেটা তাদের অক্সরাগেরই সামিল,
বহুল্ডের বাঁটা, বিধাতার হাতের নর। আমার এতে লক্ষা করে। এখন চলো
বসবার ঘরে।"

"এ-ব্য়েও বসবার জারগা আছে। আমি তো একাই একটা বিরাট সভা নই।" "আছা তবে বলো জন্মরি কথাটা কী ?"

"হঠাং কবিতার একটা পদ মনে পড়ে গেছে অধচ কোধার পড়েছি কিছুতেই মনে আসছে না। সকাল থেকে হাওরা হাতড়িরে বেড়াচ্ছি। তোমাকে জিল্লাসা করতে এলুম।"

"অত্যন্ত জরুরি দেখছি। আচ্ছা বলো।"

"একটু ভেবে বলো কার রচনা—

তোমার চোখে দেখেছিলাম

আমার সর্বনাশ।"

"কোনো নামজাদা কবির তো নরই।"

"পূর্বশ্রত বলে মনে হচ্ছে না তোমার ?"

"চেনা গলার আভাস পাচ্ছি একটুবানি। অক্ত লাইনটা গেছে কোধার ?"

"আমার বিশাস ছিল, অন্ত লাইনটা আপনিই তোমার মনে আসবে।"

"তোমার মুবে বদি একবার শুনি তাহলে নিশ্চর মনে আসবে।"

"তবে শোনো—

প্রহরশেষের আলোর রাঙা

সেদিন চৈত্রমাস.

তোমার চোধে দেখেছিলাম

আমার সর্বনাশ।"

অতীনের মাধার করাবাত করে এলা বলবো, "আব্দকাল কী পাগলামি <del>ডফ</del> করেছ ভূমি ?"

"সেই চৈত্ৰমাসের বারবেলা থেকেই আমার পাগলামি গুল। বে-সব দিন চরমে ১৩—৩৭ না পৌছোতেই ফুরিয়ে যায় তারা ছারাম্তি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় করলোকের দিগতে। তোমার সঙ্গে আমার মিলন সেই মরীচিকার বাসরদরে। আৰু সেইধানে তোমাকে ডাক দিতে এলুম—কাজের ক্ষতি করব।"

কাঠের বোর্ড আর ধাতাধানা মেন্দের উপর কেলে দিয়ে এলা বললে, "থাক্ পড়েু, আমার কাজ। আলোটা জেলে দিই।"

"না থাক্—আলো প্রত্যক্ষকে প্রমাণ করে, চলো দীপহীন পথে অপ্রত্যক্ষের দিকে।
চার বছরের কিছু কম হবে, স্টীমারে থেয়া পার হচ্ছি মোকামার ঘাটে। তখনও আঁকড়ে
ছিলুম পৈতৃক সম্পত্তির ভাঙা কিনারটাকে সেটা ছিল দেনার গর্তে ভরা। তখনও
দেহে মনে শৌধিনতার বং লেগে ছিল দেউলে দিনাস্থের মেঘের মতো। গারে সিম্বের
পাঞ্জাবি, পাট-করা মুগার চাদর কাঁধে, একলা বসে আছি ফাস্ট ক্লাস ডেক-এ বেতের
কেদারায়। কেলে-দেওয়া থবরের কাগজের পাতাগুলো ফরফর করে এখারে ওধারে ও
উড়ে বেড়াচ্ছিল, মজা লাগছিল দেখতে, মনে হচ্ছিল মুর্তিমতী জনশ্রুতির এলোমেলো
নৃত্য। তুমি জনসাধারণের দলে, কোমর বেঁধে ডেক প্যাসেক্লার। হঠাং আমার
পশ্চাঘর্তী অগোচরতার মধ্যে থেকে ফ্রন্তবেগে এসে পড়লে আমার সামনে। আজও
চোথের উপর দেখতে পাচ্ছি তোমার সেই ব্রাউন রঙের শাড়ি; থোপার সঙ্গে
কাঁটায় বেঁধা তোমার মাথার কাপড় ম্থের তুইধারে হাওয়ায় ফ্লে উঠেছে।
চেষ্টাক্বত অসংকোচের ভান করেই প্রশ্ন করলে, আপনি ধন্দর পরেন না কেন ?—মুনে
পড়ছে ?"

"খুব স্পষ্ট। তোমার মনের ছবিকে তুমি কথা কওরাতে পার, আমার ছবি বোবা।"

"আমি আজ সেদিনের পুনক্ষক্তি করে যাব, তোমাকে শুনতে হবে।"

"গুনব না তো কী। সেদিন যেখানে আমার নৃতন জীবনের ধুরো, পুন: পুন: সেখানে আমার মন ফিরে আসতে চার।"

"তোমার গলার স্থরটি শুনেই আমার সর্বশরীর চমকে উঠল, সেই স্থর আমার মনের মধ্যে এসে লাগল হঠাং আলোর ছটার মতো; যেন আকাল থেকে কোন্ এক অপরপ পাধি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল আমার চিরদিনটাকে। অপরিচিতা মেয়েটির অভাবনীর স্পর্ধার যদি রাগ করতে পারত্ম তাহলে সেদিনকার ধেয়াতরী এতবড়ো আঘাটার পৌছিয়ে দিত না—ভত্তপাড়াতেই লেষ পর্বন্ত দিন কাটত চলতি রাজার। মনটা আর্জ্র দেশালাইকাঠির মতো, রাগের আগুন জলল না। অহংকার আমার স্বভাবের সর্বপ্রধান সন্ধ্রণ, তাই ধাঁ করে মনে হল, মেয়েটি যদি আমাকে বিশেষভাবে প্রক্রম না করত

তাহলে এমন বিলেষভাবে ধমক দিতে আসত না, খদরপ্রচার—ও একটা ছুতো, সন্ত্যি কিনা বলো ৷"

"ওগো, কতবার বলেছি,—অনেকক্ষণ ধরে ভেকের কোণে বসে তোমাকে চেরে চেরে

৹বেপছিলুম। কুলে গিরেছিলুম আর-কেউ সেটা লক্ষ্য করছে কি না। জীবনে সেই
আমার সব-চেরে আশুর্ব একচমকের চিরপরিচর। মন বললে, কোণা থেকে এল এই
অভিদ্র জাতের মাহ্বটি, চারদিকের পরিমাপে তৈরি নয়, শেওলার মধ্যে শতদল পদা।
তথনই মনে মনে পণ করলুম এই তুর্লভ মাহ্বটিকে টেনে আনতে হবে, কেবল আমার
নিজের কাছে নয়, আমাদের সকলের কাছে।"

"আমার কপালে তোমার একবচনের চাওরাটা চাপা পড়ল বহুবচনের চাওয়ার তলায়।"

"আমার উপার ছিল না অন্ত। দ্রোপদীকে দেখবার আগেই কৃষ্টী বলেছিলেন, তোমরা সবাই মিলে ভাগ করে নিরে।। তুমি আসবার আগেই শপথ করে দেশের আদেশ স্বীকার করেছি, বলেছি আমার একলার জ্বন্তে কিছুই রাখব না। দেশের কাছে আমি বাগ্দস্তা।"

"অধার্মিক তোমার পণগ্রহণ, এ পণকে রক্ষা করাও প্রতিদিন তোমার স্বধর্মবিদ্রোহ। পণ যদি ভাঙতে তবে সত্যরক্ষা হত। যে লোভ পবিত্র যা অন্তর্ধামীর আদেশবাণী, তাকে দলের পারে দলিত করেছ, এর শান্তি তোমাকে পেতে হবে।"

"অন্ত, শান্তির সীমা নেই, দিনরাত মারছে আমাকে। যে আশ্চর্ব সোভাগ্য সকল সাধনার অতীত, বা দৈবের অ্যাচিত দান তা এল আমার সামনে, তর্ নিতে পারলুম না। হৃদরে হৃদরে গাঁঠ বাধা, তংসন্ত্বেও এতবড়ো হুঃসহ বৈধব্য কোনো মেরের ভাগ্যে বেন না ঘটে। একটা মন্ত্রপড়া বেড়ার মধ্যে ছিলুম, কিন্তু তোমাকে দেখবামাত্র মন উৎস্ক হয়ে উঠল, বললে, ভাঙুক সব বেড়া। এমন বিপ্লব ঘটতে পারে সে-ক্থা কোনোদিন ভাবতে পারি নি। এর আগে কখনো মন বিচলিত হয় নি বললে মিখ্যে বলা হবে। কিন্তু চঞ্চলতা জয় করে খুলি হয়েছি নিজের শক্তির গর্বে। জয় করবার সেই গর্ব আজ নেই, ইচ্ছে হারিয়েছি—বাহিরের কথা ছেড়ে দাও, অন্তরের দিকে তাকিরে দেখো, হেরেছি আমি। তুমি বীর, আমি তোমার বন্ধিনী।"

"আমিও হেরেছি আমার সেই বন্দিনীর কাছে। হার শেষ হয় নি, প্রতি মুহূর্তের বৃদ্ধে প্রতি মুহূর্তেই হারছি।"

"অন্ত, কান্ট ক্লাস ডেক-এ বধন অপূর্ব আবির্ভাবের মতো আমাকে দূর ধেকে দেখা দিয়েছিলে তধনও আনভুমু ধার্ড ক্লাসের টিকিটটা আমাদের আধুনিক আভিজাত্যের একটা উজ্জল নিদর্শন। অবশেবে তুমি চড়লে রেলগাড়িতে সেকেগুল্লাসে। আমার দেহমনকে প্রবল টান দিলে সেই ক্লাসের দিকে। এমন কি, মনে একটা চাড়্রীর কল্পনা এসেছিল, ভেবেছিলুম, ট্রেন ছাড়বার শেবমূহূর্তে উঠে পড়ব তোমার গাড়িতে, বলব,—তাড়াতাড়িতে ভূলে উঠেছি। কাব্যশাল্পে মেরেরাই অভিসার করে এসেছে, ক্লামারবিধিতে বাধা আছে বলেই কবিদের এই কল্পণা। উসপুস-করা মনের বত সব এলোমেলো ইছে ভিতরের আধার কোঠার ঘুর খেরে খেরে দেয়ালে মাণা ঠুকে ঠুকে বেড়ার। এদের কথা মেরেরা পর্দার বাইরে কিছুতে স্বীকার করতে চার না। তুমি আমাকে স্বীকার করিয়েছ।"

"কেন স্বীকার করলে ?"

"নারীজ্ঞাতির গুমর ভেঙে কেবল ওই স্বীকারটুকুই তোমাকে দিতে পেরেছি, আর তো কিছ পারি নি।"

হঠাং অতীন এলার হাত চেপে ধরে বলে উঠল, "কেন পারলে না? কিসের বাধা ছিল আমাকে গ্রহণ করতে ? সমাজ ? জাতিভেদ ?"

"ছি, ছি, এমন কথা মনেও ক'রে। না। বাইরে বাধা নয়, বাধা অস্তরে।" "ৰথেই ভালোবাস নি ?"

"ওই ষথেষ্ট কথাটার কোনো মানে নেই অস্ক। বে শক্তি হাত দিয়ে পর্বতকে ঠেলতে পারে নি তাকে চুর্বল বলে অপবাদ দিয়ো না। শপথ করে সত্য গ্রহণ করে-ছিলুম, বিয়ে করব না। না ক্রলেও হয়তো বিয়ে সম্ভব হত না।"

"কেন হত না ?"

"রাগ ক'রো না অন্ত, ভালোবাসি বলেই সংকোচ। আমি নিঃস্ব, কডটুকুই বা ভোমাকে দিতে পারি।"

"म्भेडे करवरे वरला।"

"অনেকবার বলেছি।"

"আবার বলো, আজ সব বলাকওয়া শেষ করে নিতে চাই, এর পরে আর জিজাসা করব না।"

বাইরে থেকে ডাক এল, "দিদিমণি।"

"কী বে অধিল, আয় না ভিতরে।"

ছেলেটার বরস বোলো কিংব। আঠারো হবে। জেলালো ছুই মি-ভরা প্রিরদর্শন চেহারা। কোঁকড়া চুল ঝাঁকড়ামাকড়া, কচি শামলা রং, চঞ্চল চোঁধড়টো জলজল করছে। থাকি রঙের শর্টপরা, কোমর পর্বস্ত ছাটা সেই রঙেরই একটা বোভাম-খোলা

জামা, বৃক্ক বের করা; শর্টের ছুইদিককার পকেট নানা বাজে সম্পন্তিতে ছুলে-ছঠা, বুকের পকেটে বিচিত্র কলাওআলা একটা হরিণের শিঙের ছুরি; কখনো বা সে খেলার নোকো কখনো এরোপ্লেনের নম্না বানার। সম্প্রতি মন্ত্রিক কোম্পানির আয়ুর্বৈদিক বাগানে দেখে এসেছে জলতোলা হাওরা বন্ধ; বিস্কৃটের টিন প্রভৃতি নানা কালতো জিনিস জোড়াতাড়া দিরে তারই নকলের চেটা চলছে। আঙুল কেটেছে, তার উপরে স্থাকড়া জড়ানো, এলা বিজ্ঞাসা করলে কানেই আনে না। এলা এই বাগমা-মরা ছেলের দ্রসম্পর্কের আত্মীর, অনেক উৎপাত সহু করে। কার কাছ খেকে বেটে জাতের এক বাদর অধিল সন্তা দামে কিনেছে। জন্তুটা ভাঁড়ারে চোর্ববৃত্তিতে স্থাক। এলার ছোটো পরিবারে এই জন্তুটা একটা মন্ত অভ্যাচার।

ঘরে চুকেই অধিল সলক্ষ ফ্রন্তবেগে পা ছুঁরে এলাকে প্রণাম করলে। এলা ব্রুলে প্রণামটা একটা কোনো বিশেষ অফুষ্ঠানের অস্তর্গত, কেননা ভক্তিবৃত্তিটা অধিলের স্বভাবসিদ্ধ নয়।

এলা বললে, "তোর অস্কুদাদাকে প্রণাম করবি নে ?"

কোনো জবাব না দিয়ে অধিল অতীনের দিকে পিঠ কিরিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে রইল।
অতীন উচ্চয়রে হেসে উঠল। অধিলের পিঠ চাপড়িয়ে বললে, "শাবাশ, মাধা যদি হেঁট
করতেই হয় তো এক-দেবতার পায়ে। সেই একেশ্বীর কাছে আমারও মাধা হেঁট,
এখন প্রসাদের ভাগ নিয়ে রাগারাগি ক'রো না ভাই, উষ্ তুই বেলি।"

এলা অধিলকে বললে, "তোর কী কণা আছে বলে ষা।"

অধিল বললে, "কাল আমার মারের মৃত্যুদিন।"

"তাই তো। একেবারে ভূলে গিরেছিলুম। কাউকে প্রান্ধের নিমন্ত্রণ করতে চাস ?" "কাউকে না।"

"ভবে কী চাস ?"

"পড়ার ছুটি চাই তিন দিন।"

"की कन्नवि ছটि नित्त ?"

"খরগোলের খাঁচা বানাব।"

"বরগোল তোর একটিও বাকি নেই, থাঁচা বানাবি কার জন্তে ?"

অতীন হেসে বললে, "ধরগোশ তো করনা করলেই হর, থাচাটা বানানোই আসল কথা। মাছুৰ অনিতা, আসে আর বায় কিছুনিতাকালের মতো পাকা করে তাদের থাঁচা বানাবার ভার নিরেছেন ভগবান মছু থেকে আরম্ভ করে মছুর আধুনিক অবতার পর্বস্তা। এই কাম্পে তাঁলের ভীষণ শ্প।" "আচ্ছা, অধিল যা তোর ছুটি।" দ্বিতীয় কথাটি না বলে অধিল দৌড়ে চলে গেল।

অতীন বললে, "প্রকে পোষ মানাতে পারলুম না। আমার সাবেক সম্পত্তির ঝড়তিপড়তির মধ্যে ছিল একটা কব্জিষড়ি, আধুনিক ছেলেদের পক্ষে সাত রাজার । ধন। একদিন সেটা প্রকে দিতে গিয়েছিলুম। মাধা ঝাঁকানি দিয়ে চলে গেল। এর থেকে ব্রবে প্রতে আমাতে ব্যাপারটা কম্য্যাল হয়ে উঠেছে, অন্ত-অধিল রায়ট হবার লক্ষ্ণ।"

"ছেলেদের সঙ্গে ভাব করতে তোমার জুড়ি কেউ নেই, তবু এই বাঁদরটার কার্ছেঁ হার মানলে কেন ?"

"মাঝখানে আছে তৃতীয় পক্ষ, নইলে ওতে আমাতে হরিহর বনে যেতৃম। **পাক্** সে-কথা; এখন বলো, তোমার কৈঞ্চিয়তটা কী? কেন আমাকে সরিয়ে রাখলে?"

"একটা সোজা কথা কেন ভূমি মনে রাখনা ধে, তোমার চেরে আমি বয়সে বড়ো ?"

"কারণ এই সোজা কথাটা ভূলতে পারি নি যে, তোমার বরস আটাশ, আমার বরস আটাশ পেরিয়ে করেক মাস। প্রমাণ করা খুব সহজ, কারণ দলিলটা তামশাসনে ব্রান্ধীলিপিতে লেখা নয়।"

"আমার আটাশ তোমার আটাশকে বছদ্রে পেরিয়ে গেছে। তোমার আটাশে যৌবনের সব সলতেই নিধ্ম জ্বলছে। এখনও তোমার জানলা থোলা যাদের দিকে, তারা অনাগত তারা অভাবিত।

"এলী, আমার কথাটা কিছুতে ব্রুতে চাচ্ছ না বলেই ব্রুছ না। দলের কাছে ভগবানের সত্যের বিরুদ্ধে সত্য নিয়েছ তাই নানা তর্ক বানিয়ে নিজেকে ভোলাচ্ছ, আমাকেও। ভোলাও কিন্তু এ-কথা ব'লো না আমার জীবনে এখনও অনাগত অভাবিত দ্রে রয়ে গেছে। এসেছে সে, সে তুমি। তব্ও আজও সে অনাগত। চিরদিনই কি তবে জানলা থোলা থাকবে তার দিকে ? সেই শৃস্তের ভিতর দিয়ে কেবলই বাজবে আমার আর্ত সুর, চাই তোমাকে চাই, আর অস্ত দিক দিয়ে কিরে আসবে না কোনো উত্তর ?"

"কিরে আসছে না, এমন কথা বলছ কী করে অক্সভক্ত ? চাই, চাই, চাই, ভোমার চেরে বেশি কিছুই চাই নে এ জগতে। বে-সময়ে দেখা হলে ভভদৃষ্টি সম্পূর্ণ হভ সে-সমরে হয় নি বে দেখা। কিন্তু তবু বলছি ভাগ্যে হয় নি।"

"কেন? কী ক্ষতি হত তাতে ?"

"আমার জীবন সার্থক হত, কতটুকুই বা তার দাম। কারও মতো নও বে তুমি;
মন্ত তুমি। তকাতে আছি বলেই দেখতে পেলুম সেই তোমার অলোকসামান্ত প্রকাশ।
সামান্ত আমাকে দিয়ে তোমাকে জড়িরে কেলবার কথা করনা করতে আমার ভর করে।
আমার ছোটো সংসারে প্রতিদিনের তৃচ্ছতার মান্ত্রহ হবে তুমি! আমি কত উপরে মৃথ
তুলে তোমার মাথা দেখতে পাই তোমাকে বোঝাব কেমন করে? মেরেদের সম্বল
জীবনের হত সব খুটিনাটি, সেই বোঝা দিরে তোমাদের মতো পুরুবের জীবনকেও চাপা
দিতে ভর পার না এমন মেরে হয়তো আছে; তারা ট্র্যান্তেডি ঘটরেছে কত আমি তা
জানি। চোথের সামনে দেখেছি লতার জালে বনস্পতিকে বাড়তে দিল না; সেই
মেরেরা বুঝি মনে করে তাদের জড়িরে ধরাই যথেষ্ট।"

"এলা, যে পায় সেই জানে যথেষ্ট কাকে বলে।".

"নিজেকে ভোলাতে চাই নে, অন্ত। প্রকৃতি আমাদের আজন্ম অপমান করেছে। আমরা বারোলজির সংকল্প বহন করে এসেছি জগতে। সঙ্গে সঙ্গে এনেছি জীবপ্রকৃতির নিজের জোগানো অন্ত ও মন্ত্র। সেগুলো ঠিকমতো ব্যবহার করতে জানলেই সন্তার আমরা জিতে নিতে পারি আমাদের সিংহাসন। সাধনার ক্ষেত্রে পুরুষকে প্রমাণ করতে হর তার শ্রেষ্ঠতা। সেই শ্রেষ্ঠতা বে কী, ভাগ্যক্রমে আমি তা জানবার স্থ্যোগ পেরেছি। পুরুষরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো।"

"মাধার বডো।"

"হা মাধার বড়োই তো। প্রকৃতিকে অতিক্রম করে বড়ো হবার তোরণদ্বার সেই মাধার। আমার বৃদ্ধিস্থদ্ধি বথেষ্ট থাক্ না-থাক্ আমি নম্র হয়ে নিজেকে নিবেদন করতে পেরেছি সেই উপরের দিকে চেরে।"

"কোনো নীচ উৎপাত করে নি ?"

"করেছে। আমাদের টানে বারা নেমে আসে বারোলজির নিচের তলার, তারা বিশ্রী হয়ে বিগড়ে বার। ব্যক্তিগত বিশেষ ইচ্ছে বা প্রয়োজন না থাকলেও নিচে টেনে আনবার একটা সাধারণ বড়বল্লে আমরা সমস্ত মেয়ে এক হয়ে যোগ দিয়েছি, সাজে সজ্জার হাবেভাবে বানানো কথার।"

"বোকাদের ভোলাবার জন্মে ?"

"হা গো, তোমরা বোকা! অতি সহজ্ব মরেই ভোল, তাই আমাদের এত গুমর। আমরা বোকাদের ভালোবেসেছি, তবু তাদের বুল বোকামির সর্বোচ্চ শিখরে দেখেছি স্বর্বোদর, আলো এনেছে তারা, পূজা করেছি ভুখন। অনেক দেখেছি ইতর নোংরা নিব্দুক, অনেক দেখেছি ক্লপণ কুংসিত। সব বাদ্ দিরে সব মেনে নিরে তবু অনেক বাকি থাকে। সেই বাকিদেরই দেখেছি উজ্জ্বল আলোয়। তাদের অনেকের নাম থাকবে না কারও মনে, তবু তারা বড়ো।"

"এলী, তোমার কথা শুনে লক্ষা করছে, মনে হচ্ছে একটা প্রতিবাদ না করলে ভালো শোনাবে না। তবু ভালোও লাগছে। কিন্তু সত্য কথার তোমার কাছে হার মানতে পারব না। আমাদের দেশের পুরুষদের যে কাপুরুষতার লক্ষণ ছেলেবেলা থেকে দেখেছি, যার কথা আমাকে বারবার ভাবিয়েছে সে আমি আজ তোমার কাছে বলব। আমি দেখেছি আমার জানা পরিবারের মধ্যে এবং আমার নিজের পরিবারেও শান্তভীর অন্তান্থ অন্তান্থ আধিপত্য। শান্তভীর অত্যানারের কথা চিরকাল এদেশে প্রচলিত।"

"হা সে তো জ্বানি। নিজের ঘরে দেখেছি, যে-মাত্র্য হাড়ে তুর্বল, তুর্বলের যম সে— তার মতো নিষ্ঠুর কেউ হতে পারে না।"

"এলা, ও-কথা বলে তুমি তোমার ভাবী শান্তভীর নিন্দার ভূমিকা করে রেখো না। নববধ্র 'পরে অমায়বিক অন্তাচারের ধবর প্রায় শুনতে পাই, আর দেখি তার প্রধান নারিকা শান্তভী। কিন্তু শান্তভাকে অপ্রতিহত অন্তায় করবার অধিকার দিয়েছে কে? সে তো ওই মারের খোকারা। অন্তাচারিণীর বিরুদ্দে নিজের স্ত্রীর সম্প্রম রাখবার শক্তিনেই যাদের সেই নাবালকদের কখনোই কি বিয়ে করবার বয়স হয়? খখন হয় তখন তারা স্ত্রীর খোকা হয়ে ওঠে। যেখানে পুরুষের পৌরুষ তুর্বল সেখানেই মেয়েরা নেবে আসে আর নাবার নীচতার দিকে। আজ দেখি আমাদের দেশে বারা বড়ো-কিছু করবার সংকল্প করে তারা মেয়েকে ত্যাগ করতে চার—মেয়েকে ভয় করে সেই স্ত্রৈণ কাপুরুষেরা। সেইজন্তেই এই কাপুরুষের দেশে তুমি পণ করেছ বিয়ে করবে না, পাছে কোনো কচি মন বেকৈ যায় তোমার মেয়েলি প্রভাবে। যথার্থ পুরুষ যারা, তারা যথার্থ মেয়ের জোরেই চরিতার্থ হবে—বিধাতার নিজের হাতের এই হত্মনামা আছে আমাদের রক্তে। যে সেই বিধিলিপিকে ব্যর্থ করে সে পুরুষ নামের যোগ্য নয়। পরীক্ষার ভার ছিল তোমার হাতে, আমাকে পরীক্ষা করে দেখলে না কেন ?"

"অন্ত, তর্ক করতে পারত্ম কিন্তু তোমার দক্ষে তর্ক করব না। কেননা, জানি তুমি নিতান্ত ক্ষোভের মুখে এই সব কুযুক্তি পেড়েছ। আমার পণের কথা কিছুতেই ভূলতে পারছ না।"

"না ভূসতে পারব না। তুমি বললে কি না, পূরুবেরা মস্ত বড়ো, মেরেরা তালের ছোটো করবে এই তোমার ভয়! মেরেলের বড়ো হবার লরকারই হয় না। তারা বড়টুকু তড়টুকুই স্থ্যস্প্র। হডভাগা বে-পূরুষ বড়ো নর সে অসম্প্র, তার অক্তে স্টেক্ডা লক্ষিত।"

"অন্ত, সেই অসম্পূর্ণের মধ্যেও আমরা বিধাতার ইচ্ছাটা দেখতে পাই—সেটা বড়ো ইচ্ছা।" \*

"এলী, বিধাতার ইচ্ছাটাই যে বড়ো তা বলতে পারি নে, তাঁর কর্মনাটাও কোনো ক্ষাংশে ছোটো নয়। সেই কর্মনার তুলির ছোঁওরার জাছ লেগেছে মেরেদের প্রকৃতিতে. তারা সংসারের ক্ষেত্রে এনেছে আর্টিন্টের সাধনা, রঙে স্করে আপন দেহে মনে প্রাণে অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করছে। এটা সহজ্ঞ শক্তির কর্ম, সেইজন্তেই এটা সহজ্ঞ নয়। ওই যে তোমার শাঁখের মতো চিকন রঙের কঠে সোনার হারটি দেখা দিরেছে ওর জক্তে তোমাকে নোটবই মুখন্থ করতে হয় নি। আপনার জীবনলোকে রূপের স্টেতে রস জোগাতে পারল না, এমন হতভাগিনী আছে, মোটা সোনার বালা পরে গিরীপনা করে সেই মুখরা; নয় তো দাসী হয়ে জীবন কাটার উঠোন নিকিয়ে। সংসারে এই সব অকিঞ্চিংকরের সীমাসংখ্যা নেই।"

"সৃষ্টিকর্তাকেই দোষ দেব অন্ত। লড়াই করবার শক্তি কেন দেন নি মেরেদের ? বঞ্চনা করে কেন তাদের আপনাকে বাঁচাতে হয় ? পৃথিবীতে সব-চেরে জবস্তু বে স্পাইরের ব্যবসা সেই ব্যবসাতে মেরেদের নৈপুণা পৃক্ষবের চেরে বেশি এ-কথা যথন বইরে পড়লুম তথন বিধাতার পারে মাথা ঠুকে বলেছি সাতজ্জরে যেন মেরে হরে না জন্মাই। আমি মেরের চোখে দেখেছি পৃক্ষবকে, তাই সব কাটিয়ে তাদের ভালোকে দেখতে পেরেছি, তাদের বড়োকে। যথন দেশের কথা ভাবি তথন সেই সব সোনার টুকরো ছেলেদের কথাই ভাবি, আমার দেশ তারাই। তারা ভূল বদি করে, খুব বড়ো করেই ভূল করে। আমার বৃক ক্ষেটে বার যথন ভাবি আপন ঘরে এরা জারগা পেল না। আমি ওদেরই মা, ওদেরই বোন, ওদেরই মেরে—এই কথা মনে করে বৃক ভরে ওঠে আমার। নিজেকে সেবিকা বলতে ইংরেজি-পড়া মেয়েদের মূথে বাথে—কিন্তু আমার সমন্ত হ্রদর বলে ওঠে আমি সেবিকা, তোমাদের সেবা করা আমার সার্থকতা। আমাদের ভালোবাসার চরম এই ভক্তিতে।"

"ভালোই তো; তোমার সেই ভক্তির জক্তে অনেক পুরুষ আছে, কিন্তু আমাকে কেন? ভক্তি না হলেও আমার চলবে। মেরেদের সক্ষরের বে কর্দটা তুমি দিলে, মা বোন যেরে, তার মধ্যে প্রধান একটা বাদ পড়ে গেল, আমারই কপালদোবে।"

"তোমার নিজের চেরে তোমাকে আমি বেলি জানি জন্ত। আমার আদরের ছোটো থাঁচার ছৃদিনে ভোমার ভানা উঠত ছুট্কটেরে। বে-ভৃত্তির সামাক্ত উপকরণ আমাদের হাতে, তার আরোজন তোমার কাছে একদিন ঠেকত তলানিতে এসে। তথন জানতে পারতে আমি কতই গরিব। তাই আমার্ক সমস্ত দাবি ভূলে নিরেছি, সম্পূর্ণমনে সঁপে দিয়েছি তোমাকে দেশের হাতে। সেখানে তোমার শক্তি স্থান-সংকোচে ছঃখ পাবে না।"

অত্যন্ত ব্যথার জায়গায় যেন দা লাগল, জলে উঠল অতীনের ছই চোধ। পায়চারি করে এল বরের এধার থেকে ওধারে। তার পরে এলার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে, "তোমাকে শক্ত কথা বলবার সময় এসেছে। জিজ্ঞাসা করি দেশের কাছে হ'ক যার কাছেই হ'ক তুমি আমাকে সঁপে দেবার কে? তুমি সঁপে দিতে পারতে মাধুর্যের দান, যা তোমার যথার্থ আপন সামগ্রী। তাকে সেবা বল তো তাই বলো, বরদান বল যদি তাও বলতে পারো; অহংকার করতে যদি দাও তো করব অহংকার, নম্ম হয়ে যদি আসতে বল দারে তবে তাও আসতে পারি। কিন্তু তোমার আপন দানের অধিকারকে আজ দেখছ তুমি ছোটো করে। নারীর মহিমায় অন্তরের ঐশ্বর্য যা তুমি দিতে পারতে, তা সরিয়ে নিয়ে তুমি বলছ—দেশকে দিলে আমার হাতে। পার না দিতে, পার লনা, কেউ পারে না। দেশ নিয়ে এক ছাত থেকে আর-এক হাতে নাড়ানাড়ি চলে না।"

विवर्न हरत्र এन এनात्र मुथ। वनल, "की वनह, ভाলো वृक्ष लात्रहि न।"

"আমি বলছি নারীকে কেন্দ্র করে যে-মাধুর্যলোক বিস্তৃত, তার প্রসার যদি বা দেখতে হর ছোটো, অস্তরে তার গভীরতার সীমা নেই,—সে বাঁচা নয়। কিন্তু দেশ উপাধি দিরে যার মধ্যে আমার বাসা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলে তোমাদের দলের বানানো দেশে—অল্রের পক্ষে যাই হ'ক আমার স্বভাবের পক্ষে সেই তো থাঁচা। আমার আপন শক্তি তার মধ্যে সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না বলেই অমুদ্ধ হয়ে পড়ে, বিক্লতি ঘটে তার, য়া তার যথার্থ আপন নয় তাকেই ব্যক্ত করতে গিয়ে পাগলামি করে, লক্ষা পাই, অবচ বেরোবার দরজা বন্ধ। জান না, আমার ভানা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, তুই পায়ে আঁট হয়ে লেগেছে বেড়ি। আপন দেশে আপন স্থান নেবার দায় ছিল আপন শক্তিতেই, সে শক্তি আমার ছিল। কেন তুমি আমাকে সে-কথা ভূলিয়ে দিলে ?"

"ক্লিষ্টকণ্ঠে এলা বললে, "তুমি ভূললে কেন, অন্ত ?"

"ভোলাবার শক্তি তোমাদের অমোদ, নইলে ভূলেছি বলে লক্ষা করতুম। আমি হাজারবার করে মানব বে, তুমি আমাকে ভোলাতে পার, বদি না ভূলতুম, সন্দেহ করতুম আমার পৌরুষকে।"

"তাই যদি হয় তবে আমাকে ভংগনা করছ কেন ?"

"কেন ? সেই কথাটাই বলছি। ভূলিরে ভূমি সেইধানেই নিমে যাও বেধানে ভোমার আপন বিশ্ব, আপন অধিকার। দলের লোকের কথার প্রতিধানি করে বললে, জগতে একটিমান্ত কর্তব্যের পথ বেঁধে দিরেছ তোমরা কজনে। তোমাদের সেই শানবাধানো সরকারি কর্তব্যপথে খুর খেরে কেবলই খুলিরে উঠছে আমার জীবনশ্রোত।"

## ু "সরকারি কর্তব্য ?"

"হাঁ তোমাদের খদেশী কর্তব্যের জগরাধের রখ। মন্ত্রদাতা বললেন, সকলে মিলে একথানা মোটা দড়ি কাঁধে নিয়ে টানতে থাকো ছুই চক্ত্ ব্জে—এই একমাত্র কাজ। হাজার হাজার ছেলে কোমর বেঁধে ধরল দড়ি। কত পড়ল চাকার তলার, কত হল চিরজন্মের মতো পক্ত। এমন সমর লাগল মন্ত্র উল্টোরধের বাত্রার। ক্লিরল রখ। বাদের হাড় ভেঙেছে তাদের হাড় জোড়া লাগবে না, পক্তর দলকে ঝাটিয়ে কেললে পথের খুলোর গাদার। আপন শক্তির পরে বিশাসকে গোড়াতেই এমনি করে ঘূচিয়ে দেওয়া হয়েছিল য়ে, সবাই সরকারি পুতৃলের ছাচে নিজেকে ঢালাই করতে দিতে স্পর্ধা করেই রাজি হল। স্পারের দড়ির টানে স্বাই যথন একই নাচ নাচতে শুক্ত করলে, আশ্রুর ছয়ে ভাবলে—একেই বলে শক্তির নাচ। নাচনওআলা যেই একটু আলগা দের, বাতিল হয়ে যায় হাজার হাজার মায়্য-পুতৃল।"

"অন্ত, ওদের অনেকেই যে পাগলামি করে পা কেলতে লাগল, তাল রাখতে পারলে না।"

"গোড়াতেই জানা উচিত ছিল মাহ্য বেশিক্ষণ পুতৃল-নাচ নাচতে পারে না।
মাহ্যবের বভাবকে হরতো সংস্কার করতে পার, তাতে সমর লাগে। বভাবকে মেরে
কেলে মাহ্যবেক পুতৃল বানালে কাজ সহজ হয় মনে করা তৃল। মাহ্যবেক আত্মশক্তির
বৈচিত্রাবান জীব মনে করলেই সত্য মধন করা হয়। আমাকে সেই জীব বলে শ্রদ্ধা
বিদি করতে তাহলে আমাকে দলে তোমার টানতে না, বুকে টানতে।"

"অন্ত, গোড়াতেই কেন আমাকে অপমান করে তাড়িরে দিলে না ? কেন আমাকে অপরাধী করলে ?"

"সে তো তোমাকে বারবার বলেছি। তোমার সঙ্গে মিলতে চেরেছিলুম এইটে অত্যন্ত সহজ্ঞ কথা। ছর্জর সেই লোভ। প্রচলিত পথটা ছিল বন্ধ। মরিরা হরে জীবন পণ করলুম বাঁকা পথে। তুমি মৃগ্ধ হলে। আজ জেনেছি আমাকে মরতে হবে এই রাস্তার। সেই মরাটা চুকে গেলে তুমি আমাকে ত্-হাত বাড়িয়ে ক্ষিত্রে ভাকবে—ভাকবে তোমার শৃদ্ধ বুকের কাছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত।"

"পারে পড়ি, অমন করে ব'লো না।"

"বোকার মতো বলছি, রোমাণ্টিক শোনাচ্ছে। বন দেহহীন বস্তহীন পাওয়াকে

পাওয়া বলে! বেন তোমার সেদিনকার বিরহ আজকের দিনের প্রতিহত মিলনের এক কড়াও দাম শোধ করতে পারে!"

"আজ তোমাকে কথার পেরেছে, অস্ক।"

"কী বলছ! আজ পেরেছে! চিরকাল পেয়েছে। যথন আমার বরস আর, ভালো করে মুখ কোটে নি, তখন সেই মৌনের অজকারের ভিতর থেকে কথা ফুটে ফুটে উঠছিল, কত উপমা কত তুলনা কত অসংলগ্ন বাণী। বরস হল, সাহিত্যলোকে প্রবেশ করলুম, দেখলুম ইতিহাসের পথে পথে রাজ্যসাম্রাজ্যের ভগ্নতুপ, দেখলুম বীরের রণসজ্জা পড়ে আছে ভেঙে, বিদীর্ন জয়ভ্রম্ভের কাটলে উঠেছে অলথগাছ; বহু শতান্ধীর বহু প্রমান খুলার তুপে গুরু। কালের সেই আবর্জনারাশির সর্বোচ্চে দেখলুম অটল বাণীর সিংহাসন। সেই সিংহাসনের পারের কাছে যুগযুগান্ধরের তরল পড়ছে লুটরে লুটরে। কতদিন করনা করেছি সেই সিংহাসনের সোনার অভ্রে অলংকার রচনা করবার ভার নিরে এসেছি আমিও। তোমার অন্ধ চিরদিন কথার-পাওরা মাহ্ময়। তাকে কোনোদিন টিকমতো চিনবে সে-আলা আর রইল না—তাকে কি না ভরতি করে নিলে দলের শতরঞ্ধ খেলার বোড়ের মধ্যে।"

এলা চৌকি থেকে নেমে পড়ে অতীনের পারের উপর মাধা রাখলে। অতীন তাকে টেনে তুলে পাশে বসালে। বললে, "তোমার এই ছিপছিপে দেহধানিকে কথা দিরে দিরেই মনে মনে সাজিরেছি, তুমি আমার সঞ্চারিণী পরাবিনী লতা, তুমি আমার স্থমিতি বা হংধমিতি বা। আমার চারিদিকে আছে অদৃষ্ঠ আবরণ, বাণীর আবরণ, সাহিত্যের অমরাবতী থেকে নেমে এসে ভিড় ঠেকিরে রাখে তারা। আমি চিরস্বতম্ব, সে-কথা জানেন তোমাদের মাস্টারমশার, তবু আমাকে বিশাস করেন কেন ?"

"সেইজন্তেই বিশাস করেন। সবার সব্দে মিশতে হলে স্বার মধ্যে নাবতে হর তোমাকে। তুমি কিছুতেই নাবতে পার না। তোমার পারে আমার বিশাস সেইজন্তেই। কোনো মেরে কোনো পুরুষকে এত বিশাস করতে পারে নি। ভূমি বদি সাধারণ পুরুষ হতে তাহলে সাধারণ মেরের মতোই আমি তোমাকে ভর করতুম। নির্ভর তোমার সক্ষ।"

"ধিক সেই নির্ভরকে। তর করলেই পুকরকে উপলব্ধি করতে। দেশের জ্বন্তে হুংসাহস দাবি কর, তোমার মতো মহীরসীর জ্বন্তে করবে না কেন ? কাপুরুষ আমি। অসমতির নিবেধ ভেদ করে কেন তোমাকে ছিনিরে নিরে বেতে পারি নি বহুপূর্বে বধন সময় হাতে ছিল ? ভত্রতা! ভালোবাসা তো বর্বর! তার বর্বরতা পাধর ঠেলে পধ করবার জ্বন্তে। পাগলাঝোরা সে, ভত্রশহরের পোষ-মানা কলের জ্বল নর।"

এলা ব্রুত উঠে পড়ে বললে, "চলো অস্কু, বরে চলো।"

অতীন উঠে দাঁড়াল, বললে "ভর! এতদিন পরে শুক্ত হল ভর! জিত হল আমার। বোবন যথন প্রথম এসেছিল তথনও মেরেদের চিনি নি। কর্মনার তাদের চুর্গম দূরে রেখে দেখেছি; প্রমাণ করবার সমর বরে গেল বে, তোমরা বা চাও তাই আমি। অন্তরে আমি পুরুষ, আমি বর্বর উদাম। সমর বদি না হারাভূম এখনই তোমাকে বক্সবন্ধনে চেপে ধরতুম, তোমার পাঁজরের হাড় টনটন করে উঠত; তোমাকে ভাববার সমর দিতুম না, কাঁদবার মতো নিশাস তোমার বাকি থাকত না, নিষ্ঠ্রের মতো টেনে নিরে বেতুম আপন কক্ষণখে। আজ বে-পথে এসে পড়েছি এ-পথ ক্রথারার মতো সংকীর্ল, এখানে ত্রুনে পাশাপাশি চলবার ক্ষারগা নেই।"

"দস্য আমার, কেড়ে নিতে হবে না গো, নাও, এই নাও, এই নাও।" এই বলে ছ-হাত বাড়িয়ে গেল অতীনের কাছে, চোধ বৃজে তার বৃকের উপর পড়ে তার মুখের দিকে মুখ ভূলে ধরলে।

জ্ঞানালা থেকে এলা রাস্তার দিকে তাকিরে হঠাং বলে উঠল, "সর্বনাশ! ওই দেখতে পাচছ?"

"की वरना मित्र ?"

"ওই যে রাস্তার মোড়ে। নিশ্চর বটু—এখানেই আসছে।"

"আসবার যোগ্য জারগা সে চেনে।"

"প্রকে দেখলে আমার সমস্ত শরীর সংকুচিত হরে প্রঠ। ওর স্বভাবে অনেক্খানি মাংস, অনেক্খানি ক্লেদ। যত চেষ্টা করি পাশ কাটিয়ে চলতে, ওকে দূরে ঠেকিয়ে রাখতে, ততই ও কাছে এসে পড়ে। অশুচি, অশুচি ওই মাছ্যটা।"

"আমিও ওকে সহু করতে পারি নে এলা।"

"ওর সম্বন্ধে অক্সার কর্মনা করছি বলে নিজেকে শাস্ত করবার অনেক চেষ্টা করি— কোনোমতেই পারি নে। ওর ভ্যাবা ভ্যাবা চোধ ছটো দ্রের থেকে লালায়িত স্পর্শে বেন আমার অপমান করে।"

"ওর প্রতি জক্ষেপ ক'রো না এলা। মনে মনে ওর অন্তিত্বকে একেবারে উপেক্ষা করতে পার না ?"

"ওকে ভর করি বলেই মন থেকে সরাতে পারি নে। ওর একটা ভিতরকার চেহারা দেখতে পাই কৃৎসিত অক্টোপস জন্তর মতো। মনে হর ও আপনার অন্তর থেকে আটটা চটচটে পা বের করে আমাকে একদিন অসমানে দিরে কেলবে—কেবলই তারই চক্রান্ত করছে। একে ভূমি আমার অবুঝ কেরেলি আশহা বলে হেসে উড়িয়ে দিতে পার, কিন্তু এই ভরটা ভূতে পাওরার মতো আমাকে পেরেছে। **তথু আমার জন্তে** নর, তোমার জন্তে আমার আরও ভর হর, আমি জানি তোমার দিকে ওর **ই**র্ধা সাপের কণার মতো কোঁস কোঁস করছে।"

"এলা, ওর মতো জন্তদের সাহস নেই, আছে তুর্গন্ধ, তাই কেউ ওদের ঘাঁটাতে চার, না। কিন্তু আমাকে ও সর্বাস্তঃকরণে ভয় করে, আমি ভরংকর বলে যে তা নয়, আমি ওর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাতীয় বলে।"

"দেখো আৰু, জীবনে অনেক তুংধবিপদের সম্ভাবনা আমি ভেবেছি, তার জ্ঞান্ত প্রস্তুতও আছি কিন্তু একদিন কোনো তুর্বোগে যেন ওর কবলে না পড়ি, তার চেব্রে স্কুত্য ভালো।" অন্তর হাত চেপে ধরলে, যেন এখনই উদ্ধার করবার সময় হয়েছে।

"জানো অন্ত, হিংস্র জন্তর হাতে অপমৃত্যুর কল্পনা কখনো কখনো মনে আসে, তখন দেবতাকে জানাই, বাবে খার ভালুকে খার সেও ভালো, কিন্তু আমাকে পাঁকের মধ্যে টেনে নিরে কুমিরে খাবে—এ যেন কিছুতে না ঘটে।"

"আমি কি বাঘভালুকের কোঠায় না কি ?"

"না গো, তুমি আমার নরসিংহ, তোমার হাতে মরণেই আমার মৃক্তি। ওই শোনো পারের শব্দ। উপরে উঠে এল বলে।"

অতীক্র ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে জোর গলায় বললে, "বটু, এখানে নয়, চলো নিচে বসবার ঘরে।"

वर्षे वनल, "अनामि-"

"এলাদি এখন কাপড় ছাড়তে গেলেন, চলো নিচে।"

"কাপড় ছাড়তে ? এত দেরিতে ? সাড়ে আটটা—"

"হাঁ হাঁ, আমিই দেরি করিয়ে দিরেছি।"

"क्वम अक्षे कथा। शां भिनिष्।"

"তিনি স্নানের ঘরে গেছেন। বলে গেছেন, এ ঘরে কেউ জ্বাসে তাঁর ইচ্ছে নয়।" "আপনি ?"

"আমি ছাডা।"

বটু খ্ব স্পষ্ট একটা ঠোঁটবাঁকা হাসি হাসলে। বললে, "আমরা চিরকাল রইলুম ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মে, আর আপনি ছদিন এসেই উঠে পড়েছেন, আর্বপ্রয়োগে। এক্সেপশন্ পিছল পথের আপ্রয়, বেশিকাল সর না বলে রেখে দিলুম।" বলে তর তর করে নেমে চলে গেল। ছোটো একটা করাত হাতে দোলাতে দোলাতে অধিল এসে বললে, "চিঠি।" ওর অসমাপ্ত স্পষ্টকাজের মাঝণানে থেকে উঠে এসেছে।

"তোমার দিদিমণির ?"

"না আপনার। আপনারই হাতে দিতে বললে।"
"কে ?"

"চিনি নে।" বলেই চিঠিখানা দিয়ে চলে গেল। চিঠির কাগজ্বের লাল রং দেখেই অতীন ব্যুলে, এটা ভেন্জর সিগ্সাল। গোপন ভাষায় লেখা চিঠি শ্লুড়ে দেখলে— এলার বাড়িতে আর নয়, তাকে কিছু না জানিয়ে এই মুহূর্তে চলে এসো।"

কর্মের যে-শাসন স্বীকার করে নিরেছে তাকে অসম্মান করাকে অতীন আত্মসম্মানের বিরুদ্ধ বলেই জানে। চিঠিখানা ষধারীতি কৃটিকৃটি করে ছিঁড়ে ফেললে। মূহুর্তের জন্ম স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল ক্ষম নাবার ঘরের বাইরে। পরক্ষণে ফ্রুতরেগে গেল বেরিয়ে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে একবার দোতলার দিকে তাকালে। জ্ঞানলা খোলা, বাইরে থেকে দেখা যার আরামকেদারার একটা অংশ, আর তার সঙ্গে সংলগ্ন লালেতে হলদেতে ডোরা-কাটা চৌকো বালিশের এক কোলা। লাক্ষ দিয়ে অতীন চলতি ট্রাম গাড়িতে চড়ে বসল।

## তৃতীয় অধ্যায়

গারে গারে ঠেসাঠেসি ক্লিকে-সব্জ গাঢ়-সব্জ হলদে-সব্জ জাউন-সব্জ রঙের গুলো বনম্পতিতে জড়িত নিবিড়তা, বাঁশপাতা-পচা পাঁকের হুরে ভরে-ওঠা ভোবা; তারই পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা গলি, গোকর গাড়ির চাকার বিক্ষত। ওল, কচু, ঘেঁটু, মনসা, মাঝে মাঝে আস্মেওড়ার বেড়া। কচিং ফাঁকের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় আল দিরে বাঁখা কচিখানের খেতে জল দাঁড়িরেছে। গলি শেষ হয়েছে গলার ঘাটে। সেকালের ছোটো ছোটো ইট দিয়ে গাঁখা ভাঙা কাটা ঘাট কাত হয়ে পড়েছে তলায় চর্পড়ে গলা গেছে সরে, কিছুদ্রে তারে ঘাট পেরিয়ে জললের মধ্যে একটা পুরোনো ভাঙা বাড়ির জভিশপ্ত ছারায় দেড়শ বছর আগেকার মাতৃহত্যাপাতকীয় ভূত আশ্রম নিয়েছে বলে জনপ্রবাদ। অনেককাল কোনো সঞ্জীব স্বত্বাধিকারী সেই অনরীরীর বিক্রছে আপন দাবি স্থাপনের চেষ্টামাত্র করে নি। দৃশ্রটা এইখানকার পরিত্যক্ত পুরোনো পুজার দালান, তার সামনে শেওলা-পড়া রাবিশে এবড়োখেবড়ো প্রশন্ত আতিনা। কিছুদ্রে নদীর ধারে ভেত্তে-পড়া দেউল, ভাঙা রাসমঞ্চ, প্রাচীন প্রাচীরের ভয়াবন্দের, ভাঃার তোলা পাজর বের-করা ভাঙা নোকো ঝুরি-নামা বটগাছের জঙ্কার তলায়।

এইখানে দিনের শেষ প্রহরে অতীনের বর্তমান বাসস্থানে ছায়াচ্ছন্ন দালানে প্রবেশ করল কানাই গুপ্ত। চমকে উঠল অতীন, কেননা এখানকার ঠিকানা কানাইরেরও জানবার কথা ছিল না।"

"আপনি যে!"

कानारे वनल, "शास्त्रनाशिवित्र विविद्योहि।"

"ঠাট্টাটা বুঝিয়ে দেবেন।"

"ঠাট্টা নয়। আমি তোমাদের রসদ-জোগানদারদের সামান্ত একজন। চারের দোকানে শনি প্রবেশ করলে; বেরিয়ে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে চলল ওদের কুদৃষ্টি। শেষকালে ওদেরই গোরেন্দার খাতার নাম লিপিয়ে এলুম। নিমতলা ঘাটের রাস্তা ছাড়া কোনো রাস্তা নেই যাদের সামনে, তাদের পক্ষে এটা গ্র্যাপ্ত ট্রান্ক রোড, দেশের বুকের উপর দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বরাবর লক্ষমান।"

"চা বানানো ছেড়ে খবর বানাচ্ছেন ?"

"বানালে এ ব্যবসা চলে না। বিশুদ্ধ খাঁটি খবরই দিতে হয়। যে-শিকার জালে পড়েইছে আমি তার ফাঁস টেনে দিই। তোমাদের হরেনের সাড়ে পনেরো আনা খবর ওদের কাছে পে ছোল, শেষ বাহলা খবরটা আমি দিয়েছি। সে এখন জলপাইগুড়িতে সরকারি ধর্মশালার।"

"এবার বুরি আমার পালা ?"

"খনিরে এসেছে। ক্রাক্ত অনেকথানি এগিরে এনেছে বটু। আমার অংশে বেটুকু পড়ল তাতে কিছু সমর পাবে। সাবেক বাসার থাকতে হঠাৎ তোমার ভারারি ∴হারিরেছিল। মনে আছে ?"

"পুব মনে আছে।"

"সেটা পুলিসের হাতে নিশ্চিত পড়ত, কাজেই আমাকেই চুরি করতে হল।" "আপনি!"

"হাঁ, সাধু যার সংক্র ভগবান তার সহার। একদিন সেটা লিখছিলে, আমারই কৌশলে সরে গেলে পাঁচ মিনিটের জজে। সেই সময়ে সরিয়েছি।"

ষতীন মাধার হাত দিরে বললে, "সবটা পড়েছেন ?"

"নিশ্চিত পড়েছি। পড়তে পড়তে রাত হরে গেল দেড়টা। বাংলা ভাষার এত তেব্দ এত রস তা আগে জানতুম না। ওর মধ্যে গোপনীয় কথা আছে বই কি। কিন্তু সেটা ব্রিটিশসাম্রাক্য সম্পর্কে নর।"

"কাজটা কি ভালো করেছেন ?"

"কত ভালো করেছি তা বলতে পারি নে। তুমি সাহিত্যিক, তুমি সমন্ত খাতার খুঁটিনাটি কথা কিছু লেখ নি, কারও নাম পর্যন্ত নেই। কেবল ভাবের দিক থেকে এত দ্বণা এত অপ্রক্ষা যে, তা কোনো পেনশনভোগী মন্ত্রিপদপ্রাথীর কলম দিরে বেরোলে রাজদরবারে তার মোক্ষ্যাভ হত। বটু যদি তোমার সঙ্গে না লাগত তাহলে ওই খাতাখানাই তোমার গ্রহস্বস্থায়নের কাজ করত।"

"বলেন কী। সবটাই পড়েছেন ?"

"পড়েছি বইকি। কী বলব বাবাৰি, আমার যদি মেরে থাকত আর এমন লেখা ঘদি সে ভোমার কলম থেকে বের করতে পারত তাহলে সার্থক মানত্ম আপন পিতৃপদকে। সভাি কথা বলি, ভোমাকে দলে জড়িয়ে ইন্দ্রনাথ ভারা দেশের লোকসান করেছেন।"

"আপনার এই ব্যবসার কথা দলের স্বাই জানে ?"

"কেউ না।"

"মাস্টার্যশার ?"

"বৃদ্ধিমান, আন্দান্ধ করতে পারেন কিন্তু আমাকে বিজ্ঞাসাও করেন নি, শোনেন নি আমার মুখ থেকে।"

"আমাকে বললেন বে!"

"এইটেই আশ্চৰ্য কথা। আমার মতো সক্ষেত্রজীবী মান্ত্র কাউকে বদি বিশ্বাস না ১৩—৩৯ করতে পারে তাহলে দম আটকে মরে। আমি ভাবুক নই, বোকাও নই, ভাই ভারারি রাখি নি, যদি রাখতুম তোমার হাতে দিতে পারলে মন খোলসা হত।"

"মাস্টারমশায়—"

"মাস্টারমশারের কাছে থবর দেওয়া চলে কিন্তু মন খোলা চলে না। ইজনাথের, প্রধান মন্ত্রী আমি, কিন্তু তার সব কথা আমি যে জানি তা মনেও ক'রো না। এমন কথা আছে যা আন্দান্ত করতেও সাহস হয় না। আমার বিশাস, আমাদের দলের যারা আপনি ঝরে পড়ে, ইন্দ্রনাথ আমার মতোই তাদের ঝেঁটিয়ে ফেলে পুলিসের পাশতলার। কাজ্টা গহিত কিন্তু নিপাপ। বলে রাখছি, একদিন ওরই বা আমারই সাহায্যে তোমার হাতে শেষ হাতকড়ি পড়বে, তখন কিছু মনে ক'রো না ষেন। তোমার এ-বাড়িতে আসার খবর বটুই প্রথম পানার কানাকানি-বিভাগে জানিয়েছে। কাজেই আমাকে টেকা দিতে হল, ফোটোগ্রাফ তুলে ওদের কাছে দিয়েছি। এখন কাজের কথা বলি। চব্বিশ ঘণ্টা তোমাকে সময় দিচ্ছি, তার পরেও যদি এখানে থাক তাহলে আমিই তোমাকে থানার পথে এগিয়ে দেব। এখান থেকে কোথায় যেতে হবে সবিস্তারে তার রান্তাঘাট এই লিখে দিয়েছি—এর অক্ষর তোমার জানা আছে, তবু মুখস্থ করেই ছিঁড়ে क्ला। এই দেখো ম্যাপ। রাস্তার এপাশে তোমার বাসা, ইম্পুলবাডির কোণের ঘরে। ঠিক সামনে পুলিসের থানা। সেখানে আছে আমার কোনো এক সম্পর্কে নাতি, রাইটর কনস্টেবল, তাকে রাঘব বোয়াল বলি। তিনপুরুষে পশ্চিমে বাস। বাংলা পড়াবার মাস্টারি পেরেছ তুমি। সেধানে গেলেই রাঘব তোমার তোরঙ্গ ঘাঁটবে, পকেট ঝাড়া দেবে. গুঁতোগাঁতাও দিতে পারে। সেইটেকেই ভগবানের দয়া বলে মনে ক'রো। বাঙালি মাত্রই যে ভালকসম্প্রদায়ভূক এই তম্বটি রঘুবীরের হিন্দিভাষায় সর্বদাই প্রকাশ পেরে থাকে। তুমি তার কোনোপ্রকার রুঢ় প্রতিবাদের চেষ্টামাত্র ক'রো না, প্রাণ थाकरा अप्तरम किरत अप्ता ना । वार्रेनिक्नो त्रहेन वारेरत । हेमाता यथनरे शास्त प्रारं মুহূর্তে চড়ে ব'সো। এদ বাবাজি, শেষ দিনের মতো কোলাকুলি করে নিই।" কোলাকুলি হয়ে গেলে চলে গেল কানাই।

অতীন চূপ করে বসে র্বইল। তাকিয়ে দেখতে লাগল অন্তরের দিকে। অকালে এসে পড়ল তার জীবনের শেষ অঙ্ক, যবনিকা আসরপতনম্বী, দীপ নিবে এসেছে। যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল নির্মল ভোরের আলোর; সেখান থেকে আজ্ব অনেক দূরে এসে পড়েছে। পথে পা বাড়াবার সময় যে পাথের হাতে ছিল তার কিছুই বাকি নেই; পথের শেষভাগে নিজেকে কেবলই ঠকিরে থেরেছে; একদিন হঠাৎ পথের একটা বাঁকের মুখে সৌন্দর্বের যে আশ্চর্ব দান নিয়ে ভাগ্যলন্ধী তার সামনে দাঁড়িরেছিল সে যেন

অলোকিক; তেমন অপরিসীম ঐশর্ব প্রত্যক্ষ হবে ওর জীবনে, সে-কথা এর আগে ও কখনোই সম্ভব বলে ভাবৃতে পারে নি, কেবল তার করারপ দেখেছে কাব্যে ইতিহাসে; বারেবারে মনে হরেছে দাস্তে বিয়াত্রিচে নৃতন জন্ম নিল ওদের ছজনের মধ্যে। সেই ঐতিহাসিক প্রেরণা ওর মনের ভিতরে কথা করেছে, দাস্তের মতোই রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের আবর্তের মধ্যে অতীন পড়েছিল ঝাঁপ দিরে, কিন্তু তার সত্য কোথার, বীর্ব কোথার, গোঁরব কোথার, দেখতে দেখতে অনিবার্ব বেগে বে পাঁকের মধ্যে ওকে টেনে নিয়ে এল সেই মুখোলপরা চুরিভাকাতি-খুনোখুনির অন্ধকারে ইতিহাসের আলোকস্তম্ভ কখনো উঠবে না। আত্মার সর্বনাশ ঘটিয়ে অবশেষে আজ্ব সে দেখছে কোনো বথার্থ কল নেই এতে, নিঃসংশয় পরাভব সামনে। পরাভবেরও মূল্য আছে কিন্তু আত্মার পরাভবের নয়, বে-পরাভব টেনে আনল গোপনচারী বীভংস বিভীষিকার, যার অর্থ নেই যার অন্ত নেই।

দিনের আলো মান হরে এল। ঝিঁঝি পোকার ডাক উঠেছে প্রাঙ্গণে, কোথার গরুর গাড়ি চলেছে তার আর্ডস্বর শোনা যায়।

হঠাং ঘরের মধ্যে জ্রুতপদে এসে পড়ল এলা, আত্মহত্যার জন্যে একঝোঁকে মাছ্রব জলে পড়ে যেমন ভাবে তেমনি আলুথালু অন্ধবেগে। অতীন লাফ দিরে গাঁড়িরে উঠতেই তার ব্কের উপর সে ঝাঁপিরে পড়ল। বাম্পক্ষম্বরে বলতে লাগল, "অতীন, অতীন, পারলুম না থাকতে।"

অতীন ধীরে ধীরে ওকে ছাড়িরে নিরে সামনে সরিরে ধরে ওর অশ্রুসিক্ত মূখের ম্বিকে তাকিরে রইল। বললে, "এলা, কী কাণ্ড করলে তুমি ?"

সে বললে, "কিছু জানি নে, কী করেছি।"

"এ ঠিকানা কেমন করে জানলে ?"

এলা গভীর অভিমানে বললে, "তোমার ঠিকানা তুমি তো জানাও নি।"

"ৰে তোমাকে জানিরেছে সে তোমার বন্ধু নর।"

"তাও আমি নিশ্চিত জানি কিন্তু তোমার কোনো পথ না জানতে পারলে শৃদ্রে শৃদ্রে মন ঘূরে বেড়ার, অসহ হরে ওঠে। শক্রমিত্র বিচার করবার মতো অবস্থা আমার নর। কতকাল তোমাকে দেখি নি বলো দেখি ?"

"ধৰ তুমি!"

"তুমি ধন্ত অন্ধ ! বেমনি আমার বাড়িতে আসা নিবেধ হল অমনি সেটা তো মেনে নিতে পারলে !"

"ওটা আমার স্বাভাবিক স্পর্ধা। প্রচণ্ড ইচ্ছে আমাকে অব্দগর সাপের মতো দিনরাত পাক দিরে দিরে পিবেছিল তবু তাকৈ মানতে পারপুম না। ওরা আমাকে বলে সেণ্টিমেন্টাল, মনে ঠিক করে রেখেছিল সংকটের সমন্ব প্রমাণ হবে আমি ভিজে মাটিতেই তৈরি। ওরা ভাবতেই পারে না সেণ্টিমেন্টেই আমার অমোদশক্তি।"

"মাস্টারমশায়ও তা জানেন।"

"এলী, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এই ভূতুড়ে পাড়া স্বষ্ট হওরার পর থেকে **আজ পর্বস্ত**ু কোনো বাঙালি ভদ্রমহিলা এই জারগাটার স্বরূপ নির্ধারণ করে নি।"

"তার কারণ, বাংলাদেশের কোনো ভত্তমহিলার অদৃষ্টে এতবড়ো গরজ এমন ত্ঃসহ হয়ে কোনোদিন প্রকাশ পায় নি।"

"কিন্তু এলী, আজ তুমি যে কাজ করলে সেটা অবৈধ।"

"জানি সে-কথা, মানব আমার ত্র্বলতা, তবু ভাঙব নিরম, তথু নিজের হরে না, তোমার হয়েও। প্রতিদিন আমার মন বলেছে তুমি ডাকছ আমাকে। সাড়া দিতে পারি নে বলে বে প্রাণ হাঁপিরে ওঠে। বলো, আমি এসেছি বলে খুশি হরেছ।"

"এত খুশি হয়েছি যে তা প্রমাণ করবার জন্তে বিপদ স্বীকার করতে রাজি আছি।" "না না, তোমার কেন হবে বিপদ। যা হয় তা আমার হ'ক। তাহলে আমি বাই অস্ক্ত।"

"কিছুতেই না। তুমি নিয়ম ভেঙে চলে এসেছ, আমি নিয়ম ভেঙে তোমাকে ধরে রাখব। চুজনে মিলে অপরাধ সমান করে নেওয়া যাক। নতুন বিশ্বরের বসস্তী রঙে একদিন দেখেছিলুম তোমার ওই মৃথ, সে আজ যুগান্তরে পিছিয়ে গেছে। আজ সেই দিনটিকে আবাহন করা যাক এই প'ড়ো ঘরটার মধ্যে। এস, আরও কাছে।"

"রসো, ঘরটা একটুখানি গুছিষে নেবার চেষ্টা করি।"

"হার রে, টাকের মাথার চির্ক্লন চালাবার চেষ্টা !" 🗤

এলা একবার চারিদিক ঘুরে দেখলে। মেঝের উপর কম্বল, তার উপর চাটাই। বালিশের বদলে বই দিরে ভরা একটা পুরোনো ক্যান্বিদের পলি। লেখাপড়া করবার জক্তে একখানা প্যাকবাক্স। কোণে জলের কলসী মাটির ভাঁড় দিরে ঢাকা। জীর্ণ চাঙারিতে একছড়া কলা, তার মধ্যে এনামেল-উঠে-যাওরা একখানা বাটি, দৈবাৎ স্কুরোল ঘটলে চা থাওরা চলে। ঘরের অন্ত প্রাস্তে একটা বড়ো চওড়া সিন্দুক, তার উপরে গণেশের একটি মাটির মূর্তি। তার থেকে প্রমান হয় এখানে অতীনের কোনো এক দোসর আছে। এক পাম থেকে জার-এক পাম পর্যন্ত দড়ি পাটানো, তাতে নানা রঙের ছোপ-লাগা অনেকগুলো মরলা গামছা। স্যাতসেতে ঘরে শাসক্ষ আকাশের বাল্য্যর গন্ধ।

ঠিক এমন না হ'ক এই জাতের দৃষ্ঠ এলা দেখেছে মাঝে মাঝে। কখনো বিলেব হু:ব পার নি, বরঞ্চ ত্যাগবীর ছেলেদেরকে মনে মনে বাহাত্রি দিরেছে। একদা এক

জন্দলের ধারে দেখেছিল অনিপূণ হাতে রান্নার চেষ্টার প'ড়ো চালের বড়বাখারি জালানো চুলোর জনাবশেব; মনে হরেছিল রাষ্ট্রবিপ্লবী রোমান্দের এ একটা অন্ধারে আঁকা ছবি। আন্ধাকি কষ্টে ওর কণ্ঠ কন্ধ হরে এল। আরামের বাহবেষ্টনে দেরা ধনীর ছেলেকে ক্লাবজা করাই এলার অভ্যন্ত। কিন্তু অতীনকে এই অপরিচ্ছন্ন মলিন অভাবজীর্ণ অকিঞ্চনতার মধ্যে কিছুতে ওর মন মিশ খাওরাতে পারে না।

এলার উবিগ্র ম্থ দেখে অতীন হেসে উঠল, বললে, "আমার ঐশর্ষ দেখছ শুন্ধিত হয়ে। তার যে বিরাট অংশটা দেখা যাচ্ছে না, সেইটেতেই তুমি বিশ্বিত। আমাদের পাঁ খোলসা রাখতে হয়—দোড় মারবার সময় মাহ্র্যন্ত পিছু ডাকে না, জিনিসপত্রও না। কিছুদ্রে পাটকলের মন্ত্রদের বস্তি, তারা আমাকে মাস্টারবার্ বলে ডাকে। চিঠি পড়িয়ে নেয়, ঠিকানা লিখিয়ে নেয়, ব্রিয়ের নেয় দেনাপাওনার রসিদ ঠিক হল কি না।

এদের কোনো কোনো সন্তানবংসলার শথ, ছেলেকে একদিন মন্ত্রশ্রেণী থেকে হজ্র-শ্রেণীতে ওঠাবে। আমার সাহায্য চায়, ফলফুলুরি দেয় এনে, কারও বা বরে গরু আছে তুধ জুগিয়ে থাকে।"

"অন্ত, কোণে ওই যে সিন্দুক আছে ওটা কার সম্পত্তি ?"

"অজ্ঞারগায় একলা থাকলেই বেশি করে চোখে পড়তে হয়। অলক্ষীর ঝাঁটার মুখে রান্ডার থেকে এসে পড়েছে এই ঘরটাতে মাড়োয়ারি, তৃতীয় বারকার দেউলে। আমার সন্দেহ হচ্ছে দেউলে হওয়াই ওর সর্বপ্রধান ব্যবসা। এই প'ড়ো দালানটা ওর ছক্ষন ভাইপোর ট্রেনিং অ্যাকাডেমি। তারা ভোরবেলায় ছাতৃ থেরে কাক্ষ করতে আসে, বস্তির মেরেদের জক্তে সন্তাদামের কাপড় রঙায়, বেচে মূলধনের হৃদ দেয়, আসলেরও কিছু কিছু লোধ করে। ওই যে মাটির গামলাগুলো দেখছ, ও আমি আমার মক্ষের রায়ায় ব্যবহার করি নে; ওগুলোতে রং গোলা হয়। কাপড়গুলো তৃলেরেখে য়ায় ওই বাক্ষের ভিতর, তা ছাড়া ওতে আছে বস্তির মেরেদের প্রসাধনযোগ্য নানা জিনিস;—বেলোয়ারি চুড়ি চিফনি ছোটো আয়না পিতলের বাজু। রক্ষা করবার ভার আমার উপর আর প্রেতাজার উপর। বেলা তিনটের সময় সওদা করতে বেরোয়, এখানে আর কেরে না। কলকাতার মাড়োয়ারি জানি নে কিসের দালালি করে। আমার ইংরেশি জানার লোভে আমাকে অংশীদার করতে চেয়েছিল, জীবের প্রতি দয়া করে রাজি হই নি। আমার আর্থিক অবস্থারও সন্ধান নেবার চেটা ছিল, বুবিয়ে দিয়েছি পূর্বপুরুষের ব্যরে বা ছিল মক্ত্ আরু তারই চোদ জানা ওকেইই পূর্বপুরুষের ব্যরে ক্ষমান্তরিত।"

"এখানে ভোষার মেরাদ কডদিনের ?"

"आमास कृतिक विस्ता बन्हा। धरे आक्रिनात तरम-विश्वनिष्ठ नाना तर्ध्व नीना

সমানে চলবে দিনের পর দিন, অতীক্র বিলীন হরে যাবে পাণ্ড্বর্ণ দ্রদিগন্তে। আমার ছোন্নাচ লেগেছে বে-মাড়োন্নারিকে তাকে বেড়ি-পরা মহামারীতে না পার এই আমি কামনা করি। এখনও বিনা মৃলধনে আমার ভাগ্যভাগী হবার সম্ভাবনা বে তার নেই তা বলতে পারি নে।"

"ভোমার ভবিষ্যং ঠিকানাটা ?"

"ছকুম নেই বলবার।"

"তাহলে কি কল্পনাও করতে পারব না তুমি আছ কোপায় ?"

"কল্পনা করতে দোষ কী। মানস সরোবরের তীরটা ভালো জায়গা।"

ইতিমধ্যে ঝুলির ভিতর থেকে বইগুলো বের করে এলা উলটেপালটে দেখছে। কাব্য, তার কিছু ইংরেজি, আর চুই-একখানা বাংলা।

অতীন বললে, "এতদিন ওগুলো বয়ে বেড়িয়েছি পাছে নিজের জাত ভূলি। 

ওরই বাণীলোকে ছিল আমার আদি বসতি। পাতা খুললেই পেনসিলে চিহ্নিত তার
রাস্তাগলির নির্দেশ পাবে। আর আজ। এই দেখো চেয়ে।"

এলা হঠাং মাটিতে লুটিয়ে অতীনের পা জড়িয়ে ধরলে। বললে, "মাপ করো, অন্ত, আমাকে মাপ করো।"

"তোমাকে মাপ করবার কী আছে এলী ? ভগবান যদি থাকেন, তাঁর যদি থাকে অসীম দয়া তবে তিনি যেন আমাকে মাপ করেন।"

"বধন তোমাকে চিনতুম না তধন তোমাকে এই রাপ্তার দাঁড় করিরেছি।"

অতীন হেসে উঠে বললে, "নিজেরই পাগলামির ফুল স্টীমে এই অস্থানে পৌছেছি সে-খ্যাতিটুকুও দেবে না আমাকে ? আমাকে নাবালকের কোঠার কেলে অভিভাবকগিরি করতে এলে আমি সইব না বলে রাখছি। তার চেরে মঞ্চ থেকে নেবে এস; আমার মধের দিকে তাকিয়ে বলো—এস এস বঁধু এস আধো আঁচরে বসো।"

"হয়তো বলতুম কিন্তু আৰু তুমি এমন করে খেপে উঠলে কেন ?"

"থেপৰ না ? বললে কিনা ভূজমূণালের জোরে ভূমি আমাকে পথে বের করেছ !" "সভিয় কথা বললে রাগ কর কেন ?"

"সত্যি কথা হল ? আমি ছিটকে পড়েছি রান্তার অন্তরের বেগে, তুমি উপলক্ষ্যমাত্র। অন্ত কোনো শ্রেণীর বন্ধমহিলাকে উপলক্ষ্য পেলে এতদিনে গোরা-কালা-সম্মিলনী ক্লাবে বিজ্ঞ খেলতে যেতুম, ঘোড়দোড়ের মাঠে গবর্নরের বন্ধের অভিমূখে বর্গারোহণপর্বের সাধনা করতুম। যদি প্রমাণ হর আমি মৃচ তবে জাঁক করে বলব সে মৃচতা স্বরং আমারই, রাকে বলে ভগবদন্ত প্রতিভা।"

"আছ, দোহাই তোমার, আর বাজে বকুনি ব'কো না! তোমার জীবিকা আমিই ভাসিরে দিয়েছি এ ত্বংধ কধনো ভূলতে পারব না। দেখতে পাচ্ছি ভোমার জীবনের মূল গেছে ছিন্ন হরে।"

• "এতক্ষণে সেই মেরের প্রকাশ হল, ষে-মেরেটি রিয়ল্। একটুতেই ধরা পড়ে দেশোদ্ধারের রন্ধমঞ্চে তুমি রোম্যান্টিক। ষে-সংসারে কাঁসার থালার হুধভাত মাছের মুড়ো তারই কেন্দ্রে বসে আছ তালপাতার পাধা হাতে। ষেধানে পোলিটিক্যাল ঠ্যাঙার গুঁতি সেধানে আলুধালু চুলে চোধছটো পাকিরে এসে পড় অপ্রকৃতিস্থতার বোঁকে, বহন্ত্বুদ্ধি নিরে নয়।"

"এত কথাও বলতে পার, অন্ধ, মেয়েমামুষও তোমার কাছে হার মানে।"

"মেরেমাছ্রর কথা বলতে পারে নাকি! তারা তো শুধু বকে। কথার টর্নেডো দিরে সনাতন মৃঢ়তার ভিত ভাঙব বলে একদিন মনের মধ্যে ঝ'ড়ো মেব জ্বমে উঠেছিল। সেই মৃঢ়তার উপরেই তোমাদের জ্বয়ন্তম্ভ গাঁথতে বেরিরেছ কেবল গারের জোরে।"

"তোমার পারে পড়ি আমাকে ব্ঝিরে দাও আমার ভূলে তুমি ভূল কেন করলে? কেন নিলে জীবিকাবর্জনের হুংখ ?"

"ওটা আমার ব্যঞ্জনা, ইংরেজিতে বাকে বলে জেস্চার। ওটা আমার নিদেন-কালের ভাষা। যদি তুঃখ না মানতুম তাহলে মুখ কিরিয়ে চলে যেতে, কিছুতে বুঝতে না তোমাকে কতথানি ভালোবেসেছি। সেই কথাটা উড়িয়ে দিয়ে ব'লো না ওটা দেশকে ভালোবাসা।"

"तम अब मरशा तारे व्यक्त ?"

"দেশের সাধনা আর তোমার সাধনা এক হরেছে বলেই দেশ এর মধ্যে আছে। একদিন বীর্ষের জোরে যোগ্যতা দেখিরে পেতে হ'ত মেরেকে। আজ সেই মরণপণের স্থযোগ পেরেছি। সে-কথাটা ভূলে ামান্ত আমার জীবিকার অভাব নিরে তোমার ব্যথা লেগেছে অরপূর্ণা!"

"আমরা মেরেরা সাংসারিক। সংসারে অকুলোন সইতে পারি নে। আমার একটা কথা ভোমাকে রাখতেই হবে। আমার আছে পৈতৃক বাড়ি, আরও আছে কিছু জ্মা টাকা। দোহাই ভোমার, বার বার দোহাই দিচ্ছি, কথা রাখো, আমার কাছে টাকা নিতে সংকোচ ক'রো না। জানি ভোমার ধ্বই দরকার।"

"খুবই দরকার পড়লে ম্যাট্রিকুলেশনের নোটবই লেখা থেকে আরম্ভ করে কুলিগিরি পর্বস্ত খোলা রয়েছে।"

"আমি মানছি, অন্ধ, আমার সমস্ত জমা টাকা দেশের কাজে এতদিনে খরচ করে

কেলা উচিত ছিল। কিন্তু উপাৰ্জনে আমাদের সুযোগ কম বলেই সঞ্চরে আমাদের অন্ধ আসক্তি। ভীতু আমরা।"

"ওটা তোমাদের সহজবৃদ্ধির উপদেশ। নি:সম্বলতার মেরেদের 🕮 নষ্ট হয়।"

"আমাদের ছোটো নীড়, সেধানে টুকিটাকি কিছু আমরা জমা করি। কিন্তু সে তে কেবল বাঁচবার প্রয়োজনে নয়, ভালোবাসার প্রয়োজনে। আমার যা-কিছু সমন্তই ভোমার জন্তে, এ-কথা যদি বৃঝিয়ে দিতে পারি তাহলে বাঁচি।"

"কিছুতেই ব্যব না ও-কথাটা। আজ পর্যন্ত মেয়েরা জ্গিয়েছে সেবা, প্রক্ষরা জ্গিয়েছে জীবিকা। তার বিপরীত ঘটলে মাথা হেঁট হয়। যে-চাওয়া নিয়ে আয়৽কোচে তোমার কাছে হাত পাততে পারি তাকে ঠেকিয়ে দিয়ে তুমি পণের বাঁধ বেঁখেছ। সেদিন নারায়ণী ইস্কুলের থাতা নিয়ে হিসেব মেলাচ্ছিলে। বসে পড়লুম কাছে, য়ড়ের ঘা থেয়ে চিল যেমন ধুলায় পড়ে তেমনি। মার-খাওয়া মন নিয়ে এসেছিলুম। কর্তব্যের ক্ষেমনতেমন একটা ছাপমারা জিনিসে মেয়েদের নিষ্ঠা পাণ্ডার পায়ে তাদের অটল ভক্তির মতোই, ছাড়িয়ে নেওয়া অসম্ভব। মৃথ তুলে চাইলে না। বসে বসে এক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে ইচ্ছা করছিলুম ওই সুকুমার আঙু লগুলির ডগা দিয়ে স্পর্শস্থধা পড়ুক ঝরে আমার দেহে মনে। দরদ লাগল না তোমার কোনোখানেই; রূপণ, সেটুরুও দিতে পায়লে না! মনে মনে বললুম, আরও বেশি দাম দিতে হবে ব্ঝি। একদিন কাটা মাথা ক্ষাটা দেহ নিয়ে পড়ব মাটতে, তথন ভেঙে-পড়া প্রাণটাকে নেবে তোমার কোলে তুলে।"

এলার চোথ ছলছলিয়ে এল, বললে, "আ:, তোমার সঙ্গে পারি নে, অস্ক্র! এটুকু না চেয়ে নিতে পারলে না ? কেড়ে নিলে না কেন আমার থাতা ? বুঝতে পার না, তোমারই সংকোচ আমাকে সংকৃচিত করে। অস্ক, তোমার স্বভাব এক জারগার মেয়েদের মতো। ইচ্ছা থাকতে পারে প্রবল কিন্তু উদ্দামভাবে তার দাবি প্রকাশ করতে তোমার ক্ষচিতে ঠেকে।"

"বংশগত ধারণা, ছেলেবেলা থেকে রক্তে মাংসে জড়ানো। বরাবর ভেবে এসেছি মেরেদের দেহে মনে একটা শুচিতার মর্বাদা আছে; তাদের দেহের সম্মানকে সশস্কচিত্তে রক্ষা করা আমাদের পূর্বপূক্ষরগত অভ্যাস। আমার কৃষ্টিত মনকে একটুমাত্র প্রশ্রের দেবার জন্তে তোমার মন যদি কখনো আর্দ্র হর তবে আমার পক্ষ থেকে ভিক্ষে চাইবার অপেক্ষা ক'রো না। আমি শিবি নি তেমন করে চাইতে। ক্ষ্ধার সীমা নেই, তাই বলে পেটুক হতে পারব না, ওটা আমার ধাতে নেই। আমার কামনার কোলীস্ত নই করতে পারি নে।"

এলা অতীনের কাছে এসে থেঁবে বসল, তার মাধা বুকে টেনে নিয়ে তার উপরে

নিজের মাধা হেলিয়ে রাধলে। কখনো কখনো আন্তে আন্তে চ্লের মধ্যে আঙুল বৃলিরে দিতে লাগল। কিছুক্লণ পরে অতীন মাধা তুলে বসে এলার হাত চেলে ধরলে। বললে, "বে-দিন মোকামার ধেরাজাহাজে চড়েছিলুম সেদিন ভাগ্যদেবী পিতামহী অদৃশ্র ক্রাত্ত কান মলে দিরে গেলেন তা বুরতে পারি নি। তার অনতিকাল পর ধেকেই মনটা কেবল আকাশকুত্ম চরন করে বেড়াছে শ্বতির আকাশে। সেদিনের কথা ভোমার কাছে পুরোনো হরেছে কি?"

"একটুও না।"

"ভাহলে লোনো। ভারি মাল নিচের ডেক থেকে গাড়িতে নিরে গেছে আমার বিহারী চাকরটা। কাছে ছিল ছোটো একটা চামড়ার কেস—এদিক ওদিকে ভাকাছিছ কুলির অপেকার। নেহাত ভালোমায়বের মতো হঠাং কাছে এসে বললে, কুলি চান ?

• দরকার কী! আমি নিছি।—হাঁ হাঁ করেন কী, করেন কী বলতে বলতেই সেটা ভূলে কেললে। আমার বিপত্তি দেখে বেন পুনশ্চ নিবেদনে বললে, সংকোচ বোধ করেন তো এক কাজ করুন, আমার বান্ধটা ওই আছে ভূলে নিন, পরস্পার ঋণ লোধ হরে বাবে।—
ভূলতে হল। আমার কেসের চেরে সাভগুণ ভারি। হাতলটা ধরে ভান হাতে বাঁ হাতে বলল করতে করুতে টলতে টলতে রেলগাড়ির থার্ডকাস কামরার টেনে ভূললেম।
ভ্রমন সিক্রের জামা বামে ভিজে, নিশাস ক্রন্ড, নিন্তর্ক্ক অট্টহাস্ত তোমার মুখে। হরতো বা করুণা কোনো একটা জারগার লুকোনো ছিল, সেটা প্রকাশ করা অকর্তব্য মনে করেছিলে। সেদিন আমাকে মাহুষ করবার মহং দারিত্ব ছিল তোমারই হাতে।"

"ছী ছী, ব'লো না, ব'লো না, মনে করতে লক্ষা বোধ হয়। কী ছিলুম তথন, কী বোকা, কী অন্তুত! তথন তুমি হাসি চেপে রাখতে বলেই আমার স্পর্ধা বেড়ে গিয়েছিল। "সম্ভ করেছিলে কী করে ? মেয়েদের কি বৃদ্ধি থাকবার কোনো দরকার নেই ?"

"পাক্ বা না পাক্ তাতে তো কিছু আসে বার নি। সেদিন বে-পরিবেবের মধ্যে আমার কাছে দেবা দিরেছিলে সে তো হারার মাাপমাটিক্স্ নয়, লজিক্ নয়। সেটা বাকে বলে মোহ। শংকরাচার্বের মতো মহামন্ত্রও বার উপর মুদারপাত করে একটুটোল পাওরাতে পারেন নি। তবন বেলা পড়ে এসেছে, আকাশে বাকে বলে কনে-দেবা মেন। গলার জল লাল আভার টলটল করছে। ওই ছিপছিপে ক্ষিপ্রগমন শরীরটি সেই রাঙা আলোর ভূমিকার চিরদিন আঁকা রবে গেল আমার মনে। কী হল তার পরে ? তোমার ভাক শুনলুম কানে। কিন্তু এলে পড়েছি কোপার ? তোমার বেকে কতদ্বে ! ভূমিও কি জান তার সব বিবরণ ?"

"আমাকে জানতে গাও না কেন **অভ** ?"

"বারণ মানতে হর। তথু তাই কি ? কী হবে সব কথা বলে ?—আলো কমে
গিরেছে, এস আরও কাছে এস। আমার চোগ হুটো এসেছে ছুটির দরবারে ভোমার
কাছে। একমাত্র ডোমার কাছেই আমার ছুটি। অতি ছোটো তার আরতন, সোনার
কলে রাঙানো ক্রেমের মতো। তারই মধ্যে ছবিটিকে বাঁধিরে নিই নে কেন ? ওই ব্রু
ভোমার হুই-একগুছি অশিষ্ট চুল আলগা হরে চোধের উপর এসে পড়েছে, ক্রুত হাতে
তুলে তুলে দিছে, কালো পাড়-দেওরা তসরের শাড়ি, ব্রোচ নেই কাঁধে, আঁচলটা মাধার
চুলে বিঁধিরে রাধা, চোধে রাম্ব ক্লেনের ছায়া, ঠোটে মিনতির আভাস, চারিদিকে দিনের
আলো তুবে এসেছে শেব অল্পষ্টতার। এই যা দেখছি এইটিই আশ্রুব সত্যা, এর মানে
কী, কাউকে বুঝিরে বলতে পারব না, কোনো এক অন্ধিতীর কবির হাতেই ধরা দিতে
পারল না বলে এর অব্যক্ত মাধুর্বের মধ্যে এত গভীর বিষাদ। এই ছোটো একটি
অপরপ পরিপূর্ণতাকে চারদিকে ক্রকুটি করে দিরে আছে বড়োনামওআলা বড়োছায়াওআলা বিক্রতি।"

"কী বলছ, অন্ত !"

"অনেকথানি মিথ্যে। মনে পড়ছে কুলি-বস্তিতে আমাকে বাসা নিতে বলেছিলে। তোমার মনের মধ্যে ছিল আমার বংশের অভিমানকে ধূলিসাং করবার অভিপ্রার। তোমার সেই স্থমহং অধ্যবসারে আমার মন্ধা লাগল। ডিমক্রাটিক পিকৃনিকে,নাবা গেল। গাড়োয়ান-পাড়াতে ঘূরলুম। দাদা-খূড়োর সম্পর্ক পাতিরে চললুম বছবিধ মোবের গোয়ালঘরের পালে পালে। কিন্তু তাদেরও ব্যুতে বাকি ছিল না, আমারও নয় ধে এই সম্পর্কের ছাপগুলো ধোপ সইবে না। নিশ্চয় এমন মহং লোক আছেন সব যন্তেই বাদের স্থর বান্ধে, এমন কি, ভূলো-ধোনা বল্পেও। আমরা নকল করতে গেলে স্থর মেলে না। দেখো নি তোমাদের পাড়ার ঞ্রীস্টলিয়কে; ব্রাদার বলে বাকে-তাকে বুকে চেপে ধরা তার অন্থ্রটানের অন্ধ। এতে ঞ্রীস্টলে ব্যক্ক করা হয়।"

"কী হয়েছে তোমার অন্ধ! কোন্ কোভের মূখে এ-সব কথা বলছ? তুমি কি বলতে চাও কর্তব্যকে কর্তব্য বলে মানা ধার না অঞ্চচি কাটিরে দিরেও?"

"ক্ষচির কথা হচ্ছে না এলী, স্বভাবের ্কুক্থা। **শ্রীকৃষ্ণ অর্ছ্**নকে বীরের কর্তব্যই করতে বলেছিলেন অত্যম্ভ অক্ষচি সম্বেও; কুক্ষক্ষেত্র চাব করবার উদ্দেশে এগ্রিকাল্চারাল ইকনমিক্স্ চর্চা করতে বলেন নি।"

"প্ৰীকৃষ্ণ তোমাকে হলে কী বলতেন, অৰু 🕍

"অনেকদিন আগেই কানে কানে বলে রেখেছেন। সেই তার কানে-কানে কথাটাকে মুখ খুলে বলবার ভার ছিল আমার 'পরে। নির্বিচারে স্বারই একই কর্ডবা, গুল্মশার কানে ধরে এই কথাটা বলতেই এত কুদ্রিমতার স্টে হরেছে। তোমাকে মূখের উপরই বলছি ওলের বে-পাড়ার আহংকার করে নম্রতা করতে বাও সেধানে তোমারও জারগা নেই। দেবী! স্বাই দেবী তোমরা। নকল দেবীর কুদ্রিম সাজ, মেরেদের অন্ত সাজেরই মতো, পুরুষ-দর্জির দোকানে বানানো।"

"দেখো অন্ধ, আঞ্চও বৃঝতে পারি নে বে-পথ তোমার নয়, সে-পথ থেকে কেন তৃমি জোর করে কিরে আস নি ?"

"তাহলে বলি। অনেক কথা জানতুম না অনেক কথা ভাবি নি এই পথে প্রবেশ করবার আগে। একে একে এমন সব ছেলেকে কাছে দেখলুম, বরুসে বারা ছোটো না হলে বাদের পারের ধুলো নিতুম। তারা চোবের সামনে কী দেখেছে, কী সরেছে, কী অপমান হরেছে তাদের, সে-সব তুর্বিষ্ কথা কোখাও প্রকাশ হবে না।

• এরই অসহু ব্যধার আমাকে খেপিরে তুলেছিল। বারবার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, ভরে হার মানব না, পীড়নে হার মানব বা, পাধরের দেয়ালে মাণা ঠুকে মরব তব্ তুড়ি মেরে উপেক্ষা করব সেই হুদরহীন দেয়ালটাকে।"

"তারপরে কি ভোমার মত বদলে গেল ?"

"শোনো আমার কথা। শক্তিমানের বিরুদ্ধে যে লড়াই করে, সে উপারবিহান হলেও সে-ই শক্তিমানের সমকক্ষে দাঁড়ার; তাতে তার সন্মান রক্ষা হর। সেই সন্মানের অধিকার আমি কর্মনা করেছিলুম। দিন যতই এগোতে থাকল চোথের সামনে দেখা গেল,—অসাধারণ উচ্চ মনের ছেলে অব্ধে অব্ধে মছযুত্ব খোরাতে থাকল। এতবড়ো লোকসান আর কিছুই নেই। নিশ্চিত জানতুম আমার কথা হেসে উড়িরে দেবে, রেগে বিত্রূপ করবে, তব্ ওদের বলেছি অস্তারে অস্তারকারীর সমান হলেও তাতে হার, পরাজ্বরের আগে মরবার আগে প্রমাণ করে বেতে হবে আমরা ওদের চেরে মানবধর্মে বড়ো—নইলে এতবড়ো বলিপ্রের সঙ্কে এমনতরো হারের খেলা খেলছি কেন? নির্বৃদ্ধিতার আত্মঘাতের জন্তে?—আমার কথা ওদের কেউ বোঝে নি তা নর। কিছু কত জনই বা!"

"তখনও ওলের ছাড়লে না কেন ?" 🗼

"আর কি ছাড়তে পারি ? তথন বে শান্তির নিষ্ঠ্র জাল সম্পূর্ণ জড়িরে এসেছে ওদের চারদিকে। ওদের ইতিহাস নিজে দেখলুম, ব্রুতে পেরেছি ওদের মর্মান্তিক বেদনা, সেইজন্তেই রাগই করি আর হুণাই করি, তব্ বিপদ্মদের ত্যাগ করতে পারি নে। কিছ একটা কথা এই অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ ব্রেছি, গারের জোরে আমরা বাদের অত্যন্ত অসমকক্ষ তাদের সঙ্গে গারের জোরের মন্তব্দ করতে চেষ্টা করলে আম্বরিক ছুর্গতি

শোচনীর হরে ওঠে। রোগ সব শরীরেই চুংখের কিন্তু ক্ষাণ শরীরে মারাত্মক।
মন্ত্রত্বের অপমান করেও কিছুদিনের মতো জ্বন্ডকা বাজিরে চলতে পারে তারা
বাদের আছে বাহুবল, কিন্তু আমরা পারব না। আগাগোড়া কলকে কালো হরে
পরাভবের শেষসীমার অখ্যাতির অন্ধকারে মিশিরে যাব আমরা।"

"কিছুকাল থেকে এই ভন্নংকর ট্র্যাঙ্গেভির চেহারা আমার কাছেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অন্ত। গৌরবের আহ্বানে নেমেছিলেম কিন্তু লক্ষা বেড়ে উঠছে প্রতিদিন। এখন আমারা কী করতে পারি বলো আমাকে।"

"সব মাস্কবের সামনেই ধর্মক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধ আছে, সেধানে মৃতো বাপি তেন লোকত্রর্য্থ জিতং। কিন্তু অন্তত আমাদের কজনের জন্মে এ-যাত্রায় সে-ক্ষেত্রের পথ বন্ধ। এখানকার কর্মকল এখানেই নিঃশেষে চুকিয়ে দিয়ে যেতে হবে।"

"সব ব্ঝতে পারছি, তবু অন্ধ আমাদের দেশের কাজ নিয়ে কিছুদিন থেকে এমন কঠিন ধিক্কার দিয়ে তুমি কথা বল, সে আমাকে বড়ো বাজে।"

"তার কারণ কী সে-কথা এখন আর না বললেও হয়, সময় চলে গেছে।" "তবু বলো।"

"আমি আজ স্বীকার করব তোমার কাছে,—তোমরা যাকে পেট্রিয়ট বলো আমি সেই পেট্রয়ট নই। পেট্রয়টজ্মের চেয়ে যা বড়ো তাকে যারা সর্বোচ্চে না মানে তাদের পেট্রয়টজ্ম কুমিরের পিঠে চড়ে পার হবার খেয়ানোকো। মিধ্যাচরণ, নীচতা, পরস্পারকে অবিখাস, ক্ষমতালাভের চক্রান্ত, গুপ্তচরবৃত্তি একদিন তাদের টেনে নিয়ে যাবে পাকের তলায়। এ আমি স্পাষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই গর্ডর ভিতরকার কুঞ্জী জগংটার মধ্যে দিনরাত মিধ্যের বিষাক্ত হাওয়ায় কখনোই নিজের স্বভাবে সেই পৌক্ষকে রক্ষা করতে পারব না যাতে পৃথিবীতে কোনো বড়ো কাজ করতে পারা যায়।"

"আচ্ছা অন্ত, তুমি বাকে আত্মবাত বল সে কি কেবল আমাদেরই দেশে ?"

"তা বলি নে। দেশের আত্মাকে মেরে দেশের প্রাণ বাঁচিরে তোলা বার এই ভরংকর মিথ্যে কথা পৃথিবীক্ষম ন্তালনালিন্ট আজকাল পালবগর্জনে ঘোষণা করতে বসেছে, তার প্রতিবাদ আমার বুকের মধ্যে, অসম্ভ আবেগে ভমরে ভমরে উঠছে—এই কথা সভ্যভাবার হয়তো বলতে পারভূম, ক্ষরজের মধ্যে লুকোচুরি করে দেশ-উদ্ধারচেষ্টার চেরে সেটা হত চিরকালের বড়ো কথা। কিন্তু এ-জ্বেরর মতো বলবার সমর হল না। আমার বেদনা তাই আজ এত নিষ্ঠুর হরে উঠেছে।"

এলা গভীর দীর্ঘনিখাস কেললে, বললে, "ক্কিরে এস ব্দস্ত।" "আর কেরবার পথ নেই।" "क्न तिरे ?"

"অজারগার যদি এসে পড়ি সেখানকারও দারিত্ব আছে শেব পর্যন্ত।"

এলা অতীনের গলা অড়িরে ধরে বললে, "ফিরে এস, অন্ত। এত বছর ধরে বে-বিশাসের মধ্যে বাসা নিরেছিলুম তার ভিত তুমি ভেঙে দিরেছ। আব্দু আছি ভেসেচলা ভাঙা নৌকো আঁকড়িরে। আমাকেও উদ্ধার করে নিরে যাও।—অমন চুপ করে বসে থেকো না, বলো অন্ত, একটা কথা বলো। এখনই তুমি হুকুম করো আমি ভাঙব পণ। ভূল করেছি আমি। আমাকে মাপ করো।"

° "উপায় নেই।"

"কেন উপার নেই ? নিশ্চর আছে।"

"তীর লক্ষ্য হারাতে পারে তুণে ফিরতে পারে না।"

"আমি স্বশ্বংবরা, আমাকে বিশ্বে করো অস্ক। আর সময় নষ্ট করতে পারব না— গান্ধর্ব বিবাহ হ'ক, সহধর্মিণী করে নিয়ে যাও তোমার পথে।"

"বিপদের পথ হলে নিয়ে বেতুম সদে। কিন্তু বেখানে ধর্ম নই হরেছে সেখানে তোমাকে সহধর্মিণী করতে পারব না।—থাক্ থাক্ ও-সব কথা থাক্। এ-জীবনের নোকো-ভূবির অবসানে কিছু সত্য এখনও বাকি আছে। তারই কথাটা শুনি তোমার মূখে।"

"কী বলব ?"

"বলো, ভূমি ভালোবেসেছ।"

"হা বেসেছি।"

"বলো, আমি তোমাকে ভালোবেসেছি দে-কণা তোমার মনে পাকবে আমি বখন পাকব না তখনও।"

এলা নিক্সন্তরে চুপ করে বসে রইল, জল পড়তে লাগল ছই চোখে। অনেকক্ষণ পরে বাশাক্ষ গলার বললে, "আবার বলছি, অস্ক, কিছু নাও আমার হাত থেকে—নাও এই আমার গলার হার।"

এই বলে পাষের উপর রাখল হার।

"কিছুতেই না।"

"কেন, অভিযান ?"

"হাঁ, অভিযান। এমন দিন ছিল তখন ৰদি দিতে, পরতুম গলার—আৰু দিলে পকেটে, অন্নাভাবের গর্ভটার মধ্যে। ভিক্ষে নেৰ না তোমার কাছে।"

ু একা অতীনের পারের কাছে পুটিরে বললে, "নাও আমাকে তোমার সন্ধিনী করে।" "লোভ দেখিয়ো না, এলা। অনেকবার বলেছি আমার পথ তোমার নর।" "তবে সে-পথ ভোমারও নর। কিরে এস, কিরে এস।"

"পথ আমার নয়, আমিই পথের। গলার ফাসকে গলার গয়না কেউ বলে না।"

"অন্ত, নিশ্চর জেনো, তুমি চলে গেলে একমূহুর্ত আমি বাঁচব না। তুমি ছাড়া আর কেউ নেই আমার, এ-কথার আজ বদি বা সন্দেহ কর, একান্ত মনে আশু করি মৃত্যুর পরে সে সন্দেহ সম্পূর্ণ ঘোচাবার একটা কোনো রাস্তা কোথাও আছে।"

হঠাং অতীন লান্দিরে উঠে দাঁড়াল। তীরের মতো তীক্ষ হইস্লের শব্দ এল দ্র থেকে। চমকে বলে উঠল, "চললুম।"

थमा जारक कफ़िरत भवतन, तनतन, "वाव-এक हे भारका।"

" না ।"

"কোপার বাচ্ছ ?"

"कि क कानि तन।"

এলা অতীনের পা জড়িয়ে ধরে বললে, "আমি তোমার সেবিকা, তোমার চরণের সেবিকা, আমাকে কেলে যেরো না, কেলে যেরো না।"

একটুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে রইল অতীন। বিতীয়বার হুইস্লের শব্দ এল। অতীন গর্জন করে বললে, "ছেড়ে দাও।" বলে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল।

তথন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। এলা মেঝের উপর উপুড় হয়ে পড়ে। তার বুকের ভিতরটা শুকিয়ে গেছে, তার চোখে জল নেই। এমন সময় গঞ্জীর গলার ডাক শুনতে পেল, "এলা।"

চমকে উঠে বসল। দেখলে ইলেকটি ক্ টর্চ হাতে ইক্সনাথ। তথনই উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "ফিরিয়ে আহ্বন অস্কুকে।"

"দে-কথা থাকু। এখানে কেন এলে?"

"বিপদ আছে জেনেই এসেছি।"

তীব্র ভংগনার স্থরে ইন্দ্রনাথ বললেন, "তোমার বিপদের কথা কে ভাবছে? এখানকার ধবর তোমাকে কে দিলে?"

"বটু।"

"তব্ ব্ৰালে না মতলব ?"

"বোঝবার বৃদ্ধি আমার ছিল না। প্রাণ হাঁপিরে উঠেছিল।"

"ভোমাকে মারতে পারলে এখনই মারভূম। বাও বরে কিরে। ট্যাকৃসি আছে বাইরে।"

### চতুৰ্থ অধ্যায়

্র্র "আবার অধিল !—পালিরেছিস বোর্ডিং থেকে ! তোর সঙ্গে কোনোমতে পারবার জো নেই। বারবার বলছি, এ-বাড়িতে ধবরদার আসিস নে। মরবি যে।"

অধিল কোনো উত্তর না দিয়ে গলার সূব নামিয়ে বললে, "একজন দাড়িওআলা কে পিছনের পাঁচিল টপকিয়ে বাগানে চুকল। তাই তোমার এ-মরে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলুম।—ওই শোনো পায়ের শব।" অধিল তার ছুরির সব-চেয়ে মোটা কলাটা খুলে দাড়াল।

এলা বললে, "ছুরি খুলতে হবে না তোমাকে, বীরপুরুষ। দে বলছি।" ওর হাত থেকে ছুরি কেড়ে নিলে।

সিঁড়ি থেকে আওয়াক এল, "ভয় নেই, আমি অস্তু।"

मृहूर्छ अनात मूच भारक्व रहा अन-वनतन, "स प्रतका धूल।"

नत्रका थूटन निष्त व्यथिन किकामा कत्रतन, "मिहे निष्ठित्रवाना काशात्र ?"

"লাড়ি নিশ্চরই পাওরা যাবে বাগানে, বাকি মাছুষটাকে পাবে এইখানেই। যাও থোজ করো গে লাড়ির।" অধিল চলে গেল।

এলা পাধরের মৃতির মতো ক্ষণকাল একদৃষ্টে চেরে দাঁড়িয়ে রইল। বললে, "অন্ত, এ কী চেহারা তোমার ?"

অতীন বললে, "মনোহর নয়।"

"অবে কি সত্যি ?"

"কী সত্যি ?"

"তোমাকে সর্বনেশে ব্যামোর ধরেছে।"

"নানা ডাক্তারের নানা মত, বিশাস না করলেও চলে।"

"নিক্তর তোমার খাওরা হর নি।"

"ও-क्थांके थाक्। সময় नहे क'रवा ना।"

"কেন এলে, **অন্ত**, কেন এলে ? এরা যে ভোমাকে ধরবার অপেক্ষার আছে।"

"ওদের নিরাশ করতে চাই নে।"

আজীনের হাত চেপে ধরে এলা বললে, "কেন এলে এই নিশ্চিত বিপদের মধ্যে। এখন উপায় কী ?"

"কেন এলুম সেই কথাটা যাবার ঠিক আগেই বলে চলে বাব। ইতিমধ্যে

ষতক্ষণ পারি ওই কথাটাই ভূলে থাকতে চাই। নিচের দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে আসি গে।"

খানিক পরে উপরে এসে বললে, "চলো ছাদে। নিচের তলাকার আলোর ব্যারুব-গুলো সব খুলে নিয়েছি। ভর পেরো না।"

হুজনে ছাদে এসে ছাদে প্রবেশের দরজা বন্ধ করে দিলে। বন্ধ দরজায় ঠেসান দিয়ে বসল অতীন, এলা বসল তার সামনে।

"এলা, মন সহজ করো। ধেন কিছু হয় নি, খেন আমরা ত্ত্বনে আছি লছাকাণ্ড আরম্ভ হবার আগে স্থল্পরকাণ্ডে। তোমার হাত অমন বরকের মতো ঠাণ্ডা কেন ? কাপছে যে। দাও গ্রম করে দিই।"

এলার হাত ছুখানি নিয়ে অতীন জামার নিচে বুকের উপর চেপে রাখলে,। তখন দুরের পাড়ায় বিয়েবাড়িতে সানাই বাজছে।

"ভয় করছে, এলী ?"

"কিসের ভর ?"

"সমস্ত কিছুর। প্রত্যেক মূহুর্তের।"

"ভয় তোমার জন্তে, অন্ধ, আর কিছুর জন্তে নয়।"

অতীন বললে, "এলী, মনে করতে চেষ্টা করো আমরা আছি পঞ্চাশ কি এক-শ বছর পরেকার এমনি এক নিস্তব্ধ রাতে। উপস্থিতের গণ্ডিটা নিতান্ত সংকীণ, তার মধ্যে ভয়ভাবনা তৃঃথকষ্ট সমস্তই প্রকাণ্ডতার ভান করে দেখা দেয়। বর্তমান সেই নীচ পদার্থ যার ছোটো মুখে বড়ো কথা। ভয় দেখায় সে মুখোশ পরে—যেন আমরা মৃহুর্তের কোলে নাচানো শিশু। মৃত্যু মুখোশখানা টান মেরে কেলে দেয়। মৃত্যু অত্যুক্তি করে না। যা অত্যক্ত করে চেরেছি তার গারে মোটা অন্ধের দাম লেখা ছিল বর্তমানের ফাঁকির কলমে, যা অত্যক্ত করে হারিরেছি তার গারে তৃদিনের কালি লেবেল মেরে লিখেছে অপরিসীম তৃঃখ। মিথ্যে কথা! জীবনটা জালিয়াত, সে অনস্ককালের হন্তাক্ষর জাল করে চালাতে চায়। মৃত্যু এসে হাসে, বঞ্চনার দলিলটা লোপ করে দেয়। সে হাসি নিষ্ট্র হাসি নয়, বিজ্ঞপের হাসি নয়, শিবের হাসির মতো সে শান্ত স্কলর হাসি, মোহবাত্রির অবসানে। এলী, রাত্রে একলা বসে কথনো মৃত্যুর স্বিশ্ব স্থগভীর মৃক্তি অমৃত্যুর করেছ, যার মধ্যে চিরকালের ক্ষমা ?"

"তোমার মতো বড়ো করে দেখবার শক্তি আমার নেই অস্ত্র,—তবু তোমাদের কথা মনে করে উদ্বেগে যখন অভিভূত হরে পড়ে মন,—তখন এই কথাটা খ্ব নিশ্চিত করে অক্তব্যক্ত চেষ্টা করি যে মরা সহজ।"

"ভীক্ষ, মৃত্যুকে পালাবার পথ বলে মনে করছ কেন ? মৃত্যু স্ব-চেরে নিশ্চিত— জীবনের স্ব গতিস্রোতের চরম ক্ষুত্র, স্ব স্ত্যুমিধ্যা ভালোমন্দর নিঃশেষ সম্বন্ধ তার মধ্যে শেক্তইরাত্রে এখনই আমরা আছি সেই বিরাটের প্রসারিত বাছর বেষ্টনে আমরা ফুজনে—মনে পড়ছে ইবসেনের চারিটি লাইন—

Upwards
Towards the peaks,
Towards the stars,
Towards the vast silence."

ত্বলা অতীনের হাত কোলে নিরে বসে রইল শুরু হরে। হঠাং অতীন হেসে উঠল। বললে, "পিছনে মরণের কালো পর্দাখানা নিশ্চল টানা রয়েছে অসীমে, তারই উপর জীবনের কোতৃকনাটা নেচে চলছে অস্তিম অকের দিকে। তারই একটা ছবি আজ্ব দেখো চেরে। আজ্ব তিন বছর আগে এই ছাদের উপর তুমি আমার জন্মদিনের উৎসব করেছিলে, মনে আছে ?"

"ধ্ব মনে আছে।"

"তোমার ভক্ত ছেলের দল স্বাই এসেছিল। ভোজের আরোক্তন ঘটা করে হর নি। চিঁড়ে ভেক্তেছিলে সঙ্গে ছিল কলাইগুঁটি সিন্ধ, মরিচের গুঁড়ো ছিটানো; ডিমের বড়াও ছিল মনে পড়ছে। স্বাই মিলে খেল কাড়াকাড়ি করে। হঠাং মতিলাল হাতপা ছুঁড়ে শুলু করলে, আন্ধ নবযুগে অতীনবাব্র নবজ্ঞয়ের দিন—আমি লান্ধ দিয়ে উঠে তার মুখ চেপে ধরলুম, বললুম, বক্তৃতা ষদি কর, তবে তোমার পুরোনো জ্ঞাের দিনটা এইখানেই কাবার। বটু বললে, ছী ছী অতীনবাব্, বক্তৃতার জ্রণহত্যা ?—নবযুগ, নবজ্ঞর, মৃত্যুর তোরণ প্রভৃতি ওদের বাধাব্লিগুলো শুনলে আমার লক্ষা করে। ওরা প্রাণপণে চেষ্টা করেছে আমার মনের উপর ওদের দলের তুলি বুলোতে,—কিছুতে বং ধরল না।"

"অন্ত, নিবোধ আমি: আমিই ভেবেছিলুম তোমাকে মিলিরে নেব আমাদের সকল পদাতিকের সঙ্গে এক উর্দি পরিয়ে।"

"তাই আমাকে দেখিরে দেখিরে ওদের সঙ্গে ঘোরতর দিদিরানা করতে। তেবেছিলে আমার সংশোধনের পক্ষে কিছু ইবার প্রয়োজন আছে। স্নেহ্যর কুশলসম্ভাবণ বিশেষ মন্ত্রণা অনাবশুক উর্বেগ মনিহারির রঙিন সামগ্রীর মতো ওদের সামনে সাজিরে রেখেছিলে তোমার পসরার। আজও তোমার করুণ প্রশ্ন কানে শুনতে পাচ্ছি, নন্দকুমার তোমার চোখমুখ লাল দেখছি কেন। বেচারা ভালোমাহ্যুষ্, সভ্যের অহুরোধে মাধাধরা অধীকার করতে না-করতে ছেঁড়া ফ্রাকড়ার জ্বলাট এসে উপস্থিত। আমি মুদ্ধ তবু

্বুঝতুম এই অতি অমায়িক দিদিয়ানা তোমার অতি পবিত্র ভারতবর্বের বিশেষ করমালের। একেবারে আদর্শ স্বদেশী দিদিবৃত্তি।"

"আ: চুপ করো, চুপ করো অস্তু।"

"অনেক বাব্দে জিনিসের বাহুল্য ছিল সেদিন তোমার মধ্যে, অনেক হাক্সকর ভড়্তু-সে কথা তোমাকে মানতেই হবে।"

"মানছি, মানছি এক-শবার মানছি। তুমিই সে সমস্ত নিংশেবে ঘুচিয়ে দিয়েছ। তবে আজু আবার অমন নিষ্ঠুর করে বলছ কেন ?"

"কোন্ মনন্তাপে বলছি, শোনো। জীবিকা থেকে স্ত্রন্থ করেছ বলে সেদিন আমার কাছে মাপ চাইছিলে। যথার্থ জীবনের পথ থেকে স্ত্রন্থ হয়েছি অথচ সেই সর্বনাশের পরিবর্তে যা দাবি করতে পারত্ম তা মেটেনি। আমি ভেঙেছি আমার স্বভাবকে, কুসংস্কারে অন্ধ তুমি ভাঙতে পারলে না তোমার পণকে যার মধ্যে সত্য ছিল না; এজন্তে মাপ চাওয়া কি বাহল্য ছিল ? জানি তুমি ভাবছ, এতটা কী করে সম্ভব হল।"

"হাঁ অন্ধ, আমার বিশ্বর কিছুতেই যার না—জানি নে আমার এমন কী শক্তি ছিল।"
"তুমি কী করে জানবে? তোমাদের শক্তি তোমাদের নিজের নয়, ও মহামায়ার।
কী আশ্চর্য স্থর তোমার কঠে, আমার মনের অসীম আকাশে ধ্বনির নীহারিকা স্পষ্ট করে। আর তোমার এই হাতথানি, ওই আঙ্লগুলি, সত্যমিথ্যে সব-কিছুর 'পরে পরশমি ছুঁইয়ে দিতে পারে। জানি নে, কী মোহের বেগে, ধিক্কার দিতে দিতেই নিম্নেছি খলিত জীবনের অসম্মান। ইতিহাসে পড়েছি এমন বিপত্তির কথা, কিন্তু আমার মতো বৃদ্ধি-অভিমানীর মধ্যে এটা যে ঘটতে পারে কখনো তা ভাবতে পারতুম না। এবার জাল ছেড়বার সময় এল, তাই আজ বলব ভোমাকে সত্য কথা, যত কঠোর হ'ক।"

"বলো, বলো, যা বলতে হয় বলো। দয়া ক'রো না আমাকে। আমি নির্মম, নির্জীব, আমি মৃঢ়—তোমাকে বোঝবার শক্তি আমার কোনোকালে ছিল না। অতুল্য যা তাই এসেছিল হাত বাড়িয়ে আমার কাছে, অযোগ্য আমি, মৃল্য দিই নি। বহুভাগ্যের ধন চিরক্তরের মতো চলে গেল। এর চেয়ে শান্তি যদি থাকে, দাও শান্তি।"

"থাক্, থাক্, শান্তির কথা। ক্ষমাই করব আমি। মৃত্যু যে ক্ষমা করে সেই অসীম ক্ষমা। সেইজন্মেই আজ এসেছি।"

"म्हेक्स्तु ?"

"হা কেবলমাত্র সেইজন্যে।"

"না-ই ক্ষমা জানাতে তুমি। কিন্তু কেন এলে এমন করে বেড়া আগুনের মধ্যে?

জানি, জানি, বাঁচবার ইচ্ছে নেই তোমার। তা যদি হর তাহলে কটা দিন কেবলমাত্র আমাকে দাও, দাও তোমার সেবা করবার শেব অধিকার। পারে পড়ি তোমার।"

"কী হবে সেবা! ফুটো জীবনের ঘটে ঢালবে সুধা! তুমি জান না, কী অসন্থ কৌড আমার। ভশ্লবা দিয়ে তার কী করতে পার, বে-মাহব আপন সত্য হারিরেছে!"

"সত্য হারাও নি অন্ত। সত্য তোমার অন্তরে আছে অক্সা হরে।" "হারিরেছি, হারিরেছি।"

"व'ला ना व'ला ना खमन कथा।"

"আমি যে কী যদি জানতে পারতে তোমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত নিউরে উঠত।" "অন্ত, আত্মনিন্দা বাড়িয়ে তুলছ কর্মনায়। নিকামভাবে যা করেছ তার কলম কথনোই লাগবে না তোমার স্বভাবে।"

"বভাবকেই হত্যা করেছি, সব হত্যার চেরে পাপ। কোনো অহিতকেই সমূলে মারতে পারি নি, সমূলে মেরেছি কেবল নিজেকে। সেই পাপে, আজ তোমাকে হাতে পেলেও তোমার সক্ষে মিলতে পারব না। পাণিগ্রহণ! এই হাত নিয়ে! কিছু কেন এ-সব কথা! সমন্ত কালো দাগ মূছবে বমকন্তার কালো জলে, তারই কিনারায় এসে বসেছি। আজ বলা বাক্ বত সব হালকা কথা হাসতে হাসতে। সেই জন্মদিনের ইতির্ক্তটা শেষ করে দিই। কী বল, এলী?"

"অন্ত, মন দিতে পারছি নে।"

"আমাদের জ্ব্বনের জীবনে মন দেবার যোগ্য যা-কিছু আছে সে কেবল ওইরকম গোটাক্রেক হালকা দিনের মধ্যে। ভোলবার যোগ্য ভারি ভারি দিনই তো বছবিস্তর।"

"আছা, বলো অভ।"

"জন্মদিনের খাওয়া হয়ে গেল। হঠাৎ নীরদের শব হল পলাশির যুদ্ধ আরুত্তি করবে। উঠে দাঁডিয়ে হাত নেডে গিরিশ ঘোষের ভলিতে আউডিয়ে গেল—

> কোৰা বাও কিরে চাও সহত্র কিরণ, বারেক কিরিয়া চাও ওগো বিলমণি।

নীরদ লোক ভালো, অত্যন্ত সাদাসিধে, কিন্তু নির্দয় তার স্মরণশক্তি। সভাটা ভেঙে কেলবার জল্ঞে আমার মন যখন হল্মে হরে উঠেছে তখন ওরা ভবেশকে গান গাইতে অন্ত্রোধ করলে। ভবেশ বললে, হার্মোনিয়ম সঙ্গে না থাকলে ও হাঁ করতে পারে না।—ভোমার হরে ওই পাপটা ছিল্ম না। ফাঁড়া কাটল। আশাহিত মনে ভাবছি এইবার উপসংহার, এমন সময় সতু থামক। তর্ক তুললে, মাছ্র জন্মায় জন্মদিনে না জন্মতিথিতে ? যত বলি থামো সে থামে না। তর্কের মধ্যে দেশাত্মবোধের ঝাঁজ লাগল, চড়তে লাগল গলার আওয়াজ, বন্ধবিচ্ছেদ হয় আর কি। বিষম রাগ হল তোমার উপরে। আমার জন্মদিনকে একটা সামান্ত উপলক্ষ্য করেছিলে, মহন্তর লক্ষ্য ছিল কর্মভাইদের একত্র করা।"

"কোন্টা লক্ষ্য কোনটা উপলক্ষ্য বাইরে থেকে বিচার ক'রো না অন্ত। শান্তির বোগ্য আমি, কিন্তু অক্সার শান্তির না। মনে নেই তোমার, সেইবারকার জন্মদিনেই অতীক্রবাবু আমার মুখে নাম নিলেন অন্ত ? সেটা তো খুব ছোটো কথা নর। তোমার অন্ত নামের ইতিহাসটা বলো ভনি।"

"সধী, তবে শ্রবণ করো। তথন বরস আমার চার-পাঁচ বছর, মাধার ছিলুম ছোটো, কথা ছিল না মুখে, শুনেছি বোকার মতো ছিল চোধের চাহনি। জ্যোঠামশার পশ্চিম থেকে এসে আমাকে প্রথম দেখলেন। কোলে তুলে নিলেন, বললেন, এই বালখিল্যটার নাম অতীক্র রেখেছে কে? অতিশরোক্তি অলংকার, এর নাম দাও অনতীক্র। সেই অনতি শক্ষটা সেহের কঠে অন্ধ হরে দাঁড়িরেছে। তোমার কাছেও একদিন অতি হয়েছে অনতি, ইচ্ছে করে খুইরেছে মান।"

হঠাং অতীন চমকে উঠে থেমে গেল। বললে, "পায়ের শব্দ শুনছি যেন।"

এলা বললে, "অধিল।"

जा खत्राक थन, "मिमिमनि।"

ছাদে আসবার দরজা খুলে দিরে এলা জিজাসা করলে, "কী।"

व्यथिन वनात, "शावाद।"

বাড়িতে রান্নার ব্যবস্থা নেই। অদ্রবর্তী দিশি রেস্টোর'। থেকে বরাদ্দমত খাবার দিয়ে বার।

এলা বললে, "অন্ত, চলো খেতে।"

"বাওরার কথা ব'লো না। না থেরে মরতে মাছবের অনেকদিন লাগে। নইলে ভারতবর্ব টি'কত না। ভাই অথিল, আর রাগ রেখো না মনে। আমার ভাগটা তুমিই থেরে নাও। তার পরে পলারনেন সমাপ্রেং—দৌড় দিয়ো বত পার।"

व्यथिन हरन रनन।

ভূজনে হাদের মেঝের উপর বসল। অতীন আবার শুরু করলে। "সেদিনকার জন্মদিন চলতে লাগল একটানা, কেউ নড়বার নাম করে না। আমি বন বন বড়ি দেবছি, ওটা একটা ইলিত রাতকানাদের কাছে। শেষকালে ভোমাকে বলসুম, সকাল সকাল তোমার ভতে যাওয়া উচিত, এই সেদিন ইনমুরেঞ্চা থেকে উঠেছ। —প্রশ্ন উঠল, 'কটা বেজেছে?' উত্তর, 'সাড়ে দশটা।' সভা ভাঙবার হুটো-একটা হাইতোলা গড়িমসি-করা লক্ষণ দেখা গেল। বটু বললে, বসে রইলেন ৰে অতীনবাৰ ? চলুন একসকে বাওয়া বাক্।—কোণায় ? না, মেণরদের বস্তিতে; হঠীৎ গিয়ে পড়ে ওদের মদ ধাওয়া বন্ধ করতে হবে।—সর্বশরীর অংশ উঠল। वननूम, मम তো বছ করবে, তার বদলে দেবে की।—বিষয়টা নিয়ে এতটা উত্তেজিত হবার দরকার ছিল না। ফল হল, যারা চলে যাচ্ছিল তারা দীড়িয়ে গেল। শুরু হল—আপনি কি তবে বলতে চান—তীত্রস্বরে বলে উঠলুম—কিছু বলতে চাই নে।— এতটা বেশি ঝাঁজও বেমানান হল। গলা ভারি করে তোমার দিকে আধখানা চোবে চেয়ে বললুম, তবে আৰু আসি।—দোতলায় তোমার ঘরের সামনে পর্যস্ত এসে পা চলতে চান্ন না। की वृष्कि इल वृद्कत পকেট চাপড়িবে বললুম, কাউন্টেন পেনটা বৃঝি কেলে এসেছি। বটু বললে, আমিই খুঁজে আনছি বলেই ক্রত চলে গেল ছাদে। পিছু পিছু ছুটলুম আমি। ধানিকটা থোঁজবার ভান করে বটু ঈধং হেসে বললে, দেখুন তো বোধ করি পকেটেই আছে। নিশ্চিত জানভূম আমার কাউক্টেন পেনটা আবিধার করতে হলে ভূগোল সন্ধানের প্রয়োজন আমার निक्कत वामाराउरे। म्लाहे वनराउ हम, अनामित्र मरक विरागत कथा चारह। वर्षे वनरान, বেশ তো অপেক্ষা করছি। আমি বললুম, অপেক্ষা করতে হবে না, যাও। বটু ঈষং ছেসে বললে, রাগ করেন কেন অতীনবাব্, আমি চললুম।"

আবার পারের শব্দ শুনে অতীন চমকে উঠে ধামল। অধিল এল ছাদে। বললে, "কে একজন এই চিরকুট দিয়েছে অতীনবাবুকে। তাকে রাস্তার দাঁড় করিয়ে রেখেছি।" এলার বুক ধড়াস করে উঠল, বললে, "কে এল ?"

অতীন বললে, "বাবুকে চুকতে দাও ঘরে।" অধিল জোরের সঙ্গে বললে, "না, দেব না।"

শ্ব বললে "ভয় নেই, বাবৃকে ভূমি চেন; অনেকবার দেখেছ।"
"না চিনি নে।"
"খুব চেন। আমি বলছি, ভয় নেই, আমি আছি।"
এলা বললে, "অধিল, বা ভূই মিথো ভয় করিস নে।"
অধিল চলে গেল।
এলা জিজাসা করলে, "বটু এসেছে না কি ?"
"না বটু নয়।"

"বলো না, কে এসেছে। আমার ভালো লাগছে না।"

"পাক্ সে-কথা, ষা বলছিলুম বলতে দাও।"

"অন্ত, কিছুতেই মন দিতে পারছি নে।"

"এলা, শেষ করতে দাও আমার কাহিনী। বেলি দেরি নেই।—ত্মি উঠে এলে ছাদে। মৃত্গন্ধ পেলুম রজনীগন্ধার। ফুলের গুচ্ছাট সবার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলৈ একলা আমার হাতে দেবে বলে। আমাদের সম্বন্ধের ক্ষেত্রে অন্তর জীবনলীলা শুক্ষ হল এই লাজুক ফুলের গোপন অভ্যর্থনায়, তার পর থেকে অতীক্রনাথের বিভাবৃদ্ধি গান্তীর্থ ক্রমে ক্রমে তলিয়ে গেল অতলম্পর্শ আত্মবিশ্বতিতে। সেইদিন প্রথম তৃমি. আমার গলা জড়িয়ে ধরলে, বললে, এই নাও জন্মদিনের উপহার-—সেই পেরেছি প্রথম চৃদ্ধন। আক্র দাবি করতে এসেছি শেষ চৃদ্ধনের।"

অধিল এসে বললে, "বাব্টি দরজায় ধাকা মারতে শুরু করেছে। ভাঙল ব্ঝি। বলছে, জরুরি কথা।"

"ভন্ন নেই অধিল, দরজা ভাঙবার আগেই তাকে ঠাণ্ডা করব। বাবুকে ওইধানেই অনাথ করে রেখে তুমি এখনই পালাও অক্ত ঠিকানায়। আমি আছি এলাদির খবর নিতে।"

এলা অধিলকে বৃকের কাছে টেনে নিয়ে তার মাধায় চুমো খেরে বললে, "সোনা আমার, লন্ধী আমার, ভাই আমার, তুই চলে যা। তোর জ্বলে কথানা নোট আমার আঁচলে বেঁধে রেখেছি, তোর এলাদির আশীর্বাদ। আমার পা ছুঁরে বল্, এখনই তুই যাবি, দেরি করবি নে।"

অতীন বললে, "অধিল আমার একটি পরামর্শ তোমাকে শুনতেই হবে। যদি ভোমাকে কখনো কোনো প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞাসা করে তুমি ঠিক কথাই বলবে। ব'লো এই রাত এগারোটার সময় আমিই ভোমাকে জ্যোর করে এ-বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছি। চলো কথাটাকে সত্য করে আসি।"

এলা আর-একবার অধিলকে কাছে টেনে নিয়ে বললে, "আমার জ্বস্তে ভাবিস নে ভাই। তোর অন্ধদা রইল, কোনো ভয় নেই।"

অধিলকে যথন ঠেলে নিয়ে অতীন চলেছে এলা বললে, "আমিও যাই তোমার সক্ষে অস্ত।"

আদেশের স্বরে অতীন বললে, "না, কিছুতেই না।"

ছাদের ছোটো পাঁচিলটার উপর বৃক চেপে ধরে এলা দাঁড়িরে রইল—কণ্ঠের কাছে গুমরে গুমরে উঠতে লাগল কালা, বৃষলে আজ লাত্রে ওর কাছ থেকে চিরকালের মতো অধিল গেল চলে।

কিরে এল অতীন। এলা জিজাসা করলে, "কী হল, অন্ত ?"
অতীন বললে "অধিল গেছে। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছি।"
"আর সেই লোকটি ?"

তাকেও দিয়েছি ছেড়ে। সে বসে বসে ভাবছিল কাব্দে ফাঁকি দিয়ে আমি বৃঝি কেবল গল্পই করছি। যেন নতুন একটা আরব্য উপক্রাস শুক্ত হঙ্গেছে। আরব্য উপক্রাসই বটে, সমস্তটাই গল্প, একেবারেই আঞ্চগবি গল্প। ভর করছে এলা ? আমাকে ভর নেই তোমার ?"

• "তোমাকে ভয়, কী ষে বল।"

"কী না করতে পারি আমি! পড়েছি পতনের শেষ সীমার। সেদিন আমাদের দল অনাধা বিধবার সর্বস্ব লুঠ করে এনেছে। মন্মথ ছিল বুড়ীর গ্রামসম্পর্কে চেনালোক—খবর দিয়ে পথ দেখিয়ে সে-ই এনেছে দলকে। ছদ্মবেশের মধ্যেও বিধবা তাকে চিনতে পেরে বলে উঠল, মহু, বাবা তুই এমন কাঞ্চ করতে পারলি? তার পরে বুড়ীকে আর বাঁচতে দিলে না। যাকে বলি দেশের প্রয়োজন সেই আত্মর্থননাশের প্রয়োজনে টাকাটা এই হাত দিরেই পৌছেছে যথাস্থানে। আমার উপবাস ভেঙেছি সেই টাকাতেই। এতদিন পরে যথার্থ দাগি হয়েছি চোরের কলকে, চোরাই মাল ছুঁয়েছি, ভোগ করেছি। চোর অতীক্রের নাম বটু ফাঁস করে দিয়েছে। পাছে প্রমাণাভাবে লান্তি না পাই বা অল্প লান্তি প্রাই সেইজন্ম প্রলিস-ম্পারিন্টেণ্ডেন্টের মান্ত্রকত সে-মকন্দমা ইংরেজ ম্যাজিক্টেটের আদালতে দায়ের না হয়ে যাতে বাঙালি জয়ন্ত হাজরার এজলাসে ওঠে কমিলনরের কাছ থেকে সেই ছকুম আনাবে বলে মন্ত্রণা করে রেখেছে। সে নিশ্চিত জানে, কাল ধরা পড়বই। ইতিমধ্যে ভয় ক'রো আমাকে, আমি নিজে ভয় করি আমার মৃত আত্মার কালো ভূতটাকে। আজ তোমার ঘরে কেউ নেই।"

"কেন, তুমি আছ।"

🔭 "আমার হাত থেকে বাঁচাবে কে ?"

"तिहे वा वैष्ठाता।"

"তোমারই আপন মণ্ডলীতে একদিন বারা ছিল এলাদির সব দেশভাই—ভাইফোঁটা দিয়েছ বাদের কপালে প্রতিবংসর—তাদেরই মধ্যে কথা উঠেছে যে তোমার বেঁচে থাকা উচিত নর।"

"তাদের চেরে বেশি অপরাধ আমি কী করেছি ?"

"অনেক কথা জান ভূমি, অনেকের নামধাম। পীড়ন করকে বেরিরে পড়বে।"

"কখনোই না।"

"কী করে বলব ষে-মাছুষটা এসেছিল আজ, এই ছকুম নিরেই সে আসে নি ? ছকুমের জোর কত সে তো জান তুমি।"

এলা চমকে উঠে বললে, "সত্যি বলছ অন্ত, সত্যি ?"

"একটা খবর পেয়েছি আমরা।"

"কী খবর ?"

"আৰু ভোৱৱাত্তে পুলিস আসবে তোমাকে ধরতে।"

"নিশ্চিত জানতুম একদিন পুলিস আমাকে ধরতে আসছে।"

"কেমন করে জানলে ?" \_\_

"কাল বটুর চিঠি পেরেছি, সে ধবর দিরেছে পুলিস আমাকে ধরবে, লিখেছে—সে এখনও আমাকে বাঁচাতে পারে।"

"কী উপায়ে ?"

"বলছে, যদি আমি তাকে বিয়ে করি তাহলে সে আমার জামিন হয়ে আমার দায় গ্রহণ করবে।"

অন্ধকার হয়ে উঠল অতীনের মৃধ, জিজ্ঞাসা করলে, "কী জবাব দিলে তুমি ?"

এলা বললে, "আমি সেই চিঠির উপরে কেবল লিখে দিলুম, পিশাচ। **আর-কিছু** নয়।"

"ধবর পেরেছি, সেই বটুই আসবে কাল পুলিসকে সব্দে নিরে। তোমার সন্মতি পেলেই বাবের রঙ্গে রকা করে তোমাকে কুমিরের গর্তে আশ্রম দেবার হিতত্ততে সে উঠে পড়ে লাগবে। তার হৃদয় কোমল।"

এলা সতীনের পা জড়িরে ধরে বললে, "মারে। আমাকে অন্ত, নিজের হাতে। তার চেরে সোভাগ্য আমার কিছু হতে পারে না।" মেবের থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অতীনকে বার বার চুমো থেরে থেরে বললে, "মারো এইবার মারো।" ছিঁড়ে কেললে বুকুর আমা।

অতীন পাথরের মৃতির মতো কঠিন হরে দাঁড়িয়ে রইল।

এলা বললে, "একটুও ভেবো না অন্ত। আমি বে তোমার, সম্পূর্ণ ই তোমার— মরণেও তোমার। নাও আমাকে। নোংরা হাত লাগতে দিরো না আমার গারে, আমার এ দেহ তোমার।"

অতীন কঠিন সুরে বললে, "বাও এখনই শুতে বাও, হকুম করছি শুতে বাও।" অতীনকে বুকে চেপ্লে ধরে এলা বলতে লাগল।—"অভ, অভ আমার, আমার রাজা, আমার দেবতা, তোমাকে কত ভালোবেসেছি আৰু পর্যন্ত সম্পূর্ণ করে তা জানাতে পারলুম না। সেই ভালোবাসার দোহাই, মারো, আমাকে মারো।"

ষ্মতীন এলার হাত জোর করে ধরে তাকে লোবার বরে টেনে নিয়ে গেল, বললে, "শোও, এখনই শোও। ঘুমোও।"

"ঘুম হবে না।"

"ঘুমোবার ওষ্ধ আছে আমার হাতে।"

"কিচ্ছু দরকার নেই অস্ত । আমার চৈতক্তের শেষ মূহূর্ত তুমিই নাও। ক্লোরোকর্ম এনেছ? দাও ওটাকে কেলে। ভীক নই আমি; জেগে থেকে যাতে মরি তোমার কোলে তাই করো। শেষ চুম্বন আজু অফুরান হল অস্ত । অস্ত ।"

मृद्रित्र (बद्ध इट्टेम्ट्लित अस এल।

\* ক্যাণ্ডি, সিংহল ৫ **জু**ন, ১৯৩৪

## প্রবন্ধ

# ধর্ম



## ধর্ম

### উৎসব

সংসারে প্রতিদিন আমরা যে সত্যকে স্বার্থের বিক্ষিপ্ততার ভূলিয়া থাকি উৎসবের বিশেষ দিনে সেই অথগু সত্যকে স্থীকার করিবার দিন—এইজন্ম উৎসবের মধ্যে মিলন চাই। একলার উৎসব হইলে চলে না। বস্তুত বিশ্বের সকল জিনিসকেই আমরা বখন বিচ্ছির করিয়া দেখি, তখনই এই সত্যকে আমরা দেখিতে পাই না—তখনই প্রত্যেক খণ্ডপদার্থ প্রত্যেক খণ্ডঘটনা আমাদের মনোযোগকে স্বতন্তরপে আষাত করিতে থাকে। ইহাতে পদে পদে আমাদের চেষ্টা বাড়িয়া উঠে, কট্ট বাড়িয়া যার, তাহাতে আমাদের আনন্দ থাকে না। এইজন্ম আমাদের প্রতিদিনের স্বার্থের মধ্যে স্থাতন্ত্রের মধ্যে পূর্ণতা নাই, পরিভৃপ্তি নাই, তাহার সম্পূর্ণ তাৎপর্য পাই না, তাহার বাণিণী হারাইরা কেলি—তাহার চরমসত্য আমাদের অগোচরে থাকে। কিন্তু যে মাহেক্তক্ষণে আমরা খণ্ডকে মিলিত করিয়া দেখি, সেই ক্ষণেই সেই মিলনেই আমরা সত্যকে উপলব্ধি করি এবং এই অমুক্তিতেই আমাদের আনন্দ। তখনই আমরা দেখিতে পাই—

নিখিলে তব কী মহোৎসৰ! বন্দন করে বিষ শ্রীসম্পদভূমান্দদ নির্ভন্ন শরণে।

সেইজক্মই বলিতেছিলাম, উৎসব একলার নহে। মিলনের মধ্যেই সত্যের প্রকাশ— সেই মিলনের মধ্যেই সত্যকে অফুভব করা উৎসবের সম্পূর্ণতা। একলার মধ্যে বাহা ধ্যানবোগে বৃঝিবার চেষ্টা করি, নিবিলের মধ্যে তাহাই প্রত্যক্ষ করিলে তবেই আমাদের উপলব্ধি সম্পূর্ণ হয়।

মিলনের মধ্যে বে সত্য, তাহা কেবল বিজ্ঞান নহে তাহা আনন্দ, তাহা রসস্বরূপ, তাহা প্রেম। তাহা আংশিক নহে, তাহা সমগ্র; কারণ, তাহা কেবল বৃদ্ধিকে নহে, তাহা হদরকেও পূর্ণ করে। যিনি নানাস্থান হইতে আমাদের সকলকে একের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, বাহার সন্মুখে, বাহার দক্ষিণকরতলচ্ছারার আমরা সকলে মুখামুখি করিরা বসিরা আছি, তিনি নীরস সত্য নছেন, তিনি প্রেম। এই প্রেমই উৎসবের দেবতা—মিলনই তাঁহার সঞ্জীব সচেতন মন্দির।

.

্ মিলনের যে শক্তি, প্রেমের যে প্রবল সত্যতা, তাহার পরিচয় আমরা পৃথিবীতে পদে পাইরাছি। পৃথিবীতে ভরকে যদি কেহ সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারে, বিপদকে তুচ্ছ করিতে পারে, ক্ষতিকে অগ্রাছ করিতে পারে, মৃত্যুকে উপেক্ষা করিতে পারে, তবে তাহা প্রেম। স্বার্থপরতাকে আমরা জগতের একটা স্মুকঠিন সূত্য বলিরা জানিরাছি, সেই স্বার্থপরতার স্থদ্চ জালকে অনায়াদে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় প্রেম। যে হতভাগ্য দেশবাসীরা পরস্পরের স্থাধ ত্বংধে সম্পাদে বিপাদে এক হইয়া মিলিতে পারে না, তাহারা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়া শ্রী হইতে ভ্রষ্ট হয়—তাহারা ত্যাগ করিতে পারে না, স্থতরাং লাভ করিতে জ্ঞানে না—তাহারা প্রাণ দিতে পারে না, মুতরাং ভাহাদের জীবনধারণ করা বিভয়না। তাহারা পৃথিবীতে নিয়তই ভয়ে ভীত হইরা, অপমানে লাঞ্চিত হইরা দীনপ্রাণে নতশিরে ভ্রমণ করে। ইহার কারণ কী ? ইহার কারণ এই যে, তাহারা সত্যকে পাইতেছে না, প্রেমকে পাইতেছে না, এইজক্সই কোনোমতেই বল পাইতেছে না। আমরা সতাকে বে-পরিমাণে উপলব্ধি করি, তাহার জন্ম সেই পরিমাণে মৃল্য দিতে পারি—আমরা ভাইকে যতথানি সত্য বলিয়া জানি, ভাইয়ের জন্ম ততথানি ত্যাগ করিতে পারি। আমাদিগকে যে জলম্বল বেষ্টিত করিয়া আছে. আমরা যে-সকল লোকের মাঝখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যথেষ্টপরিমাণে যদ্ধি ভাছাদের সত্যতা অমুভব করিতে না পারি, তবে তাহাদের জন্ম আত্মোৎসর্গ করিতে পারিব না।

তাই বলিতেছি, সত্য প্রেমরূপে আমাদের অস্কঃকরণে আবির্ভূত হইলেই সত্যের সম্পূর্ণ বিকাশ হয়। তথন বৃদ্ধির দিধা হইতে, মৃত্যুপীড়া হইতে, স্বার্থের বন্ধন ও ক্ষতির আশবা হইতে আমরা মৃক্তিলাভ করি। তথন এই অন্থির সংসারের মাঝখানে আমাদের চিত্ত এমন একটি চরম স্থিতির আদর্শ শুঁকিয়া পায়, ষাহার উপর সে আপনার সর্বস্থ সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হয়।

প্রাত্যহিক উদ্প্রান্তির মধ্যে মাঝে মাঝে এই স্থিতির সুধ, এই প্রেমের বাদ পাইবার জক্তই মাহ্র্য উৎসবক্ষেত্রে সকল মাহ্র্যকে একত্রে আহ্বান করে। সেদিন তাহার ব্যবহার প্রাত্যহিক ব্যবহারের বিপরীত হইরা উঠে। সেদিন একলার গৃহ সকলের গৃহ হয়, একলার ধন সকলের জক্ত ব্যয়িত হয়। সেদিন ধনী দরিপ্রকে সন্মানদান করে, সেদিন পণ্ডিত মূর্থকে আসনদান করে। কারণ আত্মপর ধনিদরিক্র পণ্ডিতমূর্থ এই জন্মতে একই থেমের ঘারা বিশ্বত হইরা আছে, ইহাই পরম স্বত্য—এই সভ্যেরই প্রকৃত উপলব্ধি পরমানন্দ। উৎসবদিনের অবারিত মিলন এই উপলব্ধিরই অবসর। যে ব্যক্তি এই উপলব্ধি হইতে একেবারেই বঞ্চিত হইল, সে ব্যক্তি উমূক্ত উৎসবসম্পদের মারখানে আসিরাও দীনভাবে রিক্তহন্তে ফিরিরা চলিরা গেল।

সতাং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—ব্রহ্ম সত্যবরূপ, জ্ঞানবরূপ, মনস্তবরূপ। কিন্তু এই জ্ঞানমর অনস্তসত্য কিরূপে প্রকাশ পাইতেছেন? "আনন্দরূপময়তং বদ্বিভাতি"—তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন; বাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহা তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ অর্থাৎ তাঁহার প্রেম। বিশ্বস্তুগৎ তাঁহার অমৃতময় আনন্দরূপ তাঁহার প্রেম।

সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রকাশ, সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রেম, আনন্দ। আমরা তো लौकिकं बााशादारे प्रिविद्याहि ज्ञशूर्व मठा ज्ञश्रीबच्चि। এवः रेश ९ प्रिविद्याहि रा, যে-সত্য আমরা যত সম্পূর্ণরূপে উপসন্ধি করিব, তাহাতেই আমাদের তত আনন্দ, তত প্রেম। উদাসীনের নিকট একটা তৃণে কোনো আনন্দ নাই, তৃণ তাহার নিকট তুচ্ছ, ত্ণের প্রকাশ তাহার নিকট অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু উদ্ভিদ্বেন্তার নিকট তুণের মধ্যে যথেষ্ট আনন্দ আছে, কারণ তুণের প্রকাশ তাহার নিকট অত্যন্ত ব্যাপক, উদ্ভিদপর্যারের মধ্যে তুণের সত্য বে কুন্ত নহে, তাহা সে জানে। বে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিবারা তুণকে দেখিতে জানে তুণের মধ্যে তাহার আনন্দ আরও পরিপূর্ণ—তাহার নিকট নিধিলের প্রকাশ এই তুণের প্রকাশের মধ্যে প্রতিবিধিত। তুণের সত্য তাহার নিকট কুদ্র সত্য অকৃট সত্য নর বলিয়াই সে তাহার আনন্দ তাহার প্রেম উদ্বোধিত করে। বে মামুবের প্রকাশ আমার নিকট কুন্র, আমার নিকট অকুট, তাহাতে আমার প্রেম অসম্পূর্ব। বে মাহ্বকে আমি এতথানি সভ্য বলিয়া জানি বে, তাহার জন্ত প্রাণ দিতে পারি, তাহাতে আমার আনন্দ, আমার প্রেম। অন্তের স্বার্থ অপেকা নিজের স্বার্থ আমার কাছে এত অধিক সত্য যে, অন্তের স্বার্থসাধনে আমার প্রেম নাই-কিছ বৃদ্ধদেবের নিকট জীবমাত্রেরই প্রকাশ এত স্থপরিক্ট যে তাহাদের মঙ্গলচিম্ভার তিনি রাজ্যত্যাগ করিয়াছিলেন।

তাই বলিতেছি, আনন্দ হইতেই সত্যের প্রকাশ এবং সত্যের প্রকাশ হইতেই আনন্দ। আনন্দান্ধ্যেব ধৰিমানি ভূতানি জারস্কে—এই বে ধাহা-কিছু হইরাছে, ইহা সমন্তই আনন্দ হইতেই জাত। অতএব বতক্ষণ পর্বন্ধ এই জগং আমাদের নিকট সেই আনন্দরূপে, প্রেমরূপে ব্যক্ত না হয়, ততক্ষণ তাহা পূর্ণসত্যরূপেই ব্যক্ত হইল না। জগতে আমাদের আনন্দ, জগতে আমাদের প্রেমই সত্যের প্রকাশরূপের উপলব্ধি। জগং আছে—এটুকু সত্য কিছুই নহে, কিন্ধ জগং আনন্দ—এই সত্যই পূর্ণ।

আনন্দ কেমন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করে ? প্রাচুর্বে, ঐশর্বে, সৌন্দর্বে। জগং-প্রকালে কোথাও দারিস্তা নাই, রূপণতা নাই, যেটুকুমাত্র প্ররোজন তাহারই মধ্যে সমস্ত অবসান নাই। এই বে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র হইতে আলোকের বরনা আকাশময় বারিয়া পড়িতেছে, বেধানে আসিয়া ঠেকিতেছে সেধানে বর্ণে-তাপে-প্রাণে উচ্ছ্রসিত হইয়া উঠিতেছে, ইহা আনন্দের প্রাচুর্য। প্রয়োজন ষতটুকু, ইহা তাহার চেয়ে জনেক বেশি—ইহা অজস্র। বসস্তকালে লতাগুলের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে কুঁড়ি ধরিয়া ফুল ফুটিয়া পাতা সঙ্জাইয়া একেবারে যে মাতামাতি আরম্ভ হয়, আমশাথায় মুকুল ভরিয়া উঠিয়া তাহার তলদেশে অনর্থক রাশিরাশি ঝরিয়া পড়ে, ইহা আনন্দের প্রাচুর্য। স্থােদিয়ে স্থান্থে মেষের মুখে যে কত পরিবর্তমান বিচিত্র রঙের পাগলামি প্রকাশ হইতে থাকে, ইহার কোনো প্রয়োজন দেখি না—ইহা আনন্দের প্রাচুর্য। প্রভাতে পাথিদের শত শত কণ্ঠ হইতে উলিগরিত স্বরের উচ্ছ্রাসে অরুণগগনে যেন চারিদিক হইতে গানের হােরিখেলা চলিতে থাকে, ইহাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত, ইহা আনন্দেরই প্রাচুর্য। আনন্দ উদার, আনন্দ অরুপণ,— সৌন্দর্যে-সম্পদে আনন্দ আপনাকে নিংশেষে বিলাইতে গিয়া আপনার আর অন্তর্থ পায় না।

উৎসবের দিনে আমরা যে সত্যের নামে বছতর লোকে সমিলিত হই, তাহা আনন্দ, তাহা প্রেম। উৎসবে পরস্পরকে পরস্পরের কোনো প্রয়োজন নাই—সকল প্রয়োজনের অধিক যাহা, উৎসব তাহাই লইয়া। এইজন্ম উৎসবের একটা প্রধান লক্ষণ প্রাচুর্য। এইজন্ম উৎসবদিনে আমরা প্রতিদিনের কার্পণ্য পরিহার করি-প্রতিদিন যেরপ প্রয়োজন হিসাব করিয়া চলি, আজ তাহা অকাতরে জলাঞ্জলি দিতে হয়। দৈক্যের দিন অনেক আছে, আজ ঐখর্যের দিন।

আজ সৌন্দর্যের দিন। সৌন্দর্যও প্রয়োজনের বাড়া। ইহা আবশ্রকের নহে, ইহা আনন্দের বিকাশ—ইহা প্রেমের ভাষা। ফুল যদি স্থানর না হইড, তবু সে আমার জ্ঞানগম্য হইড, ইন্দ্রিরগম্য হইড—কিন্তু ফুল যে আমাকে সৌন্দর্য দের, সেটা অতিরিক্ত দান। এই বাহুল্যদানই আমার নিকট হইতে বাহুল্য প্রতিদান গ্রহণ করে—সেই যে বাহুল্য প্রতিদান, তাহাই প্রেম। এই বাহুল্য প্রতিদানটুকু লইয়া ফুলেরই বা কী, আর কাহারই বা কী। কিন্তু একদিকে এই বাহুল্য সৌন্দর্য, আর একদিকে এই বাহুল্য প্রেম, ইহা লইয়াই জগতের নিত্যোংসব—ইহাই আনন্দ্রস্ক্রের তরক্ষলীলা।

তাই উৎসবের দিন সৌন্দর্যের দিন। এই দিনকে আমরাক্রলপাতার দারা সাজাই, দীপমালার দারা উচ্জল করি, সংগীতের দারা মধুর করিয়া তুলি।

এইরপে মিলনের দ্বারা, প্রাচূর্যের দ্বারা, সৌন্দর্যের দ্বারা আমরা উৎসবের দিনকে বৎসরের সাধারণ দিনগুলির মৃক্টমণিস্বরূপ করিয়া তুলি। যিনি আনন্দের প্রাচূর্যে, ব্রেশর্যে, সৌন্দর্যে বিশ্বজ্ঞগতের মধ্যে অয়তরূপে প্রকাশমান—আনন্দর্রপময়তং বদ্বিভাতি
—উৎসবের দিনে তাঁহারই উপলব্বিদ্বারা পূর্ব হইয়া আমাদের মহুশ্ব আপন ক্ষণিক

অবস্থাপত সমন্ত দৈশু দূর করিবে এবং অন্তরাত্মার চিরস্তন ঐশর্ষ ও সৌন্দর্য প্রেমের আনন্দে অন্তর্গ ও বিকাশ করিতে থাকিবে। এই দিনে সে অন্তর্গত করিবে, সে কৃদ্র নহে, সে বিচ্ছির নহে, বিশ্বই তাহার নিকেতন, সত্যই তাহার আশ্রম, প্রেম তাহার চরমগতি, সকলেই তাহার আপন—ক্ষমা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক, ত্যাগ তাহার পক্ষে সহজ্ঞ, মৃত্যু তাহার পক্ষে নাই।

কিন্তু বলা বাহুল্য, উংসবের এই আরোজন তেমন ত্রংসাধ্য নহে, ইহার উপলব্ধি যেমন ত্রহ। উংসব অপরপ্রস্থলর শতদলপদ্মের ল্যায় বধন বিকশিত হইরা উঠে তথন আমাদের মধ্যে কতজন আছেন গাঁহারা মধুকরের মতো ইহার স্থান্ধ মধুকোবের মধ্যে নিমায় হইরা ইহার স্থারস উপভোগ করিতে পারেন? এদিনেও সম্মিলনকে আমরা কেবল জনতা করিয়া ফেলি, আয়োজনকে কেবল আড়ম্বর করিয়া তুলি। এদিনেও তুল্ভ কোতৃহলে আমাদের চিত্ত কেবল বাহিরেই বিক্ষিপ্ত হইয়া বেড়ায়। যে আনন্দ অন্তরীক্ষে অন্তহীন জ্যোতিদ্বলোকের শিখায় শিথায় নিরন্তর আন্দোলিত, আমাদের গৃহপ্রান্ধণে দীপমালা জালাইয়। আমরা কি সেই আনন্দের তরক্ষে আমাদের আনন্দকে সচেতনভাবে মিলিত করিয়াছি? আমাদের এই সংগীতধ্বনি কি আমাদিগকে জগতের সেই গভীরতম অন্তঃপুরে প্রবাহিত করিয়া লইয়া ষাইতেছে— যেখানে বিশ্বত্বনের সমস্ত স্বর তাহার আপাতপ্রতীয়মান সমস্ত বিরোধ-বিশ্ব্রলতা মিলাইয়া দিয়া প্রতি মৃহুর্তেই পরিপূর্ণ রাগিণীরূপে উল্লেষিত হইয়া উঠিতেছে?

হায়, প্রত্যোক দিনে যে দরিন্ত্র, একদিনে সে ঐশ্বর্গণাভ করিবে কী করিয়া ? প্রত্যোক দিনে বাহার জীবন শোভা হইতে নির্বাসিত, হঠাং একদিনেই সে স্থানরের সহিত একাসনে বসিবে কেমন করিয়া ? দিনে দিনে যে ব্যক্তি সত্যো-প্রেমে প্রস্তুত হইয়াছে, এই উৎসবের দিনে তাহারই উৎসব। হে বিশ্বযক্তপ্রাঙ্গণের উৎসব-দেবতা, আমি কে ? আজি উৎসবদিনে এই আসন গ্রহণ করিবার অধিকার আমার কী আছে ? জীবনের নোকাকে আমি যে প্রতিদিন দাঁড় টানিয়া বাহিয়া চলিয়াছি, সে কি তোমার মহোৎসবের সোনাবাধানো ঘাটে আসিয়া আজও পৌছিয়াছে ? তাহার বাধা কি একটি ? তাহার লক্ষ্য কি ঠিক থাকে ? প্রতিকৃল তরঙ্গের আঘাত সে কি সামলাইতে পারিল ? দিনের পর দিন কোথায় সে ঘ্রিয়া বেড়াইতেছে ? আজ কোথা হইতে সহসা তোমার উৎসবে সকলকে আহ্বানের ভার লইয়া, হে অন্তর্থামিন্, আমার অন্তরায়া তোমার সমক্ষে লজ্জিত হইতেছে। তাহাকে ক্ষমা করিয়া ভূমিই তাহাকে আহ্বান করো। একদিন নহে, প্রত্যান্ত তাহাকে আহ্বান করো। কিরাও, ক্ষিরাও, তাহাকে আত্মাভিমান হইতে ক্ষিরাও। তুর্বল প্রবৃত্তির নিদারুল অপমান ছুইতে তাহাকে ক্ষা করো। বৃদ্ধির

জটিশতার মধ্যে আর তাহাকে নিক্ষল হইতে দিয়ো না। তাহাকে প্রতিদিন তোমার বিশ্বলোকে, তোমার আনন্দলোকে, তোমার সৌন্দর্যলোকে আকর্ষণ করিয়া তাহার চির-জীবনের সমস্ত দৈশু চুর্ণ করিয়া কেলো। বে মহাপুরুবগণ তোমার নিত্যোৎসবের নিমন্ত্রণে আহত, যাহারা প্রতিদিনই নিধিললোকের সহিত তোমার আনন্দভোজে আস্নগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাকে বিনম্রনতশিরে তাঁহাদের পদধূলি মাথার তুলিরা লইতে দাও। তাহার মিখ্যা গর্ব, তাহার বার্থ চেষ্টা, তাহার বিক্ষিপ্ত প্রবৃত্তি আজই ভূমি অপসারিত করিয়া দাও—কাল হইতেই সে যেন নত হইয়া তোমার আসনের স্বনিমন্থানে ধূলিতলে বসিবার অধিকারী হইতে পারে। তোমার উৎসব-সভার মহাসংগীত সেধানে কান পাতিয়া শুনা যাইবে, তোমার আনন্দ-উংসের রসমোত সেধানকার ধলিকেও অভিষিক্ত করিবে। কিন্তু যেখানে অহংকার, যেখানে তর্ক, ষেধানে বিরোধ, যেধানে খ্যাতিপ্রতিপত্তির জন্ম প্রতিযোগিতা, যেধানে মন্দলকর্মও লোকে ল্কভাবে গবিতভাবে করে, যেখানে পুণ্যকর্ম অভ্যন্ত আচারমাত্রে পর্যবসিত—সেখানে সমস্ত আচ্ছন্ন, সমস্ত রুদ্ধ, দেখানে কুদ্র বৃহংব্ধপে প্রতিভাত হয়, বৃহং কুদ্র হইয়া পড়ে, সেধানে তোমার বিশ্বযজ্ঞাংসবের আহ্বান উপহসিত হইয়া ফিরিয়া আসে। সেধানে তোমার স্বর্ধ আলোক দেয় কিন্তু তোমার স্বহস্তলিধিত আলোক-লিপি লইয়া প্রবেশ করিতে পারে না. দেখানে তোমার উদার বায় নিংশাস জোগায় মাত্র, অন্তঃকরণের মধ্যে বিশ্বপ্রাণকে সমীবিত করিতে পারে না। সেই উদ্ধত কারাগারের পাষাণপ্রাসাদ হইতে তাহাকে উদার করো—তোমার উৎসব-প্রাঙ্গণের ধুলায় তাহাকে লুটাইতে দাও। জগতে কেহই তাহাকে না চিহ্নক, কেহই না মাহুক, সে যেন এক প্রান্তে থাকিয়া তোমাকে চিনে তোমাকে মানিয়া চলে। এই সৌভাগ্য কবে তাহার ঘটবে তাহা জানি না, কবে তুমি তাহাকে তোমার উৎসবের অধিকারী করিবে তাহা তুমিই জান-আপাতত তাহার এই নিবেদন যে, এই প্রার্থনাটিও তাহার অন্তরে যেন যথার্থ সত্য হইয়া উঠে—সত্যকে সে যেন সত্যই চায়, অমৃতকে সে যেন মৌথিক যাচ ঞাবাক্যের দারা অপমান না করে।

#### দিন ও রাত্রি

পূর্ব অন্ত গিয়াছে। অন্ধকার অবশুর্থনের অন্তরালে সন্ধ্যার সীমন্তের শেব স্বর্ণ-লেখাটুকু অন্তর্হিত হইয়াছে। রাত্রিকাল আসর।

এই বে, দিন এবং রাত্রি প্রত্যইই আমাদের জীবনকে একবার আলোকে একবার আজকারে তালে তালে আঘাত করিরা যাইতেছে, ইহারা আমাদের চিন্তবীণার কী রাগিণী ধ্বনিত করিরা তুলিতেছে? এইরপে প্রতিদিন আমাদের মধ্যে বে এক অপরপ ছল্ম রচিত হইতেছে, তাহার মধ্যে কি কোনো রহং অর্থ নাই? আমরা এই বে অনস্ত গগনতলের নাড়িম্পন্দনের ক্যার দিনরাত্রির নির্মাত উত্থানপতনের অভিঘাতের মধ্যে বাড়িরা উঠিতেছি, আমাদের জাবনের মধ্যে এই আলোক-অজ্ককারের নিত্য গতিবিধির একটা তাংপর্য কি গ্রথিত হইয়া যাইতেছে না? তটভূমির উপরে প্রতি বর্ধার যে একটা জলপ্রাবন বহিয়া যাইতেছে এবং তাহার পরে শরংকালে সে আবার জল হইতে জাগিয়া-উঠিয়া শশুবপনের জন্ম প্রস্তুত হইতেছে—এই বর্ধা ও শরতের গতারাত তটভূমির স্তরে স্তরে কি নিজের ইতিহাস রাধিয়া যায় না?

দিনের পর এই যে রাত্রির অবতরণ, রাত্রির পর এই যে দিনের অভ্যুদয়, ইহার পরম বিশ্বয়করতা হইতে আমরা চিরাভ্যাসবশত যেন বঞ্চিত না হই। স্থ্র্য একসময়ে হঠাং আকাশতলে তাহার আলোকের পূঁপি বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া য়য়—য়াত্রি
নিঃশক্ষকরে আর-একটি নৃতন গ্রন্থের নৃতন অধ্যায় বিশ্বলোকের সহস্র অনিমেষনেত্রের
সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়, ইহা আমাদের পক্ষে সামান্ত ব্যাপার নহে।

এই অল্পকালের পরিবর্তন কী বিপুল, কী আশ্চর্ষ। কী অনায়াসে মুহুর্তকালের মধ্যেই বিশ্বসংসার ভাব হইতে ভাবাস্তরে পদার্পন করে। অপচ মাঝখানে কোনো বিপ্লব নাই, বিচ্ছেদের কোনো তীব্র আঘাত নাই, একের অবসান ও অন্তের আরম্ভের মধ্যে কী ন্নিশ্ব শান্তি, কী সৌম্য সৌন্দর্ষ।

দিনের আলোকে, সকল পদার্থের পরস্পরের যে প্রভেদ, যে পার্থক্য, তাহাই বড়ো হইয়া, স্পষ্ট হইয়া, আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। আলোক আমাদের পরস্পরের মধ্যে একটা ব্যবধানের কাজ করে—আমাদের প্রত্যেকের সীমা পরিক্টরূপে নির্ণয় করিয়া দেয়। দিনের বেলায় আমরা যে-যার আপন-আপন কাজের হায়া স্বতয়্ম, সেই কাজের চেষ্টায় সংঘাতে পরস্পরের মধ্যে বিরোধও বাধিয়া যায়। দিনে আমরা সকলেই নিজ নিজ শক্তি প্রয়োগ করিয়া জগতে নিজেকে জয়ী করিবার চেট্টায় নিয়্ক। তথন আমাদের আপন-আপন কর্মশালাই আমাদের কাছে বিশ্বজ্ঞাণ্ডের আর-সমন্ত বৃহৎ

ব্যাপারের চেরে বৃহত্তম—এবং নিজ নিজ কর্মোদ্যোগের আকর্ষণই জগতের আর সমস্ত মহৎ আকর্ষণের চেয়ে আমাদের কাছে মহত্তম হইয়া উঠে।

এমন সময় নীলাম্বরা রাত্রি নিঃশব্দপদে আসিরা নিধিলের উপরে শ্লিগ্ধ করম্পর্শ করিবামাত্র আমাদের পরস্পরের বাহ্ণপ্রভেদ অস্পষ্ট হইয়া আসে—তথন আমাদের পরস্পরের মধ্যে গভীরতম যে ঐক্য, তাহাই অস্তরের মধ্যে অহুভব করিবার অবকাশ ঘটে। এইজন্ম রাত্রি প্রেমের সময়, মিলনের কাল।

ইহাই ঠিক করিয়া ব্ঝিতে পারিলে জ্বানিব—দিন আমাদিগকে যাহা দেয়, রাজি শুদ্ধাত যে তাহা অপহরণ করে, তাহা নহে, অন্ধকার যে কেবলমাত্র অভাব ও শৃশুতা আনম্বন করে, তাহা নহে—তাহারও দিবার জ্বিনিস আছে এবং যাহা দেয়, তাহা মহাম্ল্য। সে যে কেবল স্থাপ্তির দ্বারা আমাদের ক্ষতিপূরণ করে,—আমাদের ক্লান্তি অপনোদন করিয়া দেয় মাত্র, তাহা নহে। সে আমাদের প্রেমের নিভ্ত নির্ভরন্থান; সে আমাদের মিলনের মহাদেশ।

শক্তিতে আমাদের গতি, প্রেমে আমাদের স্থিতি। শক্তি কর্মের মধ্যে আপনাকে ধাবিত করে, প্রেম বিশ্রামের মধ্যে আপনাকে পৃঞ্জীভূত করে। শক্তি আপনাকে বিক্ষিপ্ত করিতে থাকে—সে চঞ্চল, প্রেম আপনাকে সংহত করিয়া আনে—সে স্থির। আমাদের চিত্ত যাহাদিগকে ভালোবাসে, সংসারে কেবল তাহাদেরই মধ্যে সে বিরামলাভ করে, আমাদের চিত্ত যথন বিশ্রামের অবকাশ পার, তথনই সে সম্পূর্ণভাবে ভালোবাসিতে পারে। জগতে আমাদের যথার্থ যে বিরাম, তাহা প্রেম;—প্রেমহীন যে বিরাম, তাহা জড়ত্বমাত্র।

এই কারণে কর্মশালা প্রকৃত মিলনের স্থান নহে, স্বার্থে আমরা একত্র হইতে পারি, কিন্তু এক হইতে পারি না। প্রভূভূত্যের মিলন সম্পূর্ণ মিলন নহে, বন্ধুদের মিলনই সম্পূর্ণ মিলন। বন্ধুত্বের মিলন বিশ্রামের মধ্যে বিকশিত হন্ধ—তাহাতে কর্মের তাড়না নাই, তাহাতে প্রয়োজনের বাধ্যতা নাই। তাহা অহেতুক।

এইজন্ত দিবাবসানে আমাদের প্রব্যোজন যথন শেষ হয়, আমাদের কর্মের বেগ যথন শাস্ত হয়, তথনই সমস্ত আবশ্যকের অতীত যে প্রেম, সে আপনার যথার্থ অবকাশ পায়। আমাদের কর্মের সহায় যে ইক্সিয়বোধ সে যথন অন্ধকারে আবৃত হইরা পড়ে, তথন ব্যাঘাতহীন আমাদের হৃদয়ের শক্তি বাড়িয়া উঠে, তথন আমাদের ন্নেহপ্রেম সহজ্ব হয়—আমাদের মিলন সম্পূর্ণ হয়।

ভাই বলিতেছিলাম, রাত্রি বে কেবল হরণ করে, তাহা নহে, সে দানও করে।
আমাদের এক বার, আমরা আর পাই; এবং বার বলিরাই আমরা ভাহা পাইতে পারি।

দিনে সংসারক্ষেত্রে আমাদের শক্তিপ্ররোগের স্থা, রাত্রে তাহা অভিভূত হর বলিরাই নিধিলের মধ্যে আমরা আত্মসমর্পণের আনন্দ পাই। দিনে স্বার্থসাধনচেন্তার আমাদের কর্তৃত্ব-অভিমান তৃপ্ত হর, রাত্রি তাহাকে ধর্ব করে বলিরাই প্রেম এবং শাস্তির অধিকার লাভ করি। দিনে আলোকে-পরিচ্ছির এই পৃথিবীকে আমরা উচ্ছলসরূপে পাই, রাত্রে তাহা মান হর বলিরাই অগণ্য জ্যোতিকলোক উদ্ঘাটিত হইরা যার।

আমরা একই সমরে সীমাকে এবং অসীমকে, অহংকে এবং অধিলকে, বিচিত্রকে এবং এককে সম্পূর্ণভাবে পাইতে পারি না বলিয়াই একবার দিন আসিয়া আমাদের চক্ষ্পূলিয়া দের, একবার রাত্রি আসিয়া আমাদের হৃদয়ের য়ার উদ্ঘাটিত করে। একবার আলোক আসিয়া আমাদিগকে কেক্সের মধ্যে নিবিষ্ট করে, একবার অন্ধকার আসিয়া আমাদিগকে পরিধির সহিত পরিচিত করিতে থাকে।

এই জ্বন্ত রাত্রিই উৎসবের বিশেষ সমন্ব। এখন বিশ্বন্ত্বন অন্ধকারের মাতৃকক্ষে আসিরা সমবেত হইরাছে। যে অন্ধকার হইতে জগংচরাচর ভূমির্চ হইরাছে, যে অন্ধকার হইতে আলোক-নির্বরিণী নিরস্তর উৎসারিত হইতেছে, যেখানে বিশ্বের সমস্ত উদ্যোগ নিঃশব্দে শক্তিসঞ্চর করিতেছে, সমন্ত ক্লান্তি স্থপ্তিস্থার মধ্যে নিমন্ন হইরা নবজীবনের জ্বন্ত প্রস্তুত হইতেছে, যে নিস্তন্ধ মহান্ধকারগর্ভ হইতে এক-একটি উল্লেল দিবস নীলসমূদ্র হইতে এক-একটি কেনিল তরক্ষের ন্যায় একবার আকাশে উথিত হইরা আবার সেই সমৃদ্রের মধ্যে শরান হইতেছে, সেই অন্ধকার আমাদের নিকট বাহা গোপন করিতেছে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক প্রকাশ করিতেছে। সে না থাকিলে লোকলোকান্তরের বার্তা আমরা পাইতাম না, আলোক আমাদিগকে কারাক্ষম করিয়া রাধিত।

এই রজনীর অন্ধকার প্রত্যহ একবার করিয়া দিবালোকের স্বর্ণসিংহদ্বার মৃক্ত করিয়া আমাদিগকে বিশ্ববন্ধাণ্ডের অন্তঃপুরের মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করে, বিশ্বজননীর এক অথণ্ড নীলাঞ্চল আমাদের সকলের উপরে টানিয়া দেয়। সন্থান বথন মাতার আলিঙ্গনপাশের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রছের হইয়া কিছুই দেখে না-শোনে না, তথনই নিবিড়তরভাবে মাতাকে অন্থভব করে—সেই অন্থভিতি দেখা-শোনার চেয়ে অনেক বেশি ঐকান্তিক— স্তন্ধ অন্ধভার তেমনি বখন আমাদের দেখা-শোনাকে শাস্ত করিয়া দেয়, তথনই আমরা এক শ্বয়াতলে নিধিলকে ও নিবিলমাতাকে আমাদের বক্ষের কাছে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে নিকটবর্তী করিয়া অন্থভব করি। তথন নিজের অভাব নিজের শক্তি নিজের কাজ বাড়িয়া উঠিয়া আমাদের চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া দেয় না, অত্যুগ্র ভেদবোধ আমাদের প্রত্যেককে শণ্ড-শণ্ড পৃথক-পৃথক করিয়া রাখে না, মহৎ নিঃশন্ধার মধ্য দিয়া নিবিলের

নিখাস আমাদের গায়ের উপরে আসিয়া পড়ে, এবং নিতাজাগ্রত নিধিসজননীর অনিমেষদৃষ্টি আমাদের শিরুরের কাছে প্রত্যক্ষগম্য হইয়া উঠে।

আমাদের রক্ষনীর উৎসব সেই নিভ্তনিগৃঢ় অথচ বিশ্বব্যাপী জননীকক্ষের উৎসব।
এখন আমরা কাজের কথা ভূলি, সংগ্রামের কথা ভূলি, আআশক্তি-অভিমানের চর্চা ভূলি,
আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার প্রসন্ন ম্থচ্ছবির ভিখারি হইয়া দাঁড়াই—বলি, জননী,
ষখন প্রয়োজন ছিল, তখন তোমার কাছে ক্ষ্ণার আর, কর্মের শক্তি, পথের পাথের প্রার্থনা
করিয়াছিলাম—কিন্তু এখন সমস্ত প্রয়োজনকে বাহিরে কেলিয়া আসিয়া তোমার এই
কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, এখন একান্ত তোমাকেই প্রার্থনা করি। আমি তোমার
কাছে এখন আর হাত পাতিব না—কেবলমাত্র তুমি আমাকে স্পর্শ করো, মার্জনা করো,
গ্রহণ করো। তোমার রজনী-মহাসমৃত্রে অবগাহন-স্নান করিয়া বিশ্বজ্ঞগং যখন কাল উজ্জ্বলবেশে নির্মললাটে প্রভাত-আলোকে দণ্ডায়মান হইবে, তখন মেন আমি তাহার সক্ষে •
সমান হইয়া দাঁড়াইতে পারি—তখন মেন আমার মানি না থাকে, আমার ক্লান্তি দূর হয়—
তখন মেন আমি অন্তরের সহিত বলিতে পারি—সকলের কল্যাণ হউক, কল্যাণ হউক,
মেন বলিতে পারি—সকলের মধ্যে মিনি আছেন, তাহাক আমি দেখিতেছি,—তাঁহার
বাহা প্রসাদ, তিনি অন্ত সমন্তদিন আমাকে যাহা দিবেন, তাহাই আমি ভোগ করিব,
আমি কিছতেই লোভ করিব না।

প্রাত্তকালে যিনি আমাদের পিতা হইরা আমাদিগকে কর্মশালার প্রেরণ করিরাছিলেন, সন্ধ্যাকালে তিনিই আমাদের মাতা হইরা আমাদিগকে তাঁহার অন্তঃপুরে আকর্ষণ করিরা লইতেছেন। প্রাত্তকোলে তিনি আমাদিগকে ভার দিয়াছিলেন, সন্ধ্যাকালে তিনি আমাদের ভার লইতেছেন। প্রত্যহই দিনে-রাত্রে এই যে তুই বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে আমাদের জীবন আন্দোলিত হইতেছে—একবার পিতা আমাদিগকে বহির্দেশে পাঠাইতেছেন, একবার মাতা আমাদিগকে অন্তঃপুরে টানিতেছেন, একবার নিজের দিকে ধাবিত হইতেছি, একবার অধিলের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি, ইহার মধ্যে আমাদের জীবন ও মৃত্যুর গভীর রহক্তছেবি আলোক-অন্ধ্বারের তুলিকাপাতে প্রতিদিন বিচিত্র হইতেছে।

আমাদের কাব্যে-গানে আয়ু-অবসানের সহিত আমরা দিনান্তের উপমা দিয়া থাকি—কিন্তু সকল সমরে তাহার সম্পূর্ণ ভাবটি আমরা হৃদয়ংগম করি না, আমরা কেবল অবসানেরই দিকটা দেবিয়া বিষাদের নি:খাস কেলি, পরিপ্রণের দিকটা দেবি না। আমরা ইহা ভাবিয়া দেবি না, প্রত্যহ দিবাবসানে এত বড়ো যে একটা বিপরীত ব্যাপার ঘটতেছে, আমাদের শক্তির যে এমন-একটা বিপর্বয়দশা উপস্থিত হইতেছে, তাহাতে

তো কিছুই বিশ্লিষ্ট হইয়া ৰাইতেছে না, জগৎ জুড়িয়া তো হাহাকারধ্বনি উঠিতেছে না, মহাকাশতলে বিশেষ আৱামেরই নিখাস পড়িতেছে।

দিবস আমাদের জীবনেরই প্রতিক্বতি বটে। দিনের আলোক বেমন আর-সমন্ত লোককে আর্ত করিয়া আমাদের কর্মস্থান এই পৃথিবীকেই একমাত্র জাজস্যমান করিয়া তুলে, আমাদের জীবনও আমাদের চতুর্দিকে তেমনি একটি বেইন রচনা করে,—ক্রেজস্তই আমাদের জীবনের অন্তর্গত বাহা-কিছু, তাহাই আমাদের কাছে এত একান্ত, ইহার চেরে বড়ো বে আর-কিছু আছে, তাহা সহসা আমাদের মনেই হয় না। দিনের বেলাতেও তো আকাশ ভরিয়া জ্যোতিকলোক বিরাজ করিতেছে, কিছু দেখিতে পাই কই? যে আলোক আমাদের কর্মস্থানের ভিতরে জলিতেছে, সেই আলোকই বাহিরের অন্ত-সমন্তকে বিগুণতর অন্ধকারময় করিয়া রাখে। তেমনি আমাদের এই জীবনকে চতুর্দিকে বেইন করিয়া শতসহত্র জ্যোতির্মহত্ত নানা আকারে বিরাজ করিতেছে, কিছু আমরা দেখিতে পাই কই? বে চেতনা বের্দ্ধি যে ইন্দ্রিয়ালিক আমাদের জীবনের পথকে উজ্জ্বল করে, আমাদের কর্মসাধনেরই পরিধিসীমার মধ্যে জামাদের জীবনের পথকে উজ্জ্বল করে, আমাদের কর্মসাধনেরই আমাদের জীবনের বহিঃসীমার সমন্তই আমাদের নিকট অগোচর রাখিয়া দেয়।

জীবনে যখন আমরাই কর্তা, যখন সংসারই সর্বপ্রধান, যখন আমাদের স্থাত্থখচক্রের পরিধি আমাদের আয়ুকালের মধ্যেই বিশেষভাবে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রতিভাত ইইতে থাকে, এমন সমর দিন অবসান হইরা যার, জীবনের সূর্য অন্তাচলের অস্তরালে গিরা পড়ে, মৃত্যু আমাদিগকে অঞ্চলে আছেন্ন করিয়া কোলে তুলিয়া লয়। তখন সেই-যে অন্ধনারের আবরণ, সে কি কেবলই অভাব, কেবলই শৃন্ততা ? আমাদের কাছে কি তাহার একটি স্থাভীর ও স্থবিপুল প্রকাশ নাই ? আমাদের জীবনাকাশের অস্তরালে যে অসীমতা নিত্যকাল বিরাজ করিতেছে, মৃত্যুর তিমিরপটে তাহা কি দেখিতে দেখিতে আমাদের চতুর্দিকে আবিদ্ধৃত হইরা পড়ে না ? তখন কি সহসা আমাদের এই সীমাবচ্ছিন্ন জীবনকে অসংখ্য জীবনলোকের সহিত যুক্ত করিয়া দেখিতে পাই না ? দিবসের বিচ্ছিন্ন পৃথিবীকে সন্ধ্যাকাশে যখন সমস্ত গ্রহদলের সন্ধে নক্ষত্রমগুলীর মধ্যে সংযুক্ত করিয়া জানিতে পারি, তখন সমস্তাটির যেমন একটি বৃহং ছন্দ একটি প্রকাশু তাৎপর্য আমাদের জীবনের বিপুল তাৎপর্য কি আমাদের কাছে অতি সহজেই প্রকাশিত হয় না ? জীবিতকালে বাহাকে আমরা একক করিয়া পৃথক করিয়া দেখি, মৃত্যুর পরে তাহাকেই আমরা বিরাটের মধ্যে সম্পূর্ণ করিয়া দেখিবার অবকাশ পাই। আমাদের জীবনের চেষ্টা আমাদের

জীবিকার সংগ্রাম বধন কান্ত হইরা বার, তখন সেই গভীর নিস্তন্ধতার আমরা আপনাকে অসীমেরই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই, নিজের ব্যক্তিগত সীমার মধ্যে নহে, নিজের সংসারগত শক্তির মধ্যে নহে।

এইরপে জীবন হইতে মৃত্যুতে পদার্পণ দিন হইতে রাত্রিতে সংক্রমণেরই জম্বরূপ। ইহা বাহির হইতে জম্বঃপুরে প্রবেশ, কর্মশালা হইতে মাতৃক্রোড়ে আত্মসমর্পণ, পরস্পারের সহিত পার্থক্য ও বিরোধ হইতে নিধিলের সহিত মিলনের মধ্যে আত্মায়ভূতি।

শক্তি আপনাকে ঘোষণা করে, প্রেম আপনাকে আরত রাখে। শক্তির ক্ষেত্র আলোক, প্রেমের ক্ষেত্র অন্ধকার। প্রেম অন্তরালের মধ্য হইতেই পালন করে, লালন করে, অস্তরালের মধ্যেই আকর্ষণ করিয়া আনে। বিশ্বের সমস্ত ভাণ্ডার বিশ্বজ্বননীর গোপন অন্ত:পুরের মধ্যে। তাই আমরা কিছুই জানি না কোণা হইতে এই নিঃশেষ-বিহীন প্রাণের ধারা লোকে লোকে প্রবাহিত হইতেছে, কোপা হইতে এই অনির্বাণ চেতনার আলোক জীবে জীবে জলিয়া উঠিতেছে, কোধা হইতে এই নিতাস্থীবিত ধীশক্তি চিত্তে ছাগ্রত হইতেছে। আমরা জানি না এই পুরাতন জগতের ক্লান্তি কোথার দূর হয়, জীর্ন-জরার ললাটের শিথিল বলিরেখা কোথার কোন্ অমৃত-করস্পর্নে মুছিয়া গিয়া আবার নবীনতার সৌকুমার্য লাভ করে, জানি না, কণা-পরিমাণ বীজের মধ্যে বিপুল বনস্পতির মহাশক্তি কোথায় কেমন করিয়া প্রচন্তর থাকে। জগতের এই ষে আবরণ, যে আবরণের মধ্যে ব্রুগতের সমস্ত উদ্যোগ অদুক্ত হইর। কাব্রু করে সমস্ত চেষ্টা বিব্রামলাভ করিয়া ঘণাকালে নবীভূত হইয়া উঠে, ইহা প্রেমেরই আবরণ। স্থপ্তির মধ্যে এই প্রেমই স্তম্ভিত, মৃত্যুর মধ্যে এই প্রেমই প্রগাঢ়, অন্ধকারের মধ্যে এই প্রেমই পুঞ্জীকৃত, আলোকের মধ্যে এই প্রেমই চঞ্চলশক্তির পশ্চাতে থাকিয়া অনুশ্র, জীবনের মধ্যে এই প্রেমই আমাদের কর্তত্বের অন্তরালে গাকিয়া প্রতিমূহর্তে বলপ্রেরণ প্রতিমূহর্তে ক্ষতিপরণ করিতেছে।

হে মহাতিমিরাবগুটিতা রমণীরা রজনী, তুমি পক্ষিমাতার বিপুল পক্ষপুটের দ্বার শাবকদিগকে স্থকোমল সোহাচ্ছাদনে আরত করিয়া অবতীর্ধ হইতেছ; তোমার মধ্যে বিশ্বধাত্রীর পরমস্পর্শ নিবিড়ভাবে নিগৃচভাবে অহুভব করিতে চাহি। তোমার অক্ষণার আমাদের ক্লান্ত ইন্দ্রিরকে আচ্ছর রাধিয়া আমাদের হৃদরকে উদ্ঘাটিত করিয়া দিক, আমাদের শক্তিকে অভিভূত করিয়া আমাদের প্রেমকে উদ্বোধিত করিয়া ভূলুক, আমাদের নিজের কর্তৃত্বপ্রেরাগের অহংকারস্থকে ধর্ব করিয়া মাতার আলিক্ষনপাশে নিংশেষে আপনাকে বর্জন করিবার আনন্দকেই গরীয়ান কক্ষক।

হে বিরাম-বিভাবরীর ঈশরী মাতা, হে অভকারের অধিদেবতা, হে স্থান্তর মধ্যে

জাগ্রত, হে মৃত্যুর মধ্যে বিরাজমান, তোমার নক্ষ্রদীপিত অন্ধনতলে তোমার চরণচ্ছারার পৃষ্টিত হইলাম। আমি এখন আর কোনো ভর করিব না, কেবল আপন ভার তোমার ছারে বিসর্জন দিব; কোনো চিম্বা করিব না, কেবল চিন্তকে তোমার কাছে একান্ত সমর্পণ করিব; কোনো চেষ্টা করিব না, কেবল তোমার ইচ্ছার আমার ইচ্ছাকে বিলীন করিব; কোনো বিচার করিব না, কেবল তোমার সেই আনন্দে আমার প্রেমকে নিমর করিরা দিব, বে—

আনশাছে।ব ধবিমানি ভূতানি ভাগতে, আনন্দেন াতানি ক্লাবতি, আনন্দং প্রগন্ধি অভিমানিশন্ধি।
প্রত্বি দেখিতেছি, তোমার মহাছকার রূপের মধ্যে বিশ্বভূবনের সমস্ত আলোকপুঞ্জ
কেবল বিন্দু-বিন্দু-জ্যোতীরূপে একত্র সমবেত হইরাছে। দিনের বেলার পৃথিবীর ছোটো
ছোটো চাঞ্চল্য, আমাদের নিজকত তুচ্ছ আন্দোলন আমাদের কাছে কত বিপুল-বৃহৎরূপে
দেখা দের।—কিন্তু আকাশের প্রত্ব যে নক্ষত্রসকল, যাহাদের উদ্দাম বেগ আমরা মনে
ধারণাই করিতে পারি না, যাহাদের উদ্ধাসিত আলোকতরকের আলোড়ন আমাদের
কল্পনাকে পরাস্ত করিয়া দের,—তোমার মধ্যে তাহাদের সেই প্রচণ্ড আন্দোলন তো
কিছুই নহে, তোমার অন্ধকার বসনাঞ্চলতলে তোমার অবনত স্থিনদৃষ্টির নিয়ে তাহারা
স্বন্তপাননিরত স্থাপশিশুর মতো নিশ্চল নিস্তন্ধ। তোমার বিরাট ক্রোড়ে তাহাদের
অন্থিরতাও স্থিরত্ব, তাহাদের হুংসহ তীব্রতেজ মাধুর্বরূপে প্রকাশমান। ইহা দেখিরা এ
রাত্রে আমার তুচ্ছ চাঞ্চল্যের আক্ষালন, আমার ক্ষণিক তেজের অভিমান, আমার কৃত্ত
হুংধের আক্ষেপ, কিছুই আর থাকে না,—তোমার মধ্যে আমি সমস্তই স্থির করিলাম, সমস্ত
আরুত করিলাম, সমস্ত শাস্ত করিলাম, তুমি আমাকে গ্রহণ করো—আমাকে রক্ষা করো,

### যতে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাছি নিতাৰ।

আমি এখন তোমার নিকট শক্তি প্রার্থনা করি না, আমাকে প্রেম দাও; আমি সংসারে জ্বী হইতে চাহি না, তোমার নিকট প্রণত হইতে চাই ; আমি স্থক্থেকে অবজ্ঞা করিতে চাহি না, স্থক্থেকে তোমার মঙ্গলহন্তের দান বলিরা বিনরে গ্রহণ করিতে চাই । মৃত্যু বখন আমার কর্মশালার বারে দাঁড়াইরা নীরবসংকেতে আহ্বান করিবে, তখন বেন তাহার অহুসরণ করিরা, জননী, তোমার অস্কুপ্রের শান্তিকক্ষে নিঃশহন্দরের মধ্যে আমি ক্ষমা লইরা ঘাই, প্রীতি লইরা ঘাই, কল্যাণ লইরা ঘাই—বিরোধের সমস্ত দাহ বেন সেদিন সন্ধ্যালানে জ্ড়াইরা বার, সমস্ত বাসনার পদ্ধ বেন ধাতি হর, সমস্ত কৃটিলতাকে বেন সরল, সমস্ত বিকৃতিকে বেন সংস্কৃত করিরা ঘাইতে পারি । বদি সে অবকাশ না ঘটে, বদি কৃত্রবল নিঃশবিত হইরা যার, তবু তোমার বিশ্ববিধানের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিরা বেন দিন ছইতে রাত্রে, জীবন হইতে রুড়াতে, আমার সক্ষমতা হইতে তোমার

কঙ্গণার মধ্যে একাস্কভাবে আত্মবিসর্জন করিতে পারি। ইহা যেন মনে রাধি—জীবনকে তুমিই আমার প্রিন্ন করিরাছিলে, মরণকেও তুমিই আমার প্রিন্ন করিবে,—তোমার দক্ষিণহন্তে তুমি আমাকে সংসারে প্রেরণ করিরাছিলে, তোমার বামহন্তে তুমি আমাকে ক্রেড়ে আকর্ষণ করিরা লইবে,—তোমার আলোক আমাকে শক্তি দিরাছিল, তোমার আন্ধার আমাকে শক্তি দিরাছিল, তোমার আন্ধার আমাকে শক্তি দিরাছিল,

उं भाषिः भाषिः भाषिः

2020

### মনুষ্য হ

"উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত!" উপান করে।, জাগ্রত হও—এই বাণী উদ্বোষিত হইরা গেছে। আমরা কে শুনিরাছি, কে শুনি নাই, জানি না—কিন্তু "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত" এই বাক্য বারবার আমাদের দ্বারে আসিয়া পৌছিয়াছে। সংসারের প্রত্যেক বাধা প্রত্যেক ছংখ প্রত্যেক বিচ্ছেদ কতশতবার আমাদের অন্তরায়ার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আঘাত দিয়া বে-ঝংকার দিয়াছে, তাহাতে কেবল এই বাণীই ঝংকুত হইয়া উঠিয়াছে—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত,"—উপান করে।, জাগ্রত হও। অশ্রুশিনিরধোত আমাদের নবজাগরণের জক্ত নিবিল অনিমেষনেত্রে প্রতীক্ষা করিয়া আছে—কবে সেই প্রভাত আসিবে, কবে সেই রাত্রির অন্ধকার অপগত হইয়া আমাদের অপূর্ব বিকাশকে নির্মন নবোদিত অন্ধণালাকে উদ্ঘাটিত করিয়া দ্বিবে। কবে আমাদের বছদিনের বেদনা সক্ষল হইবে, আমাদের অশ্রুধারা সার্থক হইবে।

পুশকে আজ প্রাতঃকালে বলিতে হর নাই যে, 'রজনী প্রভাত হইল—তুমি আজ প্রকৃটিত হইরা ওঠা !' বনে বনে আজ বিচিত্র পুশগুলি অতি অনারাসেই বিশ্বজগতের অন্তর্গৃ আনন্দকে বর্ণে গল্পে শোভার বিকশিত করিরা মাধুর্বের হারা নিধিলের সহিত কমনীরভাবে আপনার সম্বন্ধহাপন করিরাছে। পুশা আপনাকেও পীড়ন করে নাই, অন্ত কাহাকেও আঘাত করে নাই, কোনো অবস্থার হিধার লক্ষণ দেখার নাই, সহজ্ব-সার্থকতার আত্যোপাস্ত প্রফুর হইরা উঠিয়াছে।

ইহা দেবিয়া মনের মধ্যে এই আক্ষেপ জ্বন্ধে যে, আমার জীবন কেন বিশ্বব্যাপী আনন্দকিরণপাতে এমনি সহজে, এমনি সম্পূর্ণভাবে বিকলিত হইনা উঠে না ? সে তাহার সমস্ত দলগুলি সংকৃচিত করিয়া আপনার মধ্যে এত প্রাণপণে কী আঁকড়িয়া রাধিতেছে? প্রভাতে তরুণ স্থ্য আসিরা জরণকরে তাহার বারে আবাত করিতেছে, বলিতেছে, 'আমি বেমন করিয়া আমার চম্পক-কিরণরাজি সমস্ত আকাশমর মেলিরা

দিরাছি, তুমি তেমন সহজে আনন্দে বিশের মাঝখানে আপনাকে অবাধিত করিরা দাও।' রজনী নিঃশব্দপদে আসিরা সিশ্বহন্তে তাহাকে স্পর্শ করিরা বলিতেছে, 'আমি বেমন করিরা আমার অতলম্পর্শ অন্ধকারের মধ্য হইতে আমার সমস্ত জ্যোতিঃসম্পদ উন্মুক্ত করিরা দিরাছি, তুমি তেমনি করিরা একবার অন্তরের গভীর-তলের বাব নিঃশব্দে উদ্ঘটন করিরা দাও—আত্মার প্রচন্তর রাজভাগুর একমূহূর্তে বিশ্বিত বিশ্বের সন্মুখীন করো।' নিধিল জগং প্রতিক্ষণেই তাহার বিচিত্র স্পর্শের বারা আমাদিগকে এই কথাই বলিতেছে, 'আপনাকে বিকশিত করো, আপনাকে সমর্শণ করো, আপনার দিক হইতে একবার সকলের দিকে ক্ষেরো, এই জ্ল-স্থল-আকাশে, এই স্থেষ্ট্রের বিচিত্র সংসারে অনির্বচনীয় ব্রন্মের প্রতি আপনাকে একবার সম্পূর্ণ উন্মুখ করিরা ধরো।'

কিছ বাধার অস্ত নাই—প্রভাতের ফুলের মতো করিয়া এমন সহজে এমন পরিপূর্ধ-ভাবে আত্মোৎসর্গ করিতে পারি না। আপনাকে আপনার মধ্যেই আরত করিয়া রাধি, চারিদিকে নিথিলের আনন্দ-অভ্যাদর বার্থ হইতে থাকে।

কে বলিবে, বার্থ হইতে থাকে? প্রত্যেক মান্থরের মধ্যে যে অনস্ক জীবন রহিরাছে তাহার সন্ধানতার পরিমাণ কে করিতে পারে? পুলোর মতো আমাদের ক্ষণকালীন সম্পূর্ণতা নহে। নদী যেমন তাহার বহুদীর্ঘ তট্বয়ের ধারাবাহিক বৈচিত্র্যের মধ্য দিরা কত পর্বত-প্রান্তর-কানন-নগর-গ্রামকে তরকাভিহত করিয়া আপন স্ফুনীর্যবাত্রার বিপুল সঞ্চয়কে প্রতিমূহুর্তে নিংশেষে মহাসমুদ্রের নিকট উৎসর্গ করিতে থাকে, কোনোকালে তাহার অন্ত থাকে না,—তাহার অবিশ্রাম প্রবাহধারারও অন্ত থাকে না, তাহার চরম বিরামেরও সীমা থাকে না—মহয়ত্বকে সেইরপ বৈচিত্র্যের ভিতর দিরা বিপুলভাবে মহৎ সার্থকতা লাভ করিতে হয়। তাহার সক্ষলতা সহজ্ব নহে। নদীর ন্থায় প্রতিপদে সে নিজের পথ নিজের বলে, নিজের বেগে রচনা করিয়া চলে। কোনো কৃল গড়িয়া কোনো কৃল ভাঙিয়া, কোথাও বিভক্ত হইয়া কোথাও সংযুক্ত হইয়া, নব নব বাধা দ্বায়া আবর্তবেগে ঘূর্ণিত হইয়া সে আপনাকে আপনি বৃহৎ করিয়া স্ফি করিতে থাকে; অবনোবে যখন সে আপনার সীমাবিহীন পরিণামে আসিয়া উপন্থিত হয়, তখন সে বিচিত্রকে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে বলিয়াই মহান একের সুহিত তাহার মিলন সম্পূর্ণ হয়। বাধা যদি না থাকিত, তবে সে বৃহৎ হইতে পারিত না—বৃহৎ না হইলে বিরাটের মধ্যে তাহার বিকাশ পরিপূর্ণ হইত না।

ত্বং আছে—সংসারে ত্বংধের শেষ নাই। সেই ত্বংধের আমাতে, সেই ত্বংধের বেগে সংসারে প্রকাণ্ড ভাঙন-গড়ন চলিতেছে—ইহাতে অহরহ যে তরক উঠিতেছে, তাহার কডই ধনি, কডই বর্ণ, কডই গজিভলিমা। মাহুর যদি কুন্ত হইত এবং ক্সতাতেই মাহবের যদি শেষ হইত, তবে হৃংধের মতো অসংগত কিছুই হইতে পারিত না। এত হৃংধ কৃত্রের নহে। মহতেরই গোরব হৃংধ। বিশ্বসংসারের মধ্যে মহয়ত্বই সেই হৃংধের মহিমার মহীরান্ অক্রজনেই তাহার রাজ্যাভিবেক হইরাছে। পুশোর হৃংধ নাই, পশুপক্ষীর হৃংধসীমা সংকীর্ণ নাহবের হৃংধ বিচিত্র, তাহা গভীর, অনেক সমরে তাহা অনির্বচনীয়—এই সংসারের মধ্যে তাহার বেদনার সীমা যেন সম্পূর্ণ করিরা পাওয়া যার না।

এই ছঃখই মাস্থকে বৃহৎ করে, মান্থকে আপন বৃহত্বসম্বদ্ধে জাগ্রত-সচেতন করির। তোলে, এবং এই বৃহত্বেই মান্থকে আনন্দের অধিকারী করিয়া তোলে। কারণ, ভূমৈৰ হুখং, নালে হুখমন্তি—জল্পে আমাদের আনন্দ নাই।

ষাহাতে আমাদের ধর্বতা, আমাদের স্বন্ধতা, তাহা অনেক সময়ে আমাদের আরামের হইতে পারে, কিন্তু তাহা আমাদের আনন্দের নহে। যাহা আমরা বীর্ষের দারা না পাই, অশ্রুর বারা না পাই, যাহা অনারাসের তাহা আমরা সম্পূর্ণ পাই না – যাহাকে তু:খের মধ্য দিয়া কঠিনভাবে লাভ করি, হৃদর তাহাকেই নিবিড়ভাবে সমগ্রভাবে প্রাপ্ত হয়। মহায়ত্ব আমাদের পরমত্বংখের ধন, তাহা বীর্ষের ম্বারাই লভা। প্রত্যহ পদে পদে বাধা অতিক্রম করিয়া যদি তাহাকে পাইতে না হইত, তবে তাহাকে পাইয়াও পাইতাম না—যদি তাহা স্থলভ হইত, তবে আমাদের হৃদয় তাহাকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করিত না। কিন্তু তাহা হুংখের ঘারা হুর্লভ, তাহা মৃত্যুশকার ঘারা হুর্লভ, তাহা ভয়-বিপদের দারা তুর্লভ, তাহা নানাভিম্বী প্রবৃত্তির সংক্ষোভের দারা তুর্লভ। এই তুর্লভ মহুক্তহকে অর্জন করিবার চেষ্টায় আত্মা আপনার সমগু শক্তি অমুভব করিতে গাকে। সেই অমুভূতিতেই তাহার প্রকৃত আনন। ইহাতেই তাহার মধার্থ আত্মপরিচর। ইহাতেই সে জানিতে পার, হংগের উর্ধে তাহার মন্তক, মৃত্যুর উর্ধে তাহার প্রতিষ্ঠা। এইরূপে সংসারের বিচিত্র অভিঘাতে, হুঃধবাধার সহিত নিরস্তর সংগ্রামে যে আত্মার সমস্ত শক্তি জাগ্ৰত, সমস্ত তেজ উদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে. সেই আত্মাই ব্ৰহ্মকে যথাৰ্থভাবে লাভ করিবার উত্তম প্রাপ্ত হয় - কৃত্র আরামের মধ্যে, ভোগবিলাদের মধ্যে যে আত্মা জড়ছে আবিষ্ট হইয়া আছে, ব্ৰহ্মের আনন্দ তাহার নহে। সেইজ্বন্ত উপনিষদ্ বলিয়াছেন

### नात्रवाचा बनहोत्वन नकाः।

এই আরা ( নাবারাই বল, গরমারাই বল ) ইনি বনহানের বারা নভা নহেন।
সমগ্র শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে প্ররোগ করিবার যত উপলক্ষ্য ঘটে, ততই আত্মাকে প্রক্লতভাবে লাভ করিবার উপার হয়।

এইকস্তই প্লের পক্ষে প্শার যত সহজ, মাছবের পক্ষে মছন্তর তত সহজ নহে।

মছুক্সছের মধ্য দিরা মাসুক্তে বাহা পাইতে হইবে, তাহা নিদ্রিত অবস্থার পাইবার নহে। এইজনাই সংসারের সমস্ত কঠিন আঘাত আমাদিগকে এই কথা বলিতেছে,

উদ্ভিষ্টত কাব্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুবন্ত ধারা নিশিতা ছরতার। ছর্গং পথত্বং কবরো বদন্তি।
উঠ, জাগো, যথার্থ গুরুকে প্রাপ্ত হইরা বোধলাভ করো।
সেই পথ শাণিত ক্ষুবধারের ভার ছর্গম, কবিরা এইরুপ বলেন।

অতএব প্রভাতে বখন বনে-উপবনে পৃশ্প-পল্লবের মধ্যে তাহাদের ক্রুদ্র সম্পূর্ণতা তাহাদের সহজ লোভা পরিপূর্ণভাবে বিকলিত হইরা উঠিরাছে, তখন মান্ত্র আপন ছর্গম পথ আপন ছ্:সহ ছ:খ আপন রহং অসমাপ্তির গৌরবে মহন্তর বিচিত্রতর আনন্দের গীত কি গাহিবে না ? যে প্রভাতে তক্ষলতার মধ্যে কেবল পুশ্পের বিকাশ এবং পল্লবের হিল্লোল, পাথির গান এবং ছারালোকের স্পন্দন, সেই শিশিরধোত জ্যোতির্মন্ব প্রভাতে মান্তবের সম্মুখে সংসার—তাহার গংগামক্ষেত্র—সেই রমণীয় প্রভাতে মান্তবের বন্ধপরিকর হইরা তাহার প্রতিদিনের ছ্রুহ জন্মচেষ্টার পথে ধাবিত হইতে হইবে, ক্লেশকে বরণ করিয়া লইতে হইবে, স্থবভূংধের উত্তাল তরক্ষের উপর দিরা তাহাকে তরণী বাহিতে হইবে—কারণ, মান্তব মহৎ, কারণ, মন্তব্যত্ব স্থকটিন, এবং মান্তবের যে পথ, "ছুর্গং পথস্তং কররো বদস্ভি।"

কিন্তু সংসাবের মধ্যেই বদি সংসাবের শেষ দেখি, তবে তুঃখকটের পরিমাণ অত্যন্ত উৎকট হইরা উঠে, তাহার সামঞ্জক্ত থাকে না। তবে এই বিষম ভার কে বহন করিবে ? কেনই বা বহন করিবে ? কিন্তু যেমন নদীর এক প্রান্তে পরমবিরাম সমৃদ্র, অক্সদিকে স্থদীর্ঘতটনিক্ষম অবিরাম-যুখ্যমান জলধারা, তেমনি আমাদেরও বদি একই সময়ে একদিকে বন্ধের মধ্যে বিশ্রাম ও অক্সদিকে সংসাবের মধ্যে অবিশ্রাম গতিবেগ না থাকে, তবে এই গতির কোনোই তাৎপর্ব থাকে না, আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা অভুত উন্মন্ততা হইরা দাঁড়ার। বন্ধের মধ্যেই আমাদের সংসাবের পরিণাম, আমাদের কর্মের গতি। শান্ত্র বিলিয়ছেন—ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ

বদ্বৎ কর্ম প্রকুর্যাত তদ্বক্ষণি সমর্গরেৎ। বে-বে কর্ম করিবেন, তাহা ব্রহ্মে সমর্গণ করিবেন।

ইহাতে একই কালে কর্ম এবং বিরাম, চেষ্টা এবং শান্তি, ছংগ এবং আনন্দ। ইহাতে একদিকে আমাদের আত্মার কর্তৃত্ব থাকে ও অন্তদিকে বেধানে সেই কর্তৃত্বর নিংশেবে বিলয়, সেইখানে সেই কর্তৃত্বকে প্রতিক্ষণে বিসর্জন দিয়া আমরা প্রেমের আনন্দ লাভ করি। প্রেম তো কিছু না দিয়া বাঁচিতে পারে না। আমাদের কর্ম, আমাদের কৃতৃত্ব ধদি

একেবারেই আমাদের না হইত, তবে ব্রহ্মের মধ্যে বিস্তৃত্বন দিতাম কী ? তবে ভক্তি তাহার সার্থকতালাভ করিত কেমন করিয়া ? সংসারেই আর্মাদের কর্ম, আমাদের কর্তৃত্ব তাহাই আমাদের দিবার জিনিস। আমাদের প্রেমের চরম সার্থকতা হইবে,— যখন আমাদের সমস্ত কর্ম, সমস্ত কর্তৃত্ব আনন্দে ব্রদ্ধকে সমর্পণ করিতে পারিব। নতুবা কর্ম আমাদের পক্ষে নির্থক ভার ও কর্তৃত্ব বস্তুত সংসারের দাসত্ব হইরা উঠিবে। পতিব্রতা দ্রার পক্ষে তাহার পতিগৃহের কর্মই গৌরবের, তাহা আনন্দের— সে কর্ম তাহার বন্ধন নহে, পতিপ্রেমের মধ্যেই তাহা প্রতিক্ষণেই মৃত্তিলাভ করিতেছে— এক পতিপ্রেমের মধ্যেই তাহার বিচিত্র কর্মের অখণ্ড ঐক্য, তাহার নানাত্বংখের এক আনন্দেন অবসান, ব্রহ্মের সংসারে আমরা যখন ব্রহ্মের কর্ম করিব, সকল কর্ম ব্রহ্মকে দিব, তখন সেই কর্ম এবং মৃক্তি একই কথা হইরা দাঁড়াইবে, তখন এক ব্রহ্মে আমাদের সমস্ত কর্মের বৈচিত্র্য বিলীন হইবে, সমস্ত ত্বংধের ঝংকার একটি আনন্দসংগীতে পরিপূর্ণ হইরা উঠিবে।

প্রেম যাহা দান করে, সেই দান যতই কঠিন হয়, তত তাহার সার্থকতার আনন্দ নিবিড় হয়। সস্তানের প্রতি জননীর স্নেহ ত্থেরে দ্বারাই সম্পূর্ণ প্রীতিমাত্রই কইবারা আপনাকে সমগ্রভাবে সপ্রমাণ করিয়া ক্বতার্থ হয়। ব্রন্ধের প্রতি যখন আমাদের প্রীতি জাগ্রত হইবে, তখন আমাদের সংসারধর্ম ত্থেক্লেনের দ্বারাই সার্থক হইবে, তাহা আমাদের প্রেমকেই প্রতিদিন উজ্জ্বল করিবে, অলংক্কুত করিবে; ব্রন্ধের প্রতি আমাদের আত্যোৎসূর্গকে তুথের মূল্যেই মূল্যবান করিয়া তুলিবে।

হে প্রাণের প্রাণ, চক্ষর চক্ষ্, প্রোত্রের প্রোত্ত, মনের মন, আমার দৃষ্টি, শ্রবণ, চিন্তা, আমার সমন্ত কর্ম, তোমার অভিমুখেই অহরহ চলিতেছে ইহা আমি জানি না বলিয়াই, ইহা আমার ইচ্ছাক্বত নহে বলিয়াই ত্বং পাই। আমি সমন্তকেই অন্ধভাবে বলপূর্বক আমার বলিতে চাই বল রক্ষা হর না, আমার কিছুই থাকে না। নিথিলের দিক হইতে, তোমার দিক হইতে সমস্ত নিজের দিকে টানিয়া-টানিয়া রাখিবার নিজল চেষ্টায় প্রতিদিন পীড়িত হইতে থাকি। আজ আমি আর কিছুই চাই না, আমি আজ পাইবার প্রার্থনা করিব না, আজ আমি দিতে চাই, দিবার শক্তি চাই। তোমার কাছে আমি আপনাকে পরিপূর্ণরূপে রিক্ত করিব, রিক্ত করিয়া পরিপূর্ণ করিব। তোমার সংসারে কর্মের নারা তোমার যে সেবা করিব, তাহা নিরম্ভর হইয়া আমার প্রেমকে জাগ্রত নিষ্ঠাবান করিয়া রাখুক,তোমার অয়্তসমুক্রের মধ্যে অতলম্পর্শ যে বিশ্রাম, তাহাও আমাকে অবসানহীন শান্তি দান করুক। তুমি দিনে দিনে স্তরে স্তরে আমাকে শতদল পল্লের স্তায় বিশ্বজ্যতের মধ্যে বিকশিত করিয়া তোমারই পূজার অর্যারূপে গ্রহণ করো।

## ্ষর্মের সরল আদর্শ

আমার গৃহকোণের জন্ম যদি একটি প্রদীপ আমাকে জালিতে হর, তবে তাহার জন্ম আমাকে কত আরোজন করিতে হর— সেটুকুর জন্ম কতলোকের উপর আমার নির্ভন্ন। কোরার সর্বপ-বপন হইতেছে, কোবার তৈল-নিকাশন চলিতেছে, কোবার তাহার জন্ম-বিক্রম—তাহার পরে দীপসজ্জারই বা কত উদ্যোগ - এত জটিলতার বে আলোকটুকু পাওরা যার তাহা কত অল্প। তাহাতে আমার ধরের কাজ চলিরা যার, কিন্তু বাহিরের অক্কনারকে বিগুণ ঘনীভূত করিয়া তোলে।

বিশ্বপ্রকাশক প্রভাতের আলোককে গ্রহণ করিবার জন্ত কাহারও উপরে আমাকে নির্ভর করিতে হয় না,—তাহা আমাকে রচনা করিতে হয় না, কেবলমাত্র জাগরণ করিতে হয়। চক্ মেলিয়া ঘরের দ্বার মৃক্ত করিলেই সে আলোককে আর কেহ ঠেকাইয়া রাধিতে পারে না।

বদি কেই বলে প্রভাতের আলোককে দর্শন করিবার জন্ম একটি অত্যন্ত নিগৃঢ় কোশল কোপাও গুপ্ত আছে, তবে তংক্ষণাং এই কথা মনে হয়, নিশ্বর তাহা প্রভাতের আলোক নহে—নিশ্বর তাহা কোনো কুত্রিম আলোক—সংসারের কোনো বিশেষব্যবহারযোগ্য কোনো কুদ্র আলোক। কারণ, বৃহৎ আলোক আমাদের মন্তকের উপরে
আপনি বর্ষিত হইয়া থাকে—কুদ্র আলোকের জন্তই অনেক কলকারখানা প্রস্তুত করিতে হয়।

বেমন এই আলোক, তেমনি ধর্ম। তাহাও এইরপ অজন্র, তাহা এইরপ সরল।
তাহা ঈশবের আপনাকে দান,—তাহা নিতা, তাহা ভূমা, তাহা আমাদিগতে বেষ্টন
করিরা আমাদের অন্তরবাহিরকে ওতপ্রোত করিরা তার হইরা রহিরাছে। তাহাকে
পাইবার জন্ত কেবল চাহিলেই হইল, কেবল হাদরকে উন্মীলিত করিলেই হইল।
আকাশপূর্ণ দিবালোককে উদ্বোগ করিরা পাইতে হইলে বেমন আমাদের পক্ষে পাওরা
অসম্ভব হইত, তেমনি আমাদের অনম্ভলীবনের সম্বল ধর্মকৈ বিশেষ আরোজনের দারা
পাইতে হইলে সে পাওরা কোনোকালে ঘটিয়া উঠিত না।

আমরা নিজে বাহা রচনা করিতে বাই, তাহা জটিল হইরা পড়ে। আমাদের স্মাজ জটিল, আমাদের সংসার জটিল, আমাদের জীবনবাত্রা জটিল। এই জটিলতা আপন বহুধাবিভক্ত বৈচিত্র্যের হারা অনেক সময় বিপুল্তা ও প্রবলতার ভান করিরা আমাদের মৃচ্চিত্তকে অভিভূত করিরা দেয়। বে দার্শনিক গ্রন্থের লেখা অত্যন্ত বোরালো, আমাদের অক্তবৃদ্ধি তাহার মধ্যেই বিশেষ পাণ্ডিত্য আরোপ করিরা বিশ্বর অঞ্ভব করে।

বে সভ্যতার সমন্ত গতিপদ্ধতি ত্রহ ও বিমিশ্রিত, যাহার কলকারখানা আরোজন-উপকরণ বহলবিস্কৃত, তাহা আমাদের তুর্বল অন্তঃকরণকে বিহলল করিয়া দের। কিন্তু যে দার্শনিক দর্শনকে সহজ করিয়া দেখাইতে পারেন, তিনিই যথার্থ ক্ষমতাশালী, ধীশক্তিমান; যে সভ্যতা আপনার সমন্ত ব্যবস্থাকে সরলতার দ্বারা স্থশুঝল ও সর্বত্র স্থগম করিয়া আনিতে পারে, সেই সভ্যতাই যথার্থ উন্নততর। বাহিরে দেখিতে বেমনই হউক, জটিলতাই তুর্বলতা, তাহা অন্ধতার্থতা,—পূর্ণতাই সরলতা। ধর্ম সেই পরিপূর্ণতার, স্মৃতরাং সরলতার, একমাত্র চরমতম আদর্শ।

কিন্ধ এমনি আমাদের ত্র্ভাগ্য, সেই ধর্মকেই মামুষ সংসারের সর্বাপেক্ষা জাটলতা দারা আকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। তাহা অশেষ তত্ত্বে-মত্তে, ক্রত্রিম ক্রিয়াকর্মে, জাটল মতবাদে, বিচিত্র কল্পনায় এমনি গহন তুর্গম হইয়া উঠিয়াছে যে, মামুষের সেই স্বক্ষত অন্ধকারময় জটলতার মধ্যে প্রত্যহ এক-একজন অধ্যবসায়ী এক-এক নৃতন পথ কাটিয়া নব নব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতেছে। সেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও মতবাদের সংঘর্ষে জ্বগতে বিরোধ-বিদ্বেষ অশাস্তি-অমক্রের আর সীমা নাই।

এমন হইল কেন ? ইহার একমাত্র কারণ, সর্বাস্তঃকরণে আমরা নিজেকে ধর্মের অফুরত না করিয়া ধর্মকে নিজের অফুরপ করিবার চেষ্টা করিয়াছি বলিয়া। ধর্মকে আমরা সংসারের অক্যান্ত আবশ্যকন্তব্যের ন্যায় নিজেদের বিশেষব্যবহারযোগ্য করিয়া লইবার জন্য আপন-আপন পরিমাপে তাহাকে বিশেষভাবে থর্ব করিয়া লই বলিয়া।

ধর্ম আমাদের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ আবশ্যক সন্দেহ নাই—কিন্তু সেইজ্বস্থাই তাহাকে নিজের উপযোগী করিয়া লইতে গেলেই তাহার সেই সর্বশ্রেষ্ঠ আবশ্যকতাই নই হইয়া যায়। তাহা দেশকালপাত্রের কৃত্য প্রভেদের অতীত, তাহা নিরঞ্জন বিকারবিহীন বলিয়াই তাহা আমাদের চিরদিনের পক্ষে আমাদের সমস্ত অবস্থার পক্ষে এত একান্ত আবশ্যক। তাহা আমাদের অতীত বলিয়াই তাহা আমাদিগকে নিত্যকাল সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে ধ্রুব অবশ্যক দান করে।

কিন্ত ধর্মকে থারণা করিতে হইবে তো। ধারণা করিতে হইলে তাহাকে আমাদের প্রকৃতির অভ্যায়ী করিয়া লইতে হয়। অথচ মানবপ্রকৃতি বিচিত্র,—স্মৃতরাং সেই বৈচিত্র্য অন্থসারে যাহা এক, তাহা অনেক হইয়া উঠে। যেখানে অনেক, সেখানে জটিলতা অনিবার্ধ—যেখানে জটিলতা, সেখানে বিরোধ আপনি আসিয়া পড়ে।

কিন্ত ধর্মকে ধারণা করিতে হইবে না। ধর্মরাজ ঈশ্বর ধারণার অতীত। যাহা ধারণা করি, তাহা তিনি নহেন, তাহা আর-কিছু, তাহা ধর্ম নহে, তাহা সংসার। স্থতরাং তাহাতে সংসারের সমস্ত লক্ষণ ফুটিরা উঠে। সংসারের লক্ষণ বৈচিত্র্য, সংসারের লক্ষণ বিরোধ।

যাহা ধারণা করিতে পারি, তাহাতে আমাদের তৃপ্তির অবসান হইরা যায়, যাহা ধারণা করি, তাহাতে প্রতিক্ষণে বিকার ঘটিতে থাকে। স্থানের আমাদের আমাদের সমন্ত-কিছু ধারণা করিতে যাই, কিন্ধ যাহা ধারণা করি, তাহাতে আমাদের স্থানের অবসান হয়। এইজক্ত উপনিবদে আছে—

বো বৈ ভূমা তৎ সুগং নাল্লে সুধনন্তি। বাহা ভূমা ভাহাই সুধ, বাহা অন্ন ভাহাতে সুধ নাই।

সেই ভূমাকে বদি আমরা ধারণাযোগ্য করিবার জন্ম অব্ল করিয়া লই, তবে তাহা তুঃধস্ষষ্টি করিবে,—তুঃধ হইতে রক্ষা করিবে কী করিয়া? অতএব সংসারে থাকিয়া ভূমাকে উপলব্ধি করিতে হইবে, কিন্তু সংসারের দ্বারা সেই ভূমাকে বণ্ডিত-জ্বড়িত করিলে চলিবে না।

একটি উদাহরণ দিই। গৃহ আমাদের পক্ষে প্রব্রোজনীয়, তাহা আমাদের বাস্যোগ্য। মুক্ত আকাশ আমাদের পক্ষে সেরূপ বাসবোগ্য নহে, কিন্তু এই মুক্ত আকাশকে মুক্ত রাখাই আমাদের পক্ষে একান্ত আবশুক। মৃক্ত আকালের সহিত আমাদের গৃহস্থিত আকাশের অবাধ যোগ রাধিলেই তবেই আমাদের গৃহ আমাদের পক্ষে কারাগার, আমাদের পক্ষে কবরম্বরূপ হয় না। কিন্তু যদি বলি, আকাশকে গৃহেরই মতো আমার আপনার করিয়া লইব - যদি আকাশের মধ্যে কেবলই প্রাচীর তুলিতে থাকি, তবে তাহাতে আমাদের গৃহেরই বিস্তার ঘটিতে থাকে, মুক্ত আকাশ দূর হইতে স্মৃদুরে চলিয়া যায়। আমরা যদি রহং ছাদ পত্তন করিয়া সমস্ত আকাশকে আমার আপনার করিয়া লইলাম বলিয়া কল্পনা করি, তবে আলোকের জন্মভূমি, ভূর্ভুবংম্বর্লোকের অনস্ত ক্রীড়াক্ষেত্র আকাশ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করি। যাহা নিভান্ত সহজেই পাওয়া যার, সহজে ব্যতীত আর-কোনো উপায়ে যাহা পাওয়া যায় না, নিজের প্রভৃত চেষ্টার ছারাতেই তাহাকে একেবারে তুর্লভ করিয়া তোলা হয়। বেষ্ট্রন করিয়া লইয়া সংসারের স্পার-সমন্ত পাওৱাকে আমরা পাইতে পারি,— কেবল ধর্মকে, ধর্মের অধীমরকে বেষ্টন ভাঙিরা দিয়া আমরা পাই। সংসারের লাভের পদ্ধতিবারা সংসারের অতীতকে পাওরা বায় না। বন্ধত ষেধানে আমরা না পাইবার আদন্দের অধিকারী, সেধানে পাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিরা আমরা হারাই মাত্র। সেইজন্ত শ্ববি বলিয়াছেন-

> বতো বাচো নিবৰ্ডন্তে অপ্ৰাণ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্ৰহ্মণো বিধান ন বিভেতি কুতক্তন ॥

মনের সহিত ৰাক্য বাঁহাকে না পাইরা নিবৃত্ত হর, সেই এক্ষের জানন্দ ঘিনি স্কানিরাছেন, তিনি কিছু হইতেই ভর পান না।

ধর্মের সরল আদর্শ একদিন আমাদের ভারতবর্ষেরই ছিল। উপনিষদের মধ্যে ভাহার পরিচয় পাই। তাহার মধ্যে যে ব্রন্ধের প্রকাশ আছে, তাহা পরিপূর্ব, তাহা অখণ্ড, তাহা আমাদের কল্পনা-জাল্বারা বিজড়িত নহে। উপনিষদ্ বলিয়াছেন — সভাং জ্ঞানমন্ত্রং ব্রদ্ধ

তিনিই সত্য, নতুবা এ জগংসংসার কিছুই সত্য হইত না। তিনিই জ্ঞান, এই যাহা-কিছু তাহা তাঁহারই জ্ঞান, তিনি যাহা জানিতেছেন তাহাই আছে, তাহাই সত্য। তিনি অনস্ত । তিনি অনস্ত সত্য, তিনি অনস্ত জ্ঞান।

এই বিচিত্র জগংসংসারকে উপনিষদ ব্রেক্ষের অনস্ত সত্যে, ব্রেক্ষের অনস্ত জ্ঞানে বিলীন করিয়া দেখিয়াছেন। উপনিষদ কোনো বিশেষ লোক কল্পনা করেন নাই, কোনো বিশেষ মানির রচনা করেন নাই, কোনো বিশেষ স্থানে তাঁহার বিশেষ মৃতি স্থাপন করেন নাই—একমাত্র তাঁহাকেই পরিপূর্ণভাবে সর্বত্র উপলব্ধি করিয়া সকলপ্রকার জটিলতা সকলপ্রকার কল্পনার চাঞ্চল্যকে দ্বে নিরাক্ষত করিয়া দিয়াছেন। ধর্মের বিশুদ্ধ সরলতার এমন বিরাট আদর্শ আর কোথায় আছে?

উপনিষদের এই ব্রহ্ম আমাদের অগম্য, এই কথা নির্বিচারে উচ্চারণ করিয়া ঋষিদের অমর বাণীগুলিকে আমরা যেন আমাদের ব্যবহারের বাহিরে নির্বাসিত করিয়া না রাখি। আকাশ লোট্রগণ্ডের ন্যায় আমাদের গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়া আমরা আকাশকে তুর্গম বলিতে পারি না। বস্তুত সেই কারণেই তাহা স্থগম। যাহা ধারণাযোগ্য, যাহা ম্পর্শগম্য, তাহাই আমাদিগকে বাধা দের। আমাদের স্বহত্তরচিত ক্ষ্ম প্রাচীর তুর্গম, কিন্তু অনস্ত আকাশ তুর্গম নহে। প্রাচীরকে লন্ত্যন করিতে হয়, কিন্তু আকাশকে লন্ত্যন করিবার কোনো অর্থ ই নাই। প্রভাতের অব্লণালোক স্বর্ণমুক্তির ক্যায় সঞ্চয়যোগ্য নহে, সেই কারণেই কি অব্লণালোককে তুর্লভ বলিতে হইবে? বস্তুত একমৃত্তি স্বর্ণই কি তুর্লভ নহে, আর আকাশপূর্ণ প্রভাতকিরণ কি কাহাকেও ক্রয় করিয়া আনিতে হয়? প্রভাতের আলোককে মৃল্য দিয়া ক্রয় করিবার কল্পনাই মনে আসিতে পারে না—ভাহা তুর্ম্ল্য নহে, তাহা অমূল্য।

উপনিবদের ব্রহ্ম সেইরপ। তিনি অস্করে-বাহিরে সর্বন্ধ—তিনি অস্করতম, তিনি স্মৃদুরতম। তাঁহার সত্যে আমরা সত্য, তাঁহার আনন্দে আমরা ব্যক্ত।

কো ফেৰাক্তাৎ ক: প্ৰাণ্যাৎ

বৰেৰ আকাশ আনৰো ৰ ক্তাৎ।

কেই বা শরীরচেটা করিত, কেই বা জীবিত থাকিত, বদি আকাশে এই আনন্দ বা থাকিতেন।

মহাকাশ পূর্ণ করিরা নিরস্কর সেই আনন্দ বিরাজ করিতেছেন বলিরাই আমর্ম প্রতিক্ষণে নিশাস লইতেছি, আমরা প্রতিমূহুর্তে প্রাণধারণ করিতেছি—

এতকৈবাননভাভানি ভূতানি যাত্রামূপজীবন্তি।

এই আনন্দের ক্ণামাত্র আনন্দকে অক্তান্ত জীবসকল উপভোগ করিতেছে।

আনন্দাছ্যেৰ পৰিমানি ভূতানি জায়ন্তে,

আনন্দেন জাতানি জীবন্ধি,

व्यानमार शतकाष्टिमः विनश्चि ।

সেই সর্বব্যাপী আনন্দ হইতেই এই সমন্ত প্রাণী জন্মিতেছে, সেই সর্বব্যাপী আনন্দের দারাই এই সমন্ত প্রাণী জীবিত আছে, সেই সর্বব্যাপী আনন্দের মধ্যেই ইহারা গমন করে, প্রবেশ করে।

ন্ধার-সম্বন্ধে যত কথা আছে, এই কথাই সর্বাপেক্ষ সরল, সর্বাপেক্ষা সহজ। এক্ষের এই ভাব গ্রহণ করিবার জন্তু কিছু করনা করিতে হর না, কিছু রচনা করিতে হর না, দ্রে যাইতে হয় না, দিনক্ষণের অপেক্ষা ক্রিতে হয় না,—হদরের মধ্যে আগ্রহ উপস্থিত হইলেই, তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার যথার্থ ইচ্ছা জন্মিলেই, নিখাসের মধ্যে তাঁহার আনন্দ প্রবাহিত হয়, প্রাণে তাঁহার আনন্দ কম্পিত হয়, বৃদ্ধিতে তাঁহার আনন্দ বিকীণ হয়, ভোগে তাঁহার আনন্দ প্রতিবিশ্বিত দেখি। দিনের আলোক যেমন কেবলমাত্র চক্ মেলিবার অপেক্ষা রাখে, ব্রক্ষের আনন্দ সেইরূপ হ্রদয়-উন্মীলনের অপেক্ষা রাখে মাত্র।

আমি একদা একখানি নৌকায় একাকী বাস করিতেছিলাম। একদিন সায়াহ্নে একটি মোমের বাতি জালাইয়া পড়িতে পড়িতে অনেক রাত হইয়া গেল। প্রাপ্ত হইয়া বেমনি বাতি নিবাইয়া দিলাম, অমনি একম্হূর্তে পূর্ণিমার চক্রালোক চারিদিকের মৃক্ত বাতায়ন দিরা আমার কক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া দিল। আমার বহস্তজালিত একটিমাত্র ক্রে বাতি এই আকালপরিপ্লাবী অজন্র আলোককে আমার নিকট হইতে অগোচর করিয়া রাখিরাছিল। এই অপরিমের জ্যোতিঃসম্পদ্ লাভ করিবার জ্বন্তু আমাকে আর কিছুই করিতে হর নাই, কেবল সেই বাতিটি এক ফুংকারে নিবাইয়া দিতে হইয়াছিল। তাহার পরে কা পাইলাম। বাতির মতো কোনো নাড়িবার জ্বিনিস পাই নাই, সিন্দুকে ভরিবার জ্বিনিস পাই নাই—পাইরাছিলাম আলোক আনন্দ সৌন্দর্য লাখি। বাহাকে সরাইয়ছিলাম, তাহার চেরে অনেক বেলি পাইয়াছিলাম—অথচ উভরকে পাইবার প্রমৃতি সম্পূর্ণ ক্রম্ভর।

ব্রহ্মকে পাইবার জন্ম সোনা পাইবার মতো চেষ্টা না করিয়া আলোক পাইবার মতো চেষ্টা করিতে হয়। সোনা পাইবার মতো চেষ্টা করিতে গেলে নানা বিরোধ-

<sup>&</sup>gt; ভুলনীর "পূর্ণিয়া," 'চিত্রা,' রবীশ্র-রচনাবলী চভূর্থ থও পৃ. १৬ ; 'ছিলপত্র' হইতে উদ্ধৃত পত্র (শিলাইলা, ১২ ভিনেশ্বর ১৮৯৫ ), রবীশ্র-রচনাবলী চভূর্থ থও, পৃ. ৫৪৮।

বিছেব-বাধাবিপত্তির প্রাত্তাব হয়, আর, আলোক পাইবার মতে। চেটা করিলে সমুক্ত সহজ সরল হইয়া যায়। আমরা জানি বা না জানি, ব্রহ্মের সহিত আমাদের শ্বেনিত্য সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধের মধ্যে নিজের চিত্তকে উদ্বোধিত করিয়া তোলাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনা।

ভারতবর্ষে এই উদ্বোধনের যে মন্ত্র আছে, তাহাও অত্যন্ত সরল। তাহা একনিশাসেই উচ্চারিত হয়—তাহা গায়ত্রীমন্ত্র। ওঁ ভূর্ত্ব: यः—গায়ত্রীর এই অংশটুকুর নাম ব্যাহাতি। ব্যাহাতিশব্দের অর্থ—চারিদিক হইতে আহরণ করিয়া আনা। প্রথমত ভূলোকভূবর্লোক-বর্লোক অর্থাৎ সমস্থ বিশ্বজ্ঞগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হয়—মনে করিতে হয়, আমি বিশ্বভূবনের অধিবাসী—আমি কোনো বিশেষ-প্রদেশবাসী নহি—আমি যে রাজ্ব-অট্টালিকার মধ্যে বাসস্থান পাইয়াছি, লোকলোকান্তর তাহার এক-একটি কক্ষ। এইরূপে, যিনি যথার্থ আর্থ, তিনি অন্তত প্রত্যন্থ একবার চক্রস্থ গ্রহতারকার মাঝখানে নিজেকে দণ্ডায়মান করেন, পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া নিখিল জগতের সহিত আপনার চিরসম্বন্ধ একবার উপলব্ধি করিয়া লন—স্বান্থ্যকামী ষেরূপ কল্পন্থ ছাড়িয়া প্রত্যুবে একবার উন্মৃক্ত মাঠের বায়ু সেবন করিয়া আসেন, সেইরূপ আর্থ সাধু দিনের মধ্যে একবার নিধিলের মধ্যে, ভূর্ত্ব:-স্বর্লোকের মধ্যে নিজের চিত্তকে প্রেরণ করেন। তিনি সেই অগণাজ্যোতিক্বপচিত বিশ্বলোকের মাঝখানে পাড়াইয়া কী মন্ত্র উচ্চারণ করেন—

### তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবক্ত ধীমহি। এই বিষ্ণাসবিভা দেবতার বরণীর শক্তি গান করি।

এই বিশ্বলোকের মধ্যে সেই বিশ্বলোকেশবের বে শক্তি প্রত্যক্ষ, তাহাকেই ধ্যান করি। একবার উপলব্ধি করি বিপুল বিশ্বজ্ঞাং একসঙ্গে এই মুহূর্তে এবং প্রতিমূহূর্তেই তাঁহা হইতে অবিশ্রাম বিকীর্ণ হইতেছে। আমরা যাহাকে দেখিরা শেষ করিতে পারি না, জানিরা অন্ত করিতে পারি না, তাহা সমগ্রভাবে নিয়তই তিনি প্রেরণ করিতেছেন। এই বিশ্বপ্রকাশক অসীম শক্তির সহিত আমার অব্যবহিত সম্পর্ক কী স্বত্তে ? কোন্ স্বত্ত অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিব ?

### बिर्जा र्या नः टाटामझा९--

যিনি আমাদিগকে বৃদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহার প্রেরিত সেই ধীক্ষরেই তাঁহাকে ধ্যান করিব। ক্রের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষভাবে কিসের দারা জানি? ক্র্য নিজে আমাদিগকে বে কিরণ প্রেরণ করিতেছেন, সেই কিরণেরই দারা। সেইরূপ বিশ্বস্থাতের সবিতা আমাদের মধ্যে অহরহ যে ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন—বে শক্তি থাকাতেই আমি নিজেকে ও বাহিরের সমন্ত প্রত্যক্ষব্যাপারকে উপলব্ধি করিতেছি—
সেই ধীশক্তি তাঁহারই শক্তি—এবং সেই ধীশক্তি ঘারাই তাঁহারই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে
অস্তরের মধ্যে অস্তরতমরূপে অস্থভব করিতে পারি। বাহিরে যেমন ভূর্ত্বংরর্গোকের
মধ্যে অস্তরতমরূপে অস্থভব করিতে পারি। বাহিরে যেমন ভূর্ত্বংরর্গাকের
মধ্যেও সেইরূপ আমার
ধীশক্তির অবিশ্রাম প্রেরন্থিতা বলিরা তাঁহাকে অব্যবহিতভাবে উপলব্ধি করিতে পারি।
বাহিরে জ্বাৎ এবং আমার অস্তরে ধী, এ ছইই একই শক্তির বিকাশ, ইহা জানিলে
জ্বগতের সহিত আমার চিত্তের এবং আমার চিত্তের সহিত সেই সক্তিলানন্দের ঘনিষ্ঠ
যোগ অস্থভব করিরা সংকীর্ণতা হইতে স্বার্থ হইতে ভর হইতে বিবাদ হইতে মৃক্তিলাভ
করি। এইরূপে গারত্রীমন্ত্রে বাহিরের সহিত অস্তরের, এবং অস্তরের সহিত স্ত্রের সহিত অস্তরের সহিত অস্তরের সহিত স্তর্গান্ত বাহাস্বর্গান্ত বাহাস্বর্গান্ত বাহাস্বর্গান্ত অস্তরের সহিত অস্তরের সহিত স্তর্গান্ত বাহাস্বর্গান্ত বাহাস্বর্গান্ত অস্তরের সহিত স্তর্গান্ত বাহাস্বর্গান্ত অস্তরের স্থিত অস্তরের স্থান্ত অস্তর্গান্ত অস্তরের স্থান্ত অস্তরের স্থান্ত অস্তরের স্থান্ত অস্তরের স্থান্ত অস্তরের স্থান্ত অস্তর্গান্ত অস্তরের স্থান্ত অস্তরের স্থান্ত অস্তরের স্থান্ত অস্তরের স্থান্ত অস্তর্গান্ত অস্তর

বৃদ্ধকে ধ্যান করিবার এই যে প্রাচীন বৈদিক পদ্ধতি ইহা যেমন উদার, তেমনি সরল। ইহা সর্বপ্রকার-রুত্রিমতা-পরিশৃষ্ট। বাহিরের বিশ্বজ্ঞগং এবং অস্করের ধী, ইহা কাহাকেও কোণাও অফুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে হয় না—ইহা ছাড়া আমাদের আর কিছুই নাই। এই জ্বগংকে এবং এই বৃদ্ধিকে তাঁহার অপ্রান্তশক্তি দারা তিনিই অহরহ প্রেরণ করিতেছেন, এই কথা শ্বরণ করিলে তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ যেমন গভীরভাবে সমগ্রভাবে একান্তভাবে হৃদয়ংগম হয়, এমন আর কোন্ কোশলে, কোন্ আরোজনে, কোন্ করিম উপায়ে, কোন্ কল্পনানৈপুণ্যে হইতে পারে, তাহা আমি জ্বানি না। ইহার মধ্যে তর্কবিতর্কের কোনো স্থান নাই, মতবাদ নাই, ব্যক্তিবিশেষগত প্রকৃতির কোনো সংকীর্বতা নাই।

আমাদের এই ব্রন্ধের ধ্যান ধেরূপ সরল অথচ বিরাট, আমাদের উপনিষদের প্রার্থনাটিও ঠিক সেইরূপ।

বিদেশীরা এবং তাঁহাদের প্রিয়ছাত্র স্বদেশীরা বলেন, প্রাচীন হিন্দুশান্ত্র পাপের প্রতি প্রচুর মনোযোগ করে নাই, ইহাই হিন্দুধর্মের অসম্পূর্ণতা ও নিরুষ্টতার পরিচয়।—বস্তুত ইহাই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ। আমরা পাপপুণাের একেবারে ম্লে গিয়াছিলাম। অনম্ভ আনন্দস্বরূপের সহিত চিত্তের সম্মিলন, ইহার প্রতিই আমাদের শান্ত্রের সমস্ত চেটা নিবন্ধ ছিল –তাঁহাকে ষণার্ধভাবে পাইলে, এক কথায় সমস্ত পাপ দ্র হয়, সমস্ত পুণা লাভ হয়। য়াতাকে ধদি কেবলই উপদেশ দিতে হয় য়ে, তৃমি ছেলের কাজে অনবধান হইয়ো না, তামাকে এই করিতে হইবে, তোমাকে এই করিতে হইবে না, তবে উপদেশের আর অস্তু থাকে না – কিন্তু যদি বলি তৃমি ছেলেকে ভালোবাসো, তবে ছিতীয় কোনো কথাই বলিতে হয় না, সমস্ত সরল

হইরা আসে। ফলত সেই ভালোবাসা ব্যতিরেকে মাতার কর্ম সম্ভবপর হইতেই পারে না। তেমনি বদি বলি, অন্তরের মধ্যে রন্ধের প্রকাশ হউক, তবে পাপসম্বদ্ধে আর কোনো কথাই বলিতে হয় না। পাপের দিক হইতে বদি দেখি, তবে জটিলতার অন্ত নাই—তাহা ছেদন করিয়া, দাহন করিয়া, নিম্ল করিয়া কেমন করিয়া যে বিনাশ করিতে হয়, তাহা ভাবিয়া শেষ করা যায় না - সেদিক হইতে দেখিতে গেলে ধর্মকে বিরাট বিভীষিকা করিয়া তুলিতে হয় — কিছু আনন্দময়ের দিক হইতে দেখিলে তংক্ষণাং পাপ কুহেলিকার মতো অন্তর্হিত হয়। পাশ্চাত্য ধর্মশাস্ত্রে পাপ ও পাপ হইতে মুক্তি নিরতিশয় জটিল ও নিদারুল, মামুবের বৃদ্ধি তাহাকে উত্তরোত্তর গহন করিয়া তুলিয়াছে এবং সেই বিচিত্র পাপতত্বের ছারা ঈশরকে খণ্ডিত করিয়া, হুর্গম করিয়া ধর্মকে হুর্বল করিয়াছে।

অনতো বা সদ্পন্ন তমনো মা জ্যোতির্গন্ন মৃত্যোর্মান্থতং গন্ধ।
অসং হইতে সত্যে লইনা বাও, অভকার হইতে জ্যোতিতে লইনা বাও, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইনা বাও।
আমাদের অভাব কেবল সত্যের অভাব, আলোকের অভাব, অমৃতের অভাব আমাদের জীবনের সমস্ত দুংখ পাপ নিরানন্দ কেবল এইজ্লুই। সত্যের, জ্যোতির,
অমৃতের ঐশ্বর্য যিনি কিছু পাইরাছেন, তিনিই জানেন, ইহাতে আমাদের জীবনের
সমস্ত অভাবের একেবারে মৃলচ্ছেদ করিয়া দের। যে-সকল ব্যাঘাতে তাঁহার
প্রকাশকে আমাদের নিকট হইতে আছের করিয়া রাখে, তাহাই বিচিত্ররূপ ধারণ
করিয়া আমাদিগকে নানা হুংখ এবং অকৃতার্থতার মধ্যে অবতীর্ণ করিয়া দের।
সেইজ্লুই আমাদের মন অসত্যা, অক্কার ও বিনাশের আবরণ হইতে রক্ষা চাছে।
যখন সে বলে আমার হুংখ দ্র করো, তখন সে শেষ পর্বস্ক না ব্রিলেও এই কথাই
বলে — যখন সে বলে আমার দৈল্পমোচন করো, তখন সে যথার্থ কী চাহিতেছে, তাহা
না জানিলেও এই কথাই বলে। যখন সে বলে আমাকে পাপ হইতে রক্ষা করো,
তখনও এই কথা। সে না বিয়্যাও বলে —

### व्यविद्रावीर्य अधि।

### হে ব্যকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও।

আমরা ধ্যানযোগে আমাদের অন্তরবাহিরকে বেমন বিশেশরের দারাই বিকীর্ণ দেখিতে চেষ্টা করিব, তেমনি আমরা প্রার্থনা করিব বে, যে সভ্য যে জ্যোতি বে অমৃতের মধ্যে আমরা নিত্যই রহিয়াছি, তাহাকে সচেতনভাবে জানিবার যাহা-কিছু বাধা, সেই অসত্য সেই অন্ধকার সেই মৃত্যু যেন দূর হইয়া যার। বাহা নাই তাহা চাই না, আমাদের বাহা আছে তাহাকেই পাইব, ইহাই আমাদের প্রার্থনার বিষয়,—বাহা দূরে তাহাকে

সন্ধান করিব না, যাহা আমাদের ধীশক্তিতেই প্রকাশিত তাহাকেই আমরা উপলব্ধি করিব, ইহাই আমাদের ধ্যানের লক্ষ্য। আমাদের প্রাচীন ভারতবর্বের ধর্ম এইরূপ সরল, এইরূপ উদার, এইরূপ অন্তরন্ধ, তাহাতে স্বর্বিত ক্য়নাকুহকের স্পর্শ নাই।

জীবনধাত্রাসম্বন্ধেও ভারতবর্ষের উপদেশ এইরূপ সরল এবং মূলগামী। ভারতবর্ষ বলে—

### সজোবং হাদি সংখ্যার স্থাপী সংবতো ভবেৎ। স্থাপী সজোবকে হাল্যের মধ্যে স্থাপন করিয়া সংগত হইবেন।

স্থা যিনি চান তিনি সম্ভোষকে গ্রহণ করিবেন, সম্ভোষ যিনি চান তিনি সংযম অভ্যাস করিবেন। এ-কথা বলিবার তাংপর্ব এই যে, স্থাবের উপায় বাহিরে নাই, তাহা অস্তরেই আছে—তাহা উপকরণজ্ঞালের বিপুল জাঁটলতার মধ্যে নাই, তাহা সংযত চিন্তের নির্মল সরলতার মধ্যে বিরাজমান। উপকরণসঞ্চরের আদি-অন্ত নাই, বাসনাবহ্নিতে যত আহতি দেওরা বার, সমস্ত জন্ম হইরা ক্ষ্মিতিলিখা ক্রমশই বিস্তৃত হইতে থাকে, ক্রমেই সে নিজের অধিকার হইতে পরের অধিকারে যার, তাহার লোলুপতা ক্রমেই বিশ্বের প্রতি দাঙ্গণভাব ধারণ করে। স্থাকে বাহিরে কল্পনা করিয়া বিশ্বকে মূগন্নার মূগের মতো নিষ্ঠ্রবেগে তাড়না করিয়া ফিরিলে জাঁবনের শেবমূহুর্ত পর্যন্ত কেবল ছুটাছুটিই সার হয় এবং পরিণামে শিকারির উদ্ধাম অন্থ তাহাকে কোন্ অপঘাতের মধ্যে নিক্ষেপ করে, তাহার উদ্দেশ পাওয়া যার না।

এইরূপ উন্মন্তভাবে যথন আমরা ছুটিতে থাকি, তখন আমাদের আগ্রহের অসহবেগে সমস্ত ব্রুগং অস্পাই হইরা যায়। আমাদের চারিদিকে পদে পদে যে-সকল অযাচিত আনন্দ প্রভূত প্রাচুর্বের সহিত অহরহ প্রতীক্ষা করিয়া আছে, তাহাদিগকে অনায়াসেই আমরা লক্ষন করিয়া, দলন করিয়া, বিচ্ছিয় করিয়া চলিয়া যাই। ব্রুগতের অক্ষয় আনন্দের ভাগুরকে আমরা কেবল ছুটিতে ছুটিতেই দেখিতে পাই না। এইজন্তই ভারতবর্ষ বলিতেছেন—

#### **সংৰতো ভবেং**।

### প্রবৃত্তিবেশ সংবত করে।।

চাঞ্চল্য দূর হইলেই সম্ভোবের গুৰুতার মধ্যে জগতের সমস্ত বৃহৎ আনন্দগুলি আপনি প্রকাশিত হইবে। গতিবেগের প্রমন্ততাবশতই আমরা সংসারের বে-সকল স্নেহ-প্রেম-সৌন্দর্যকে, প্রতিদিনের শতশত মকলভাবের আদানপ্রদানকে লক্ষ্য করিতে পারি নাই, সংবত হইরা দ্বির হইরা তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপান্ত করিলেই তাহাদের ভিতরকার সমস্ত প্রশ্ব অতি সহজেই অবারিত হইরা যায়।

ষাহা নাই, ভাছারই শিকারে বাহির হইতে হইবে, ভারতবর্ষ এ পরামর্শ দেয় না—

ছুটাছুটিই যে চরম সার্থকতা, এ-কথা ভারতবর্ষের নহে। যাহা অস্তরে বাহিরে চারিদিকেই আছে, যাহা অজন্ত, যাহা এব, যাহা সহজ, ভারতবর্ব তাহাকেই লাভ করিতে পরামর্শ দের,—কারণ, তাহাই সত্য, তাহাই নিতা। যিনি অম্ভরে আছেন তাঁহাকে অন্তরেই লাভ করিতে ভারতবর্ষ বলে, যিনি বিশ্বে আছেন তাঁহাকে বিশের মধ্যেই উপলব্ধি করা ভারতবর্ষের সাধনা—আমরা যে অমৃতলোকে সহজেই বাস করিতেছি, দৃষ্টির বাধা দূর করিয়া তাহাকে প্রতাক্ষ করিবার জন্মই ভারতবর্ষের প্রার্থনা— **ठिखम**द्वायद्वद य जनाविन जानकना, याहाद नाम मुख्याय, जानत्मद याहा मुर्भन, তাহাকেই সমন্ত ক্ষোভ হইতে রক্ষা করা, ইহাই ভারতবর্ষের শিক্ষা। কিছু করনা করা নহে, রচনা করা নহে, আহরণ করা নহে; জাগরিত হওয়া, বিকশিত হওয়া, প্রতিষ্ঠিত হওরা,—বাহা আছে তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্ম অত্যস্ত সরল হওরা। যাহা সত্য তাহা সত্য বলিয়াই আমাদের নিকটতম,—সত্য বলিয়াই তাহা দিবালোকের ক্যায় আমাদের সকলেরই প্রাপ্য, তাহা আমাদের স্বরচিত নহে বলিয়াই তাহা আমাদের পক্ষে স্থাম, তাহা আমাদের সম্যক-ধারণার অতীত বলিয়াই তাহা আমাদের চিরঞ্জীবনের আশ্রয়, – তাহার প্রতিনিধিমাত্রই তাহা অপেকা স্বদূর – তাহাকে আমাদের কোনো আবশ্রক-বিশেষের উপধােগিরূপে, বিশেষ আয়ত্তিগমারূপে সহজ করিতে চেষ্টা করিতে शिलारे जारात्क कठिन कता रहा. जारात्क পतिजाांश कता रहा. বাহ্যাড়মরের মধ্যে খুঁজিয়া বেড়াইলে নিজের স্ষ্টিকেই খুঁজিয়া ফিরিতে হয়—এইরপে চেষ্টার উপস্থিত উত্তেজনামাত্র লাভ করি, কিন্ধ চরম সার্থকতা প্রাপ্ত হই না। আজ আমরা ভারতবর্ধের সেই উপদেশ ভূলিয়াছি, তাহার অকলম সরলতম বিরাটতম একনিষ্ঠ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শত্ধাবিভক্ত ধর্বতা-ধণ্ডতার তুর্গম গ্রুমধ্যে মায়ামুগীর অমুধাবন করিয়া ফিরিতেছি।

হে ভারতবর্বের চিরারাধ্যতম অন্তর্ধানী বিধাতৃপুরুষ, তুমি আমাদের ভারতবর্বকে সকল করে।। ভারতবর্বের সকলতার পথ একান্ত সরল একনিষ্ঠতার পথ। তোমার মধ্যেই তাহার ধর্ম, কর্ম, তাহার চিত্ত পরম ঐক্যলাভ করিয়া জগতের, সমাজের, জীবনের সমস্ত জটিলতার নির্মল সহজ্ঞ মীমাংসা করিয়াছিল। যাহা স্বার্থের, বিরোধের, সংশয়ের নানা শাখাপ্রশাখার মধ্যে আমাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়, যাহা বিবিধের আকর্বণে আমাদের প্রবৃত্তিকে নানা অভিমূপে বিক্ষিপ্ত করে, যাহা উপকরণের নানা জ্ঞালের মধ্যে আমাদের চেষ্টাকে নানা আকারে ভ্রাম্যাণ করিতে থাকে, তাহা ভারতবর্বের পত্না নহে। ভারতবর্বের পথ একের পথ, তাহা বাধাবর্জিত তোমারই পথ—আমাদের বৃদ্ধ পিতামহদের পদার্কচিন্তিত সেই প্রাচীন প্রশস্ত পুরাতন সরল রাজপথ যদি পরিত্যাগ না

করি, তবে কোনোমতেই আমরা ব্যর্থ হইব না। জগতের মধ্যে অন্ত দারুল তুর্বোগের তুর্দিন উপস্থিত হইরাছে—চারিদিকে যুদ্ধভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে—বাণিজ্যর্মণ তুর্বলকে ধূলির সহিত দলন করিয়া ঘর্যরশব্দে চারিদিকে ধাবিত হইরাছে—স্থার্থের ঝঞ্চাবায়ু প্রলর্মগর্জনে চারিদিকে পাক খাইয়া ফিরিতেছে—হে বিধাতঃ, পৃথিবীর লোক আজ তোমার সিংহাসন শৃশু মনে করিতেছে, ধর্মকে জ্বভ্যাসজ্ঞনিত সংস্থারমাত্র মনে করিয়া নিশ্চিস্তচিতে যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে—হে শাস্তং শিবমবৈতম্ এই ঝঞ্চাবর্তে আমরা ক্ষ্ম হইব না, ভ্রম্মত পত্ররাশির গ্রায় ইহার দারা আরুই হইয়া ধূলিধ্বজা তুলিয়া দিগ্বিদিকে লাম্যমাণ হইব না—আমরা পৃথিবীব্যাপী প্রশন্ধ-তাগুবের মধ্যে একমনে একাগ্রনিষ্ঠায় এই বিপুল বিশাস যেন দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া থাকি যে—

### অধর্মে গৈধতে তাবং ততে। ছদ্রাণি পশুতি ততঃ সপত্নান জয়তি সমূলন্ত বিনন্ততি।

অধর্মের দারা আপাতত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওরা বার, আপাতত মঙ্গল দেখা বার, আপাতত শক্রুরা পরান্তিত হইতে থাকে, কিন্তু সমূলে বিনাশ পাইতে হয়।

একদিন নানা তুংগ ও আঘাতে বৃহৎ শ্বশানের মধ্যে এই তুর্বোগের নিবৃত্তি হইবে—
তথন যদি মানবসমাজ এই কথা বলে যে, শক্তির পূজা ক্ষমতার মন্ততা স্বার্থের দারুল
তুশ্চেষ্টা যথন প্রবলতম, মোহান্ধকার যথন ঘনীভূত এবং দলবদ্ধ ক্ষ্পিত আত্মন্তরিতা যথন
উত্তরে-দক্ষিণে পূর্বে-পশ্চিমে গর্জন করিয়া ফিরিতেছিল, তথনও ভারতবর্ধ আপন ধর্ম
হারায় নাই, বিশাস ত্যাগ করে নাই, একমাত্র নিত্যসত্যের প্রতি নিষ্ঠা স্থির
রাধিয়াছিল—সকলের উর্ধে নির্বিকার একের পতাকা প্রাণপণ দৃচ্মৃষ্টিতে ধরিয়াছিল—
এবং সমস্ত আলোড়ন-গর্জনের মধ্যে মা ভৈঃ মন্ত্র উদ্ধারণ করিয়া বলিতেছিল—

### আনন্দং ব্ৰহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কুভল্চন-

একের আনন্দ, বন্ধের আনন্দ, যিনি জানিগছেন, তিনি কিছু হইতেই জ্মপ্রাপ্ত হন না
ইহাই যদি সম্ভবপর হয়, তবে ভারতবর্ষে ঋষিদের জন্ম, উপনিষদের শিক্ষা, গীতার
উপদেশ, বছশতান্দী হইতে নানা ত্বং অবমাননা, সমস্তই সার্থক হইবে—বৈর্বের দারা
সার্থক হইবে, ধর্মের দারা সার্থক হইবে, ব্রন্ধের দারা সার্থক হইবে—দন্তের দারা নহে,
প্রতাপের দারা নহে, স্বার্থসিন্ধির দারা নহে।

उं भाष्टिः भाष्टिः भाष्टिः।

# রবীজ্র-রচনাবলী প্রাচীন ভারতের "একঃ"

उक हैव छत्का पिवि छिक्केट्डाक्ट्डात्मक्ष शुर्रः शुक्रदव गर्वम् । বুক্ষের স্থার আকাশে শুরু হইরা আছেন সেই এক। সেই পুরুবে সেই পরিপূর্ণে এ সমন্তই পূর্ণ। বৰা সৌষ্য বরাংসি বাসোরকং সম্প্রতিষ্ঠন্তে। এবং হ বৈ তৎ সর্বং পর আন্ধনি সম্প্রতিষ্ঠতে। হে সৌমা, পক্ষিসকল বেমন বাসবুক্ষে আসিরা হির হয়, তেমনি এই বাহা কিছু, সমস্তই পরমান্তার প্রতিষ্ঠিত চইবা থাকে।

নদী বেমন নানা বক্রপথে সরলপথে. নানা শাখা-উপশাখা বহন করিয়া. নানা নির্বারধারায় পরিপুষ্ট হইয়া, নানা বাধাবিপত্তি ভেদ করিয়া এক মহাসমুদ্রের দিকে খাবমান হয় –মহুয়ের চিত্ত সেইরূপ গমাস্থান না জানিয়াও অসীম বিখবৈচিত্রো কেবলই এক হইতে আর একের দিকে কোধায় চলিয়াছিল ? কুতৃহলী বিজ্ঞান খণ্ডখণ্ড পদার্থের দ্বারে দ্বারে অণুপরমাণুর মধ্যে কাহার সন্ধান করিতেছিল ? ক্ষেছ-প্রীতি পদে পদে বিরহ-বিশ্বতি-মৃত্যুবিচ্ছেদের দারা পীড়িত হইয়া, অস্তহীন তৃষ্ণার দারা তাড়িত হইয়া, পথে পথে কাহাকে প্রার্থনা করিয়া ফিরিতেছিল ? ভরাতুরা ভক্তি তাহার পূজার অর্ঘ্য মন্তকে লইয়া অগ্নি-সূর্য-বায়ু-বজ্র-মেষের মধ্যে কোথার উদ্প্রান্ত হইতেছিল ?

এমন সময়ে সেই অন্তবিহীন প্রপরস্পরায় ভ্রাম্যমাণ দিশাহারা প্রথিক ১নিতে পাইল—পথের প্রান্তে ছায়া-নিবিড় তপোবনের গম্ভীর মন্তে এই বার্ছা উদ্গীত ইইতেছে— उक हैव खरका पिवि छिक्टेट खरनकर पूर्वर पूक्तरव नर्वम् ।

বুক্ষের স্থার আকাশে তম হইরা আছেন সেই এক। সেই পুরুষে সেই পরিপূর্ণে এ সমন্তই পূর্ণ। সমস্ত পথ শেষ হইল, সমস্ত পথের কপ্ত দূর হইরা গেল। তথন অস্কুহীন কার্য-কারণের ক্লান্তিকর শাখাপ্রশাখা হইতে উত্তীর্ণ হইরা জ্ঞান বলিল-

### এकदेशवानुसहेवादवजनधारमञ्जर अन्य ।

विक्रित विराद क्ष्म वहरम्ब प्रदेश और मनदित्यम अवत्य अक्षारे विचित्त सरेता সহস্র বিভীবিকা ও বিশ্বরের মধ্যে দেবতা-সন্থানপ্রাম্ভ ভক্তি তথন বলিল—

এব সর্বেশ্বর এব ভূতাধিপতিরের ভূতপাল এব সেতুবিধরণ এবাং লোকানামসন্তেলার। এই একই সকলের ঈশর, সকল জীবের অধিপতি, সকল জীবেৰ পালনকর্তা-এই একই সেতৃস্ত্রত্ত হইরা সকল লোককে ধারণ করিরা ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতেছেন।

বাহিরের বহুতর আঘাতে আকর্ষণে ক্লিষ্ট-বিক্ষিপ্ত প্রেম কহিল-

उत्पठ्ड त्यवः भूखांद त्याता विखाद (शार्वाश्काता मर्वाचावकार वनवर्गाचा ।

সেই বে এক, তিনি সকল হইতে অন্তরতর পরবাদ্ধা, তিনিই পুত্র হইতে প্রিয়, বিত হ'তে প্রিয়, অঞ্চ नकन इट्रेट्ट थिता।

মূহুর্তেই বিশের বছত্ববিরোধের মধ্যে একের ধ্রুবশান্তি পরিপূর্ণ হইয়া দেখা দিল,— একের সত্য, একের অভয়, একের আনন্দ, বিচ্ছিন্ন জগৎকে এক করিয়া অপ্রমেয় সৌন্দর্বে গাঁধিয়া তুলিল।

শিশির-নিষিক্ত শীতের প্রত্যুবে পূর্বদিক যথন অরুণবর্ণ, লঘুবাম্পাচ্ছর বিশাল প্রান্তরের মধ্যে আসর জাগরণের একটি অধণ্ড শান্তি বিরাজমান,—যখন মনে হয়, বেন জীবধাত্রী মাতা বস্থদ্বরা আহ্মমূহুর্তে প্রথম নেত্র উন্মীলন করিয়াছেন, এখনও সেই विश्राशिक्ती छाँहात विश्रुल गृह्द व्यमःशासीवशाननकार्य चात्रस्थ करतन नाहे, जिनि रयन, দিবসারত্তে ওংকারমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জগন্মন্দিরের উদ্ঘাটিত স্বর্ণতোরণদ্বারে ত্রন্ধান্তপতির নিকট মন্তক অবনত করিয়া তার হইয়া আছেন—তথন যদি চিন্তা করিয়া দেখি, তবে প্রতীতি হইবে, সেই নির্জন নিঃশব্দ নীহারমণ্ডিত প্রান্তবের মধ্যে প্রয়াসের অন্ধ নাই। • প্রত্যেক তৃণদলের অণুতে অণুতে জীবনের বিচিত্র চেষ্টা নিরম্ভর, প্রত্যেক শিশিরের কণায় কণায় সংযোজন-বিযোজন-আকর্ষণ-বিকর্ষণের কার্য বিশ্রামবিহীন ৷ অথচ এই অপ্রান্ত অপরিমের কর্মব্যাপারের মধ্যে খান্তিসৌনর্ব অচল হইছা আছে। অভ এই মুহূর্তে এই প্রকাণ্ড পৃথিবীকে যে প্রচণ্ড-শক্তি প্রবলবেগে শুন্তে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিয়াছে, সে শক্তি আমাদের কাছে কণাটমাত্র কহিতেছে না, শব্দটমাত্র করিতেছে না। অন্ত এই মুহুর্তে পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া সমস্ত মহাসমূদ্রে যে লক্ষ-লক্ষ তরক সগর্জন তাণ্ডবনৃত্য করিতেছে, শতসহস্র নদনদীনির্বরে যে কলোল উঠিতেছে, অরণ্যে-व्यतः (य व्यान्सामन, भन्नत्व-भन्नत्व त्य मर्मद्रश्वनि, व्याभदा जाशाद की व्यानित्जिहि। विश्ववाभी व महाकर्मभानाम पिवानाबि नक्करकां है ज्याजिक मोर्भन निर्वाप नाहे, जाहान অনম্ভ কলবৰ কাহাকে বধির করিয়াছে, — তাহার প্রচণ্ড প্রয়াসের দুশ্র কাহাকে পীড়িত করিতেছে? এই কর্মজালবেষ্টিত পৃথিবীকে যথন বৃহদ্ভাবে দেখি, তখন দেখি, তাহা চিরদিন অক্লান্ত অক্লিষ্ট প্রশান্ত স্থলর—এত কর্মে এত চেষ্টার এত জনমৃত্যু-স্থপত্যথের অবিশ্রাম চক্রবেশার সে চিস্কিত চিহ্নিত ভারাক্রাম্ভ হর নাই। চিবদিনই তাহার প্রভাত কী সৌম্যস্থল্যর, তাহার মধ্যাহ্ন কী শাস্তগন্তীর, তাহার সারাহ্ন কী করণ-কোমল, তাহার वांबि को छेनाव-छेनानीन। এত বৈচিত্র্য এবং প্রবাসের মধ্যে এই স্থিব শান্তি এবং र्जीन्सर्व এত कनबत्वब मरशा এই পরিপূর্ণ সংগীত की कविवा मख्यलब हरेन ? रेहाब এक উত্তর এই ষে—

> বৃক্ষ ইব তরো দিবি ভিঠত্যেক:। মহাকাশে বৃক্ষের ভার তর হইরা আছেন, সেই এক।

**म्बर्के क्रिया प्रमा**त अवः विषक्रित मस्याक विषकाणी मास्रि विदालमान।

গভীর রাত্রে অনার্ত আকাশতলে চারিদিককে কী নিভ্ত এবং নিজেকে কী একাকী বলিয়া মনে হয়। অপচ তখন আলোকের যবনিকা অপসারিত হইয়া গিরা হঠাং আমরা জানিতে পাই যে, অন্ধকার সভাতলে জ্যোতিকলোকের অনম্ভ জনতার মধ্যে আমরা দণ্ডায়মান। এ কী অপরূপ আশ্চর্য, অনম্ভ জগতের নিভ্ত নির্জনতার কত জ্যোতির্ময় এবং কত জ্যোতির্মীন মহাস্থ্যমণ্ডল, কত অগণ্য যোজনব্যাপী চক্রপথে ঘূর্নতা, কত উদ্ধাম বাষ্পসংঘাত, কত ভীষণ অগ্নি-উচ্ছ্যাস—তাহারই মধ্যস্থলে আমি সম্পূর্ণ নিভ্তে – একান্ত নির্জনে রহিয়াছি – শান্তি এবং বিরামের সীমা নাই। এমন সম্ভব হইল কী করিয়া ? ইহার কারণ —

### বৃক্ষ ইব ন্তকো দিবি ভিষ্ঠভোক:।

নহিলে এই জগং, যাহা বিচিত্র, যাহা অগণ্য, যাহার প্রত্যেক কণা-কণিকাটিও কম্পিত-ঘূর্ণিত, তাহা কী ভয়ংকর। বৈচিত্র্য যদি একবিরহিত হয়, অগণ্যতা যদি একস্থত্তে গ্ৰাপত না হয়, উন্থত শক্তিসকল যদি শুৰু একের দ্বারা ধৃত হইয়া না পাকে, তবে তাহা কী করাল, তবে বিশ্বলংসার কী অনির্বচনীয় বিভীষিকা। তবে আমরা দুর্ধর্ম জগৎপুঞ্জের মধ্যে কাহার বলে এত নিশ্চিন্ত হইয়া আছি ? এই মহা-অপরিচিত, যাহার প্রত্যেক কণাটিও আমাদের কাছে হুর্ভেগ্ন রহস্ত, কাহার বিশ্বাদে আমরা ইহাকে চিরপরিচিত মাতৃক্রোড়ের মতো অহুভব করিতেছি। এই যে আসনের উপর আমি এখনই বসিয়া আন্তি, ইহার মধ্যে সংযোজনবিষোজনের যে মহাশক্তি কাজ করিতেছে. তাহা এই আসন হইতে আরম্ভ করিয়া সুর্যলোক-নক্ষত্রলোক পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন-অথণ্ড ভাবে চলিয়া গেছে, তাহা যুগযুগান্তর হইতে নিরন্তরভাবে লোকলোকান্তরকে পিণ্ডীকৃত-পৃথকত্বত করিতেছে, আমি তাহারই ক্রোড়ের উপর নির্ভয়ে আরামে বসিয়া আছি তাহার ভীষণ সম্ভাকে জানিতেও পারিতেছি না—সেই বিশ্বব্যাপী বিরাট ব্যাপার আমার বিশ্রামের লেশমাত্র ক্ষতি করিতেছে না। ইহার মধ্যে আমরা খেলিতেছি, গৃহনির্মাণ ক্রিতেছি—এ আমাদের কে? ইহাকে প্রশ্ন ক্রিলে এ কোনোই উত্তর দেয় না। ইহা দিকে-দিকে আকাশ হইতে আকাশাস্তরে নিষ্ণদেশ হইয়া শতধা-সহস্রধা চলিয়া গেছে—এই মৃক মৃঢ় মহাবছরপীর সঙ্গে কে আমাদের এমন প্রিয়, পরিচিত, আত্মীয়সম্বন্ধ বাঁধিয়া দিয়াছেন ? তিনি-বিনি.

### ৰৃক ইব অনো দিবি ভিঠতোক:।

এই এককে আমরা বিশের বৈচিত্র্যের মধ্যে স্থানর এবং বিশের শক্তির মধ্যে শাস্তিস্বরূপে দেখিতেছি, তেমনি মাছবের সংসারের মধ্যে সেই স্তব্ধ একের ভাবটি কী? সেই ভাবটি মন্তব। এখানে আঘাতপ্রতিঘাতের সীমা নাই, এখানে স্থাছংখ বিরহমিলন

বিপংসম্পদ লাভক্ষতিতে সংসারের সর্বত্র সর্বন্ধণ বিক্ষ্ম হইয়া আছে। কিন্তু এই চাঞ্চল্য এই সংগ্রামের মধ্যে সেই এক নিয়ত শুরু হইয়া আছেন বলিয়া সংসার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। সেইজ্লুই নানা বিরোধবিদ্ধেরের মধ্যেও পিতামাতার সহিত পুত্র, ভাতার শ্রহিত জাতা, প্রতিবেশীর সহিত প্রতিবেশী, নিকটের সহিত দূর, প্রত্যহ প্রতিম্হুর্তেই গ্রথিত হইয়া উঠিতেছে। সেই ঐক্যুক্তাল আমরা ক্ষণিকের আক্ষেপে ষতই ছিয়বিছিয় করিতেছি, ততই তাহা আপনি ক্ষোড়া লাগিয়া ষাইতেছে। যেমন খণ্ডভাবে আমরা জগতের মধ্যে অসংখ্য কদর্যতা দেখিতে পাই, কিন্তু তাহা সন্থেও সমস্ত জগৎ মহাসৌন্দর্বে প্রকাশিত – তেমনি খণ্ডভাবে সংসারে পাপতাপের সীমা নাই, তথাপি সমস্ত সংসার অবিছিয়ে মঙ্গলস্থতে চিরদিন শ্বত হইয়া আছে। ইহার অংশের মধ্যে কত অলান্তি কত অসামঞ্জ্য দেখিতে পাই, তবু দেখি, ইহার সমগ্রের মঙ্গল-আদর্শ কিছুতে নই হয় না। সেইজ্লু মাহুষ সংসারকে এমন সহক্ষে আশ্রয় করিয়া আছে। এত রহৎ লোকসংঘ, এত অসংখ্য অনাত্মীয়, এত প্রবল স্বার্থসংঘাত, তবু এ সংসার রমণীয়, তবু ইহা আমাদিগকে রক্ষা ও পালন করিবার চেষ্টা করে, নই করে না। ইহার দৃংখতাপও মহামক্লসংগীতের একতানে অপূর্ব ছন্দে মিলিত হইয়া উঠিতেছে—কেননা,

### বৃক্ষ ইব শুদো দিবি ভিগ্নত্যেক:।

আমরা আমাদের জীবনকে প্রতিক্ষণে খণ্ডখণ্ড করি বলিয়াই সংসারতাপ ত্ঃসহ হয়।
সমস্ত ক্ষ্ম বিচ্ছিন্নতাকে সেই মহান একের মধ্যে গ্রণিত করিতে পারিলে, সমস্ত আক্ষেপবিক্ষেপের হাত হইতে পরিত্রাণ পাই। সমস্ত হদয়র্ত্তি সমস্ত কর্মচেষ্টাকে তাঁহার
দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে কোন্ বাধায় আমার অধীয়তা, কোন্ বিশ্লে
আমার নৈরাশ্র, কোন্ লোকের কথায় আমার ক্ষোভ, কোন্ ক্ষমতায় আমার
অহংকার, কোন্ বিক্লতায় আমার মানি! তাহা হইলেই আমার সকল কর্মের
মধ্যেই ধৈর্য ও শান্তি, সকল হদর্ত্তির মধ্যেই সৌন্দর্য ও মন্তল উদ্ভাসিত হয়, তৃংখতাপ
পূণ্যে বিকশিত এবং সংসারের সমস্ত আঘাতবেদনা মাধুর্যে উচ্ছুসিত হইয়া উঠে। তখন
সর্বত্র সেই ন্তন্ধ একের মন্তলবন্ধন অহুভব করিয়া সংসারে তৃঃধের অন্তিত্বকে তৃর্ভেন্ত
প্রহেলিকা বলিয়া গণ্য করি না—তৃঃধের মধ্যে, শোকের মধ্যে, অভাবের মধ্যে নত্মন্তকে
তাঁহাকেই স্বীকার করি—বাঁহার মধ্যে যুগ্যুগান্তর হইয়া আছে।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাগোতি য ইহ দানেব পশ্যতি। মৃত্যু হইতে সে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়, বে ইহাকে দানা করিয়া দেখে। খণ্ডতার মধ্যে কদর্বতা, সৌন্দর্ব একের মধ্যে ; খণ্ডতার মধ্যে প্রায়াস, শাস্তি একের মধ্যে; খণ্ডতার মধ্যে বিরোধ, মঙ্গল একের মধ্যে; তেমনি খণ্ডতার মধ্যেই মৃত্যু, অমৃত সেই একের মধ্যে। সেই এককে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিরা দেখিলে, সহল্রের হাত হইতে আপনাকে আর রক্ষা করিতে পারি না। তবে বিষয় প্রবল হইরা উঠে, ধনু-জন-মান বড়ো আকার ধারণ করিয়া আমাদিগকে ঘুরাইতে থাকে, অশ্বরথ-ইট্টককাঁট মর্যাদালাভ করে, দ্রব্যসামগ্রী-সংগ্রহচেষ্টার অন্ত থাকে না, প্রতিবেশীর সহিত নিরন্তর প্রতিযোগিতা জাগিয়া উঠে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কাড়াকাড়ি-হানাহানির মধ্যে নিজেকে খণ্ড খণ্ড করিতে থাকি, এবং মৃত্যু যখন আমাদের এই ভাণ্ডারদার হইতে আমাদিগকে অক্সাং আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়, তখন সেই শেষ মৃহুর্তে সমন্ত জীবনের বহুবিরোধের সঞ্চিত তুপাকার দ্রব্যসামগ্রীগুলাকেই প্রিয়তম বলিয়া, আত্মার পরম আশ্রমন্থল বলিয়া, অন্তিমবলে বক্ষে আকর্ষণ করিয়া ধরিতে চাহি।

वनरेनदवनमाथनाः त्वरं नामावि किक्न।

मत्तव बाबारे रेश পांख्वा वाब ता, **र्रे**शटड 'नाना' किंदूरे नारे।

বিশ্বজগতের মধ্যে যে অপ্রমেয় ধ্রুব রহিয়াছেন, তিনি বাহ্নত একভাবে কোণাও প্রতিভাত নহেন,—মনই নানার মধ্যে সেই এককে দেখে, সেই এককে প্রার্থনা করে, সেই এককে আশ্রেয় করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করে। নানার মধ্যে সেই এককে না পাইলে মনের স্থাশান্তিমঙ্গল নাই, তাহার উদ্ভান্ত-ভ্রমণের অবদান নাই। সে ধ্রুব একের সহিত মন আপনাকে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করিতে না পারিলে, সে অমৃতের সহিত যুক্ত হয় না—সে ধণ্ডথণ্ড মৃত্যুদ্বারা আহত তাড়িত বিক্ষিপ্ত হইয়া বেড়ায়। মন আপনার য়াভাবিকধর্মবশতই কখনো জানিয়া, কখনো না জানিয়া, কখনো বক্রপথে কখনো সরলপথে, সকল জানের মধ্যে—সকল ভাবের মধ্যে অহরহ সেই পরম ঐক্যের পরম আনন্দকে সন্ধান করিয়া ক্ষিরে। যখন পায়, তখন একমুহুর্ভেই বলিয়া উঠে—আমি অমৃতকে পাইয়াছি,—বলিয়া উঠে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-মারিত্যবর্গং তমসঃ পরতাং। ব এতদ্বিদ্বরমূতাতে ভবতি।

. অক্কারের পরে আমি এই জ্যোতির্ময় মহান পুরুষকে জানিয়াছি। বাঁহারা ইহাকে জানেন, উাহার। অমর হন।

পত্নী মৈত্রেরীকে সমস্ত সম্পত্তি দিরা ষাজ্ঞবন্ধ্য বখন বনে যাইতে উন্মত হইলেন, তখন মৈত্রেরী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ সমস্ত লইরা আমি কি অমর হইব ? যাজ্ঞবন্ধ্য কহিলেন, না, বাহারা উপকরণ লইরা থাকে, তাহাদের বেরুপ, তোমারও সেইরুপ জীবন হইবে। তখন মৈত্রেরী কহিলেন—

### বেৰাহং ৰাষ্তা তাং কিমহং তেৰ কুৰ্বাম্ ? যাহার বারা আদি অমৃতা না হইৰ, তাহা লইলা আমি কী করিব ?

যাহা বছ, যাহা বিচ্ছিন্ন, যাহা মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত, তাহাকে পরিত্যাপ করিয়া ক্রান্তেরী অথও অমৃত একের মধ্যে আশ্রের প্ররিণা করিয়াছিলেন। মৃত্যু এই জগতের সহিত, বিচিত্রের সহিত, অনেকের সহিত, আমাদের সম্বন্ধের পরিবর্তন করিয়া দেয়—কিন্তু সেই একের সহিত আমাদের পরিবর্তন দ্বাহাইতে পারে না। অতএব যে সাধক সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত আমাদের পরিবর্তন দ্বাহাইতে পারে না। অতএব যে সাধক সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সেই এককে আশ্রের করিয়াছেন, তিনি অমৃতকে বরণ করিয়াছেন; তাঁহার কোনো ক্ষতির ভয় নাই, বিচ্ছেদের আশ্রুর নাই। তিনি জ্বানেন, জীবনের স্থবত্বং নিয়ত চঞ্চল, কিন্তু তাহার মধ্যে সেই কল্যাণরূপী এক ন্তর্ক হইয়া রহিয়াছেন, লাভক্ষতি নিত্য আসিতেছে যাইতেছে, কিন্তু সেই এক পরমলাভ আত্মার মধ্যে স্তন্ধ হইয়া বিরাজ করিতেছেন; বিপৎসম্পদ্ মৃত্তে মুহূর্তে আবর্তিত হইতেছে, কিন্তু—

এবাস্ত পরমা গতি:, এবাস্ত পরমা সম্পৎ,

এবোহন্ত পরমো লোক:, এবোহন্ত পরম আনন্দ:।

সেই এক রহিরাছেন—বিনি জীবের পরমা গতি, বিনি জীবের পরমা সম্পৎ, বিনি জীবের পরম লোক, বিনি জীবের পরম জানন্দ।

রেশম-পশম আসন-বসন কার্ছ-লোষ্ট্র স্বর্ণ-রোপ্য লইয়া কে বিরোধ করিবে ? তাহারা আমার কে? তাহারা আমাকে কী দিতে পারে? তাহারা আমার পরমসম্পংকে অন্তরাল করিতেছে, তাহাতে দিবারাত্রির মধ্যে লেশমাত্র ক্ষোভ অমুভব করিতেছি না, কেবল তাহাদের পুঞ্জীক্বত সঞ্চয়ে গর্ববোধ করিতেছি। হস্তি-অশ্ব-কাচ-প্রস্তরেরই গৌরব, আত্মার গৌরব নাই, শৃক্ত জদয়ে জদয়েখরের স্থান নাই। সর্বাপেক্ষা হীনতম দীনতা যে পরমার্থহীনতা, তাহার দারা সমস্ত অন্তঃকরণ রিক্ত শ্রীহীন মলিন, কেবল বসনে-ভ্ৰষণে উপকরণে-আয়োজনে আমি ফীত। জগদীখরের কাজ করিতে পারি না ; কেননা শ্ব্যা-আসন-বেশভ্বার কাছে দাস্থত লিখিয়া দিয়াছি, জড়-উপকরণ জ্ঞালের কাছে মাধা বিকাইয়া বসিয়াছি সেই সকল ধূলিমর পদার্থের ধূলা ঝাড়িতেই आभाव मिन यात्र । क्रेन्द्रवत काटक आभाव किছ मिराव मामर्था नारे, कावन बढ़ानर्यक्र-অশ্বরেধে আমার সমস্ত দান নিঃশেষিত। সমস্ত মঙ্গলকর্ম পড়িয়া রহিল, কারণ পাঁচজ্বনের মুখে নিজের নামকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়া আড়ম্বরে জীবনযাপন করিতেই আমার সমস্ত চেষ্টার অবসান। শতছিত্র কলসের মধ্যে জলসঞ্চয় করিবার জন্ম জীবনের শেষমূহুৰ্ত পূৰ্বন্ত ব্যাপৃত বহিনাছি, অবাবিত অমৃতপানাবার সন্মুখে তান হইনা বহিনাছে; যিনি সকল সভাের সভা, অন্তরে-বাহিরে জানে-ধর্মে কোধাও তাঁহাকে দেবি না — এতবড়ো অন্ধতা লইরা আমি পরিতপ্ত। যিনি আনন্দরপময়তম, যে আনন্দের কণামাত্র আনন্দে সমন্ত জীবজন্তব প্রাণের চেষ্টা মনের চেষ্টা প্রীতির চেষ্টা প্রণ্যের চেষ্টা উৎসাহিত রহিয়াছে, তাঁহাতে আমার আনন্দ নাই, আমার আনন্দ আমার গর্ব কেবল উপকরণসামগ্রীতে,—এমন বৃহৎ জড়ত্বে আমি পরিবৃত; যাঁহার অদৃশ্য অঙ্গুলিনির্দেশে জীবপ্রকৃতি
অক্কাত অকীতিত সহস্র সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া স্বার্থ হইতে পরমার্থে, স্বেচ্ছাচার
হইতে সংখ্যমে, এককতা হইতে সমাজতন্ত্রে উপনীত হইয়াছে, যিনি মহদ্ভয়ং বক্সম্ভতম্,
যিনি দয়েজন ইবানলঃ, সর্বকালে সর্বলোকে যিনি আমার ঈশ্বর, তাঁহার আদেশবাক্য
আমার কর্ণগোচর হয় না, তাঁহার কর্মে আমার কোনো আস্থা নাই, কেবল জীবনের
কয়েকদিন্মাত্র যে-কয়েকটি লোককে পাচজন বলিয়া জানি, তাহাদেরই ভয়ে এবং
তাহাদেরই চাটুবাক্যে চালিত হওয়াই আমার তুর্লভ মানবজন্মের একমাত্র লক্ষ্য—
এমন মহামৃঢ়তার দ্বারা আমি সমাচ্ছয়। আমি জানি, আমি দেখিতে পাই না —

### वृक् हेव खरका मिवि छिडेरङाकरखरनमः भूनः भूकरवन प्रवंत्।

আমার কাছে সমন্ত জগং ছিন্নবিচ্ছিন্ন, সমস্ত বিজ্ঞান খণ্ডবিখণ্ড, সমন্ত জীবনের লক্ষ্য কুদ্রকুদ্র সহস্র অংশে বিভক্ত বিদীর্গ।

হে অনস্ত বিশ্বসংসারের পরম এক পরমাত্মন্, তুমি আমার সমস্ত চিত্তকে গ্রহণ করো। তুমি সমস্ত জগতের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও পূর্ণ করিয়া স্তর হইয়া রহিয়াছ, তোমার সেই পূর্ণতা আমি আমার দেহে-মনে, অন্তরে-বাহিরে, জ্ঞানে-কর্মে-ভাবে ষেন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারি। আমি আপনাকে সর্বতোভাবে তোমার বারা আরুত রাধিয়া নীরবে নিরভিমানে তোমার কর্ম করিতে চাই। অহরহ তুমি আদেশ করো. তুমি আহ্বান করো, তোমার প্রসন্ধান্তবারা আমাকে আনন্দ দাও, তোমার দক্ষিণবাহবারা আমাকে বল দান করো। অবসাদের তুর্দিন ষধন আসিবে, বন্ধুরা ষধন নিরস্ত হইবে, লোকেরা যথন লাস্থনা করিবে, আহকুল্য যথন তুর্লভ হইবে, তুমি আমাকে পরান্ত-ভূলুষ্টিত হইতে দিয়ো না; আমাকে সহস্রের মুধাপেক্ষী করিয়ো না; আমাকে সহস্রের ভরে ভীত, সহস্রের বাক্যে বিচলিত, সহস্রের আকর্ষণে বিক্ষিপ্ত হইতে যেন না হয়। এক-ভূমি আমার চিত্তের একাসনে অধীশর হও, আমার সমস্ত কর্মকে একাকী অধিকার করো, আমার সমস্ত অভিমানকে দমন করিয়া আমার সমস্ত প্রবৃত্তিকে তোমার পদপ্রান্তে একত্রে সংযত করিয়া রাখো। হে অক্ষরপুরুষ, পুরাতন ভারতবর্বে তোমা হইতে যখন পুরাণী প্রজ্ঞা প্রস্ত হইয়াছিল, তথন আমাদের সরলয়দয় পিতামহণণ ব্রন্ধের অভর ব্রক্ষের আনন্দ যে কী, তাহা জানিয়াছিলেন। তাঁহারা একের বলে বলী, একের তেকে তেজ্বী, একের গৌরবে মহীয়ান হইয়াছিলেন। পতিত ভারতবর্ষের জন্ম পুনর্বার সেই প্রজালোকিত নির্মল নির্ভয় জ্যোতির্ময় দিন তোমার নিকটে প্রার্থনা করি। পুণিবীতলে

আর-একবার আমাদিগকে তোমার সিংহাসনের দিকে মাধা তুলিরা দাড়াইতে দাও। আমরা কেবল যুদ্ধবিগ্রহ-যন্ত্রতন্ত্র-বাণিজ্যব্যবসায়ের দ্বারা নছে, আমরা স্কুক্ঠিন স্থানির্মল সস্তোববলিষ্ঠ ব্রহ্মচর্বের বারা মহিমাবিত হইরা উঠিতে চাহি। আমরা রাজত্ব চাই না. প্রভূত্ব চাই না, ঐশ্বর্য চাই না, প্রত্যন্থ একবার ভূতু বংশবর্গাকের মধ্যে ভোমার মহাসভাতলে একাকী দণ্ডায়মান হইবার অধিকার চাই। তাহা হইলে আর আমাদের व्यथमान नारे. व्यभीने नारे. पातिका नारे। वामाप्तत त्यम्का पीन रहेक. वामाप्तत উপকরণসামগ্রী বিরল হউক, তাহাতে যেন লেশমাত্র লক্ষা না পাই- কিছু চিত্তে যেন ভয় না থাকে, কুত্রতা না থাকে, বন্ধন না থাকে, আত্মার মর্যাদা সকল মর্যাদার উধ্বে থাকে. তোমারই দীপ্তিতে বন্ধপরায়ণ ভারতবর্ষের মুকুটবিহীন উন্নত ললাট যেন জ্যোতিমং হইয়া উঠে। আমাদের চতুর্দিকে সভ্যতাভিমানী বিজ্ঞানমদমত্ত বাহুবলগর্বিত স্বার্থনিষ্ঠর জাতিরা যাহা লইয়া অহরহ নখদস্ত শানিত করিতেছে, পরস্পরের প্রতি সতর্ক-ক্রষ্ট কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে, পৃথিবীকে আতঙ্কে কম্পান্থিত ও ভ্রাত্রশোণিতপাতে পঙ্কিল করিয়া তুলিতেছে, সেই সকল কাম্যবস্থ এবং সেই পরিস্ফীত আত্মাভিমানের দ্বারা তাহারা কখনোই অমর হইবে না, তাহাদের বন্ধতন্ত্র, তাহাদের বিজ্ঞান, তাহাদের পর্বতপ্রমাণ উপকরণ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। তাহাদের সেই বলমন্ততা ধনমন্ততা সেই উপকরণবহুলতার প্রতি ভারতবর্ষের যেন লোভ না জন্মে। হে অদিতীয় এক. তপশ্বিনী ভারতভূমি যেন তাহার বঙ্গবসন পরিয়া তোমার দিকে তাকাইয়া বন্ধবাদিনী মৈত্তেমীর সেই মধুরকঠে বলিতে পারে—

> বেনাহং নামৃতা স্তাং কিমহং তেন কুৰ্বাম্ ? বাহা বারা আমি অমৃতা না হইব, ভাহা লইলা আমি কী করিব ?

কামান-ধ্র এবং স্বর্ণধূলির দারা সমাচ্ছর তমসাবৃত রাষ্ট্রগোরবের দিকে ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ো না; ভোমার সেই অনন্ধকার লোকের প্রতি দীন ভারতের নতশির উথিত করো।

বদাহতমন্তর দিবা ন রাজির্ন সর চাসন্থিব এব কেবল:।

বৰ্ষন ভোষার সেই অনন্ধকার আবিভূতি হয়, তথন কোধায় দিবা, কোধায় রাত্রি, কোধায় সৎ, কোধায় অসং। শিব এব কেবলং, তথন কেবল শিব, কেবল মঙ্গল।

> নম: শভবার চ মরোভবার চ, নম: শংকরার চ মরক্ষরার চ, নম: শিবার চ শিবতরার চ।

হে শব্দৰ, হে মরোভৰ, তোমাকে নমসার; হে শংকর, হে মরকর, তোমাকে নমসার; হে শিব, হে শিবতর তোমাকে নমসার।

# প্রার্থনা

সকলেই জ্বানেন একটা গল্প আছে—দেবতা একজনকে তিনটে বর দিতে চাহিয়া-ছিলেন। এত বড়ো স্থাোগটাতে হতভাগ্য কী যে চাহিবে, ভাবিয়া বিহ্নল হইল—শেষকালে উদ্ভান্তচিত্তে যে-তিনটে প্রার্থনা জ্বানাইল, তাহা এমনি অকিঞ্চিৎকর যে, তাহার পরে চিরজ্বীবন অমুতাপ করিয়া তাহার দিন কাটিল।

এই গল্পের তাংপর্য এই যে, আমরা মনে করি পৃথিবীতে আর কিছু জানি বা না-জানি, ইচ্ছাটাই বৃঝি আমাদের কাছে সব-চেয়ে জাজ্ঞল্যমান—আমি সব-চেয়ে কী চাই, তাহাই বৃঝি সব-চেয়ে আমার কাছে স্ফুম্পাষ্ট—কিন্তু সেটা ভ্রম: আমার ষণার্থ ইচ্ছা আমার অগোচর।

অগোচরে থাকিবার একটা কারণ আছে—সেই ইচ্ছাই আমাকে নানা অম্পুল ও প্রতিকৃল অবস্থার ভিতর দিয়া গড়িয়া তুলিবার ভার লইয়াছে। যে বিরাট ইচ্ছা সমস্ত মামুষকে মামুষ করিয়া তুলিতে উদ্যোগী, সেই ইচ্ছাই আমার অস্তরে থাকিয়া কাজ করিতেছে। ততক্ষণ পর্যস্ত সেই ইচ্ছা লুকাইয়া কাজ করে,—যতক্ষণ পর্যস্ত আমি আপনাকে সর্বাংশে তাহার অমুকৃল করিয়া তুলিতে না পারি। তাহার উপরে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরা লাভ করি নাই বলিয়াই সে আমাদিগকে ধরা দেয় না।

আমার সব-চয়ে সত্য ইচ্ছা নিত্য ইচ্ছা কোন্টা ? যে-ইচ্ছা আমার সার্থকতাসাধনে নিরত। আমার সার্থকতা আমার কাছে যতদিন পর্যস্ত রহস্ত, সেই ইচ্ছাও ততদিন আমার কাছে গুপ্ত। কিসে আমার পেট ভরিবে, আমার নাম হইবে, তাহা বলা শক্ত নয়—কিন্ত কিসে আমি সম্পূর্ণ হইব, তাহা পৃথিবীতে কয়জন লোক আবিদ্ধার করিতে পারিয়াছে ? আমি কী, আমার মধ্যে যে-একটা প্রকাশচেষ্টা চলিতেছে তাহার পরিণাম কী, তাহার গতি কোন দিকে, তাহা ম্পষ্ট করিয়া কে জানে ?

অতএব দেবতা যদি বর দিতে আসেন, তবে হঠাৎ দেখি, প্রার্থনা জানাইবার জন্মও প্রস্তুত নই। তথন এই কথা বলিতে হয়, আমার যথার্থ প্রার্থনা কী, তাহা জানিবার জন্ম আমাকে স্ফার্য সময় দাও। নহিলে উপস্থিতমতো হঠাৎ একটা-কিছু চাহিতে গিয়া হয়তো ভয়ানক ফাঁকিতে পড়িতে হইবে।

বস্তুত আমরা সেই সময় লইরাছি—আমাদের জীবনটা এই কাজেই আছে। আমরা কী প্রার্থনা করিব, তাহাই অহরহ পরধ করিতেছি। আজ বলিতেছি খেলা, কাল বলিতেছি খন, পরদিন বলিতেছি মান—এমনি করিয়া সংসারকে অবিশ্রাম মন্থন করিতেছি,—আলোড়ন করিতেছি। কিসের জক্ত ? আমি যথার্থ কী চাই, তাহারই সন্ধান পাইবার জন্ম। মনে করিতেছি—টাকা খুঁজিতেছি, বন্ধু খুঁজিতেছি, মান খুঁজিতেছি; কিন্তু আসলে আর-কিছু নয়, কাহাকে যে খুঁজিতেছি, তাহাই নানাস্থানে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি—আমার প্রার্থনা কী, তাহাই জ্ঞানি না।

যাঁহারা আপনাদের অন্তরের প্রার্থনা খুঁ জিয়া পাইয়াছেন বলেন,—শোনা গিয়াছে তাঁহারা কী বলেন। তাঁহারা বলেন, একটিমাত্র প্রার্থনা আছে তাহা এই—

অসতো মা সদৃগমর
তমনো মা জ্যোতির্গমর
মৃত্যোর্মামৃতং গমর।
আবিরাবীর্ম এবি।
কক্স বতে দক্ষিণং মূধং
তেন মাং পাহি নিভাম।

অসত্য হইতে আমাকে সত্যে লইরা বাও, অককার হইতে আমাকে জ্যোভিতে লইরা বাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইরা বাও। হে বুপ্রকাশ, আমার নিকটে প্রকাশিত হও। রুদ্র, ভোষার বে প্রদায় মুখ, তাহার বারা আমাকে সর্বলাই রক্ষা করে।।

কিছ কানে শুনিয়া কোনো ফল নাই এবং মুখে উচ্চারণ করিয়া যাওয়া আরও বুধা। আমরা যখন সত্যকে আলোককে অমৃতকে যথার্থ চাহিব, সমস্ত জীবনে তাহার পরিচয় দিব, তখনই এ-প্রার্থনা সার্থক হইবে। যে প্রার্থনা আমি নিজে মনের মধ্যে পাই নাই, তাহা পূর্ণ হইবার কোনো পথ আমার সম্মুখে নাই। অতএব, সবই শুনিলাম বটে, মন্ত্রও কর্ণগোচর হইল—কিছ তবু এখনও প্রার্থনা করিবার পূর্বে প্রার্থনাটিকে সমস্ত জীবন দিয়া শুঁজিয়া পাইতে হইবে।

বনস্পতি হইয়া উঠিবার একমাত্র প্রার্থনা বীজের শস্তাংশের মধ্যে সংহতভাবে নিগৃঢ়ভাবে নিহিত হইয়া আছে—কিন্তু যতক্ষণ তাহা অঙ্ক্রিত হইয়া আকাশে আলোকে মাধা না তুলিরাছে, ততক্ষণ তাহা না ধাকারই তুল্য হইয়া আছে। সত্যের আকাজ্ঞা, অমৃতের আকাজ্ঞা আমাদের সকল আকাজ্ঞার অন্তর্নিহিত, কিন্তু ততক্ষণ আমরা তাহাকে জানিই না, যতক্ষণ না সে আমাদের সমন্ত ধ্লিন্তর বিদীর্গ করিয়া মৃক্ত আকাশে পাতা মেলিতে পারে।

আমাদের এই যথার্থ প্রার্থনাট কী, তাহা অনেক সময় অক্সের ভিতর দিয়া আমাদিগকে জানিতে হয়। জগতের মহাপুদ্ধবেরা আমাদিগকে নিজের অস্তগৃ চ ইচ্ছাটিকে জানিবার সহায়তা করেন। আমরা চিরকাল মনে করিয়া আসিতেছি, আমরা বৃঝি পেট ভরাইতেই চাই, আরাম করিতেই চাই - কিছু যখন দেখি, কেহ খন-মানআরামকে উপেক্ষা করিয়া সত্য, আলোক ও ক্ষয়তের জন্ম জীবন উৎসর্গ করিতেছেন,

তখন হঠাং একরকম করিয়া বৃঝিতে পারি যে, আমার অস্তরাত্মার মধ্যে যে ইচ্ছা আমার অগোচরে কাজ করিতেছে, তাহাকেই তিনি তাঁহার জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছেন । আমার ইচ্ছাকে যখন তাঁহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, তখন অস্তত ক্ষণকালের জন্মও জীনিতে পারি —কিসের প্রতি আমার যধার্থ ভক্তি, কী আমার অস্তরের আকাক্ষা।

তখন আরও একটা কথা বোঝা যায়। ইহা বুঝিতে পারি যে, যে-সমস্ত ইচ্ছা প্রতিক্ষণে আমার স্থগোচর, যাহারা কেবলই আমাকে তাড়না করে, তাহারাই আমার অস্তরতম ইচ্ছাকে, আমার সার্থকতালাভের প্রার্থনাকে বাধা দিতেছে, ক্ষুর্তি দিতেছে না, তাহাকে কেবলই আমার চেতনার অস্তরালবর্তী, আমার চেষ্টার বহির্গত করিয়া রাধিয়াছে।

আর, যাহার কথা বলিতেছি, তাঁহার পক্ষে ঠিক ইহার বিপরীত। যে মঙ্গল-ইচ্ছা, যে সার্থকতার ইচ্ছা বিশ্বমানবের মঙ্জাশ্বরূপ, যাহা মানবসমাজ্বের মধ্যে চিরদিনই অক্ষিত বাণীতে এই মন্ত্র গান করিতেছে—অসতো মা সদ্গমর, তমসো মা জ্যোতির্গমর, মতোর্মায়তং গময় - এই ইচ্ছাই তাঁহার কাছে সর্বাপেকা প্রত্যক্ষ, আর-সমন্ত ইচ্ছা ছায়ার মতো তাহার পশ্চাঘতী, তাহার পদতলগত। তিনি জ্ঞানেন—সত্য, আলোক, অয়তই চাই, মাস্ক্রের ইহা না হইলেই নয় অয়বন্ত্র-ধনমানকে তিনি ক্ষণিক ও আংশিক আবশ্রুক বলিয়াই জ্ঞানেন। বিশ্বমানবের অন্তর্নিহিত এই ইচ্ছাশক্তি তাহার ভিতর দিয়া জ্ঞগতে প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া, প্রমাণিত হয় বলিয়াই তিনি চিরকালের জল্ম মানবের সামগ্রী হইয়া উঠেন। আর আমরা থাই পরি, টাকা করি, নাম করি, মরি ও পুড়িয়া ছাই হইয়া যাই—মানবের চিরস্কন সত্য ইচ্ছাকে আমাদের যে-জীবনের মধ্যে প্রতিক্লিত করিতে পারি না, মানবসমাজে সে-জীবনের ক্ষণিক মূল্য ক্ষণকালের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায়।

কিন্তু মহাপুরুষদের দৃষ্টান্ত আনিলে একটা ভূল বুঝিবার সম্ভাবনা থাকে। মনে হইতে পারে যে, ক্ষমতাসাধ্য প্রতিভাসাধ্য কর্মের দ্বারাতেই বুঝি মাহুষ সত্য, আলোক ও অমৃতাহুসন্ধানের পরিচয় দেয়।

তাহা কোনোমতেই নহে। তাহা যদি হইত, তবে পৃথিবীর অধিকাংশ লোক অমৃতের আশামাত্র করিতে পারিত না। যাহা সাধারণ বৃদ্ধিবল-বাহবলের পক্ষে তুংসাধ্য, তাহাতেই প্রতিভা বা অসামান্ত শারীরিক শক্তির প্রয়োজন, কিন্তু সভ্যকে অরলখন করা, আলোককে গ্রহণ করা, অমৃতকে বরণ করিয়া লওয়া, ইহা ক্ষেবল একান্তভাবে, যথার্থভাবে ইচ্ছার কর্ম। ইহা আর কিছু নয়—যাহা কাছেই আছে, তাহাকেই পাওয়া।

ইহা মনে রাখিতে হইবে, আমাদিগকে বাহা-কিছু দিবার তাহা আমাদের প্রার্থনার

বছপূর্বেই দেওরা হইরা গেছে। আমাদের যথার্থ ঈপ্সিতধনের দ্বারা আমরা পরিবেষ্টিত। বাঁকি আছে কেবল লইবার চেষ্টা—তাহাই যথার্থ প্রার্থনা।

ক্ষার এইখানেই আমাদের পোরব রক্ষা করিয়াছেন। তিনিই সব দিয়াছেন, অথচ এটুকু আমাদের বলিবার মৃথ রাধিয়াছেন যে, আমরাই লইয়াছি। এই লওয়াটাই সকলতা, ইহাই লাভ,—পাওয়াটা সকল সমরে লাভ নহে—তাহা অধিকাংশস্থলেই পাইয়াও না-পাওয়া, এবং অবলিষ্টস্থলে বিষম একটা বোঝা। আর্থিক-পারমাধিক সকল বিষয়েই এ-কথা থাটে।

### ঋষি বলিয়াছেন-

আবিরাবীর্ম এধি। হে বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও।

তুমি তো স্বপ্রকাশ, আপনা-আপনি প্রকাশিত আছই, এখন, আমার কাছে

। প্রকাশিত হও, এই আমার প্রার্থনা। তোমার পক্ষে প্রকাশের অভাব নাই,
আমার পক্ষে সেই প্রকাশ উপলব্ধির স্থযোগ বাকি আছে। যতক্ষণ আমি তোমাকে
না দেখিব, ততক্ষণ তুমি পরিপূর্ণপ্রকাশ হইলেও আমার কাছে দেখা দিবে না। স্থ তো আপন আলোকে আপনি প্রকাশিত হইয়াই আছেন, এখন আমারই কেবল চোগ
খুলিবার, জাগ্রত হইবার অপেক্ষা। যখন আমাদের চোগ খুলিবার ইচ্ছা হয়, আমরা
চোখ খুলি, তখন স্থ আমাদিগকে নৃতন করিয়া কিছু দেন না, তিনি যে আপনাকে
আপনি দান করিয়া রাধিয়াছেন, ইছাই আমরা মৃহুর্তের মধ্যে বুঝিতে পারি।

অতএব দেখা বাইতেছে—আমরা যে কী চাই, তাহা যথার্থভাবে জানিতে পারাই প্রার্থনার আরম্ভ। যখন তাহা জানিতে পারিলাম, তখন সিদ্ধির আর বড়ো বিলম্ব থাকে না, তখন দুরে যাইবার প্রয়োজন হয় না। তখন বুঝিতে পারা যায়, সমস্ত মানবের নিতা আকাক্ষা আমার মধ্যে জাগ্রত হইয়াছে—এই স্থমহং-আকাক্ষাই আপনার মধ্যে আপনার সম্বতা অতি স্থম্বরভাবে, অতি সহজ্জাবে বহন করিয়া আনে।

আমাদের ছোটো বড়ো সকল ইচ্ছাকেই মানবের এই বড়ো ইচ্ছা, এই মর্মগত প্রার্থনা দিয়া ধাচাই করিয়া লইতে হইবে। নিশ্চর ব্বিতে হইবে, আমাদের যে-কোনো ইচ্ছা এই সভ্য-আলোক-অমৃতের ইচ্ছাকে অতিক্রম করে, তাহাই আমাদিগকে ধর্ব করে, তাহাই কেবল আমাকে নহে, সমস্ত মানবকে পশ্চাতের দিকে টানিতে থাকে।

এ-বে কেবল আমাদের খাওরা-পরা, আমাদের ধনমান-অর্জন সম্বন্ধেই খাটে তাহা নহে---আমাদের বড়ো বড়ো চেষ্টাসম্বন্ধে আরও বেশি করিয়াই খাটে।

ষেমন দেশহিতৈব।। এ-প্রবৃত্তি যদিও আমার্ক্সিকে আত্মত্যাগ ও চুকর তপংগাধনের

দিকে লইয়া যায়, তবু ইহা মানবত্বের গুরুতর-অন্ধরায়-স্বরূপ হইয়া উঠিতে পারে। ইহার প্রমাণ আমাদের সম্থাই, আমাদের নিকটেই রহিয়াছে। মুরোপীয় জ্ঞাতিরা ইহাকেই তাহাদের চরম লক্ষ্য পরম ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ইহা প্রতিদিনই সত্যকে আলোককে অমৃতকে মুরোপের দৃষ্টি হইতে আড়াল করিতেছে। মুরোপের স্বদেশাসক্তিই মানবত্বলাভের ইচ্ছাকে সার্থকতালাভের ইচ্ছাকে প্রবলবেগে প্রতিহত করিতেছে এবং মুরোপীয় সভ্যতা অধিকাংশ পৃথিবীর পক্ষে প্রকাণ্ড বিভীষিকা হইয়া উঠিতেছে। মুরোপ কেবলই মাটি চাহিতেছে, সোনা চাহিতেছে, প্রভূত্ব চাহিতেছে – এমন লোলুপভাবে এমন ভীষণভাবে চাহিতেছে যে, সত্য, আলোক ও অমৃতের জ্ব্যু মানবের যে চিরস্তন প্রার্থনা, তাহা মুরোপের কাছে উন্তরোন্তর প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়া তাহাকে উদ্দাম করিয়া তুলিতেছে। ইহাই বিনাশের পথ – পথ নহে, – ইহাই মৃত্যু।

আমাদের সম্ম্থে, আমাদের অত্যম্ভ নিকটে য়ুরোপের এই দৃষ্টান্ত আমাদিগকে প্রতিদ্দিন মোহাভিভূত করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষকে এই কথাই কেবল মনে রাধিতে হইবে যে, সত্য-আলোক-অমৃতই প্রার্থনার সামগ্রী বিষয়াম্বরাগই হউক আর দেশাম্বরাগই হউক, আপনার উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যসাধনের উপায়ে যেখানেই এই সত্য, আলোক ও অমৃতকে অতিক্রম করিতে চাহে, সেখানেই তাহাকে অভিশাপ দিয়া বলিতে হইবে — "বিনিপাত"! বলা কঠিন, প্রলোভন প্রবল, ক্রমতার মোহ অতিক্রম করা অতি ছঃসাধ্য, তবু ভারতবর্ষ এই কথা স্মুম্পান্ত করিয়া বলিয়াছেন—

ব্দধর্মেটণৰতে তাবৎ ততো ভক্রাণি পশ্চতি। ততঃ সপত্মান স্কন্নতি সমূলত বিনশ্যতি।

2022

### ধর্মপ্রচার

'এস আমরা ফললাভ করি' বলিয়া হঠাৎ উৎসাহে তথনই পথে বাহির হইয়া পড়াই যে ফললাভের উপার, তাহা কেহই বলিবেন না। কারণ কেবলমাত্র সদিচ্ছা এবং সত্ৎসাহের বলে ফল সৃষ্টি করা যায় না বীজ হইতে বৃক্ষ এবং বৃক্ষ হইতে ফল জন্মে। দলবদ্ধ উৎসাহের দ্বারাতেও সে-নির্মের অক্তথা ঘটিতে পারে না। বীজ ও বৃক্ষের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া আমরা যদি অক্ত উপারে ফললাভের আকাজ্রমা করি, তবে সেই ধরগড়া কৃত্রিম ফল খেলার পক্ষে গৃহসক্ষার পক্ষে অতি উত্তম হইতে পারে – কিন্তু তাহা আমাদের যথার্থ কুধানিবৃত্তির পক্ষে অত্যক্ত অনুপ্রোণী হয়।

আমাদের দেশে আধুনিক ধর্মসমাজে আমরা এই কথাটা ভাবি না। আমরা

মনে করি, দল বাঁধিলেই ব্ঝি ফল পাওরা যায়। শেবকালে মনে করি দল বাঁধাটাই ফল।

ক্ষণে ক্ষণে আমাদের উৎসাহ হয়, প্রচার করিতে হইবে। হঠাং অমুতাপ হয়, কিছু করিতেছি না। যেন করাটাই সব-চেয়ে প্রধান—কী করিব, কে করিবে, সেটা বড়ো- একটা ভাবিবার কথা নয়।

কিন্তু এ-কণাটা সর্বদাই শ্বরণ রাখা দরকার যে, ধর্মপ্রচারকার্যে ধর্মটা আগে, প্রচারটা তাহার পরে। প্রচার করিলেই তবে ধর্মরক্ষা হইবে, তাহা নহে, ধর্মকে রক্ষা করিলেই প্রচার আপনি হইবে।

মহয়ত্বের সমস্ত মহাসত্যগুলিই পুরাতন এবং 'ঈশ্বর আছেন' এ কথা পুরাণতম। এই পুরাতনকে মাহ্বের কাছে চিরদিন নৃতন করিয়া রাখাই মহাপুরুবের কাছা। জগতের চিরস্তন ধর্মগুরুগণ কোনো নৃতন সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা নহে - তাঁহারা পুরাতনকে তাঁহাদের জীবনের মধ্যে নৃতন করিয়া পাইয়াছেন এবং সংসারের মধ্যে তাহাকে নৃতন করিয়া তুলিয়াছেন।

নব নব বসস্ত নব নব পূষ্প সৃষ্টি করে না—সেরপ নৃতনত্বে আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা আমাদের চিরকালের পূরাতন ফুলগুলিকেই বর্ষে বর্ষে বসস্তে নৃতন করিয়া দেখিতে চাই। সংসারের যাহা-কিছু মহোত্তম, যাহা মহার্ঘতম, তাহা পূরাতন, তাহা সরল, তাহার মধ্যে গোপন কিছুই নাই; যাহাদের অভ্যুদর বসস্তের স্থায় অনির্বচনার জীবন ও যৌবনের দক্ষিণসমীরণ মহাসমূত্রক হইতে সঙ্গে করিয়া আনে, তাঁহারা সহসা এই পূরাতনকে অপূর্ব করিয়া তোলেন—অতিপরিচিতকে নিজ জীবনের নব নব বর্ণে গদ্ধে রূপে সঞ্জীব সরস প্রাকৃতিত করিয়া মধুপিপাত্মগণকে দিগ্দিগন্ত হইতে আকর্ষণ করিয়া আনেন।

আমরা ধর্মনীতির সর্বজনবিদিত সহজ সত্যগুলি এবং ঈশরের শক্তি ও করুণা প্রত্যহ পুনরাবৃত্তি করিয়া সত্যকে কিছুমাত্র অগ্রসর করি না, বরঞ্চ অভ্যন্তবাক্যের তাড়নার বোধশক্তিকে আড়ান্ট করিয়া ফেলি। যে-সকল কথা অত্যন্ত জানা, তাহাদিগকে একটা নিরম বাঁধিয়া বারংবার শুনাইতে গেলে, হয় আমাদের মনোযোগ একেবারে নিশ্চেট হইরা পড়ে, নয় আমাদের জ্বদর বিস্লোহী হইরা উঠে।

বিপদ কেবল এই একমাত্র নহে। অমুভূতিরও একটা অভ্যাস আছে। আমরা বিশেষ স্থানে বিশেষ ভাষাবিক্যাসে একপ্রকার ভাষাবেগ মাদকতার ক্যার অভ্যাস করির। কেলিতে পারি। সেই অভ্যন্ত আবেগকে আমরা আধ্যাত্মিক সকলতা বলিরা প্রম করি—কিছু তাহা একপ্রকার সম্মেহনমাত্র। এইরপেও ধর্ম যখন সম্প্রদায়বিশেষে বন্ধ হইরা পড়ে, তখন তাহা সম্প্রদায়স্থ অধিকাংশ লোকের কাছে হর অভ্যন্ত অসাড়তায়, নর অভ্যন্ত সম্মোহনে পরিণত হইরা থাকে। তাহার প্রধান কারণ, চিরপুরাতন ধর্মকে নৃতন করিয়া বিশেষভাবে আপনার করিবার এবং সেই স্বত্রে তাহাকে পুনর্বার বিশেষভাবে সমন্ত মানবের উপযোগী করিবার ক্ষমতা যাহাদের নাই, ধর্মরক্ষা ও ধর্মপ্রচারের ভার তাহারাই গ্রহণ করে। তাহারা মনে করে, আমরা নিশ্চেই হইরা থাকিলে সমাজের ক্ষতি হইবে।

ধৰ্মকে বাহারা সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করে, তাহারা ক্রমশই ধর্মকে জীবন হইতে দূরে ঠেলিয়া দিতে থাকে। ইহারা ধর্মকে বিশেষ গণ্ডি আঁকিয়া একটা বিশেষ সীমানার মধ্যে বন্ধ করে। ধর্ম বিশেষ দিনের বিশেষ স্থানের বিশেষ প্রণালীর ধর্ম হইরা উঠে। তাহার কোখাও কিছু ব্যত্যয় হইলেই সম্প্রদায়ের মধ্যে ছলুম্বল পড়িয়া যায়। বিষয়ী নিজের জমির সীমানা এত সতর্কতার সহিত বাঁচাইতে · চেষ্টা করে না, ধর্মব্যবসায়ী যেমন প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত ধর্মের স্বরচিত গণ্ডি রক্ষা করিবার জন্ম সংগ্রাম করিতে থাকে। এই গণ্ডিরক্ষাকেই তাহারা ধর্মরক্ষা বলিয়া জ্ঞান করে। বিজ্ঞানের কোনো নৃতন মূলতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইলে তাহারা প্রথমে ইহাই দেখে যে, দে-তত্ত্ব তাহাদের গণ্ডির শীমানার হন্তক্ষেপ করিতেছে কিনা; যদি করে, তবে ধর্ম গেল বলিয়া তাহারা ভীত হইয়া উঠে। ধর্মের বৃস্কটিকে তাহারা এতই ক্ষীণ করিয়া রাখে যে, প্রত্যেক বায়ুহিল্লোলকে তাহারা শত্রুপক্ষ বলিয়া জ্ঞান করে। ধর্মকে তাহারা সংসার হইতে বহুদুরে স্থাপিত করে—পাছে ধর্ম-সীমানার মধ্যে মামুষ আপন হাস্ত্র, আপন ক্রন্দন, আপন প্রাত্যহিক ব্যাপারকে, আপন জীবনের অধিকাংশকে লইয়া উপস্থিত হয়। সপ্তাহের এক দিনের এক অংশকে, গৃহের এক কোণকে বা নগরের একটি মন্দিরকে ধর্মের জব্ম উৎসর্গ করা হয়—বাকি সমন্ত দেশকালের সহিত ইহার একটি পার্থক্য, এমন কি, ইহার একটি বিরোধ ক্রমশ স্থপরিক্ষট হইয়া উঠে। দেহের সহিত আত্মার, সংসারের সহিত ব্রহ্মের, এক সম্প্রদারের সহিত অন্ত সম্প্রদারের বৈষমা ও বিজোহভাব স্থাপন করাই, মহয়ত্বের মাঝখানে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত করাই যেন ধর্মের বিশেষ লক্ষা হ'ইয়া দাঁড়ায়।

অধচ সংসারে একমাত্র যাহা সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্যা, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শাস্তি আনরন করে, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে একমাত্র যাহা মিলনের সেতৃ, তাহাকেই ধর্ম বলা যার। তাহা মহন্তত্বের এক অংশে অবস্থিত হইরা অপর অংশের সহিত অহরহ কলহ করে না—সমস্ত মহন্তব্ব তাহার অন্তর্ভূত—তাহাই বথার্থভাবে মহন্তব্বের ছোটো-বড়ো, অন্তর-বাহির সর্বাংশে পূর্ব সামঞ্জন্ত। সেই স্বর্হৎ সামঞ্জন্ত হইতে বিচ্ছির হইলে

মহাত্ব সত্য হইতে অলিত হয়, সৌন্দর্য হইতে এই হইয়া পড়ে। সেই অমোদ ধর্মের আদর্শকে যদি গির্জার গণ্ডির মধ্যে নির্বাসিত করিয়া দিয়া অক্স যে-কোনো উপস্থিত প্রয়োজনের আদর্শদারা সংসারের ব্যবহার চালাইতে যাই, তাহাতে সর্বনাশী অমঙ্গলের সৃষ্টি হইতে থাকে।

কিছ ভারতবর্বের এ-আদর্শ সনাতন নহে। আমাদের ধর্ম রিলিজন নহে, তাহা মহুল্যবের একাংশ নহে—তাহা পলিটিক্স হইতে তিরন্ধত, যুদ্ধ হইতে বহিন্ধত, ব্যবসায় হইতে নির্বাসিত, প্রাত্যহিক ব্যবহার হইতে দ্রবর্তী নহে। সমাজের কোনো বিশেষ আংশে তাহাকে প্রাচীরবন্ধ করিয়া মাহ্যবের আরাম-আমোদ হইতে কাব্য-কলা হইতে জানবিজ্ঞান হইতে তাহার সীমানা-রক্ষার জক্ত সর্বদা পাহারা দাঁড়াইয়া নাই। ব্রহ্মচর্ষ গার্হয় বানপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রমগুলি এই ধর্মকেই জীবনের মধ্যে সংসারের মধ্যে সর্বতোভাবে সার্থক করিবার সোপান। ধর্ম সংসারের আংশিক প্রয়োজন সাধনার জক্ত নহে, সমগ্র সংসারই ধর্মসাধনের জক্ত। এইরূপে ধর্ম গৃহের মধ্যে গৃহধর্ম, রাজত্বের মধ্যে রাজধর্ম হইয়া ভারতবর্বের সমগ্র সমাজকে একটি অবংগ্ত তাৎপর্য দান করিয়াছিল। সেইজক্ত ভারতবর্বে, যাহা অধর্ম, তাহাই অন্ধ্পযোগী ছিল—ধর্মের দারাই সক্ষলতা বিচার করা হইত, অক্ত সক্ষলতা বারা ধর্মের বিচার চলিত না।

এইজন্ত ভারতবর্ষীয় আর্থসমাজে শিক্ষার কালকে ব্রহ্মচর্ষ নাম দেওয়া হইয়ছিল। ভারতবর্ষ জানিত, ব্রহ্মলাভের হারা মহয়ত্বলাভই শিক্ষা। সেই শিক্ষা ব্যতীত গৃহস্থতনয় গৃহী, রাজপুত্র রাজা হইতে পারে না। কারণ গৃহকর্মের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মপাভ, রাজকর্মের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মপাপ্তি ভারতবর্ষের লক্ষ্য। সকল কর্ম সকল আশ্রমের সাহায়েই ব্রহ্ম-উপলব্ধি যখন ভারতবর্ষের চরমসাধনা, তখন ব্রহ্মচর্ষই তাহার শিক্ষা না হইয়া থাকিতে পারে না।

মে যাহা যথার্থভাবে চার, সে তাহার উপার সেইরূপ যথার্থভাবে অবলম্বন করে।

যুরোপ যাহা কামমা করে, বাল্যকাল হইতে তাহার পথ সে প্রস্তুত করে, তাহার সমাজে
তাহার প্রাত্যহিক জীবনে সেই লক্ষ্য জ্ঞাতসারে এবং অক্ষাতসারে সে ধরিরা রাখে।
এই কারণেই যুরোপ দেশজর করে, ঐশর্য লাভ করে, প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজের সেবাকার্যে নিযুক্ত করিরা আপনাকে পরম চরিতার্থ জ্ঞান করে। তাহার উদ্দেশ্য ও উপারের
মধ্যে সম্পূর্ণ সামগ্রশ্য আছে বলিরাই সে সিম্কাম হইরাছে। এইজন্ম যুরোপীরেরা
বলিরা থাকে, তাহাদের পাবলিক-মুলে, তাহাদের ক্রিকেটক্ষেত্রে তাহারা রণজ্বের চর্চা
করিরা লক্ষ্যসিদ্ধির জন্ম প্রস্তুত হইতে থাকে।

এককালে আমরা সেইরূপ ষ্থার্থভাবেই ব্রহ্মলাভকে ষ্থন চর্মলাভ বলিয়া জ্ঞান

করিয়াছিলাম, তখন সমাজের সর্বত্রই তাহার ষ্থার্থ উপায় অবলম্বিত হইরাছিল। তখন মুরোপীয় বিলিজ্বন-চর্চার আদর্শকে আমাদের দেশ কথনোই ধর্মলাভের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিত না। স্কুতরাং ধর্মপালন তখন সংকৃচিত হইরা বিশেষভাবে রবিবার বা আর-কোনো বারের সামগ্রী হইয়া উঠে নাই। ব্রহ্মচর্ষ তাহার শিক্ষা ছিল, গৃহাশ্রম তাহার সাধনা ছিল, সমস্ত সমাজ তাহার অফুক্ল ছিল—এবং যে ঋষিরা লক্ষকাম হইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন—

र्वाहरम्बर भूक्षः महास्वमाषिकावर्षः क्रमः भवस्राद

যাঁহারা বলিয়াছিলেন-

আনন্দং ব্ৰহ্মণো বিধান ন বিভেতি কৃতক্তন

তাঁহারাই তাহার গুরু ছিলেন।

ধর্মকে যে আমরা শৌখিনের ধর্ম করিয়া তুলিব; আমরা যে মনে করিব, অজ্জ্জ্জ্জ্জ্জাবিলাসের একপার্শে ধর্মকেও একটুখানি স্থান দেওয়া আবশুক, নতুবা ভব্যতারক্ষা হয় না, নতুবা ঘরের ছেলেমেয়েদের জীবনে যেটুকু ধর্মের সংস্ত্রব রাখা শোভন, তাহা রাখিবার উপায় থাকে না; আমরা যে মনে করিব, আমাদের আদর্শভূত পাশ্চাত্যসমাজে ভদ্রপরিবারেরা ধর্মকে যেটুকুপরিমাণে স্বীকার করা ভদ্রতারক্ষার অল্ক বলিয়া গণ্য করেন, আমরাও সর্ববিষয়ে তাঁহাদের অক্সবর্তন করিয়া অগত্যা সেইটুকুপরিমাণ ধর্মের ব্যবস্থা না রাখিলে লজ্জার কারণ হইবে; তবে আমাদের সেই ভদ্রতাবিলাসের আসবাবের সঙ্গে ভারতের স্থমহৎ ব্রহ্মনামকে জড়িত করিয়া রাখিলে আমাদের পিতামহদের পবিত্রতম সাধনাকে চটুলতম পরিহাসে পরিণত করা হইবে।

বাঁহারা এক্ষকে সর্বত্ত উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই ঋষিরা কী বলিয়াছিলেন? তাঁহারা বলেন—

> ঈশা বাস্তমিদং সর্বং বংকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীপা মা গৃধঃ কন্তবিদ্ধনন্।

বিষলগতে বাহা-কিছু চলিতেছে, সমন্তকেই ঈশবের মারা আর্ড দেখিতে হইবে—এবং তিনি বাহা দান করিয়াছেন তাহাই ভোগ করিতে হইবে—অঞ্চের খনে লোভ করিবে না।

ইহার অর্থ এমন নহে যে, 'ঈশ্বর সর্বব্যাপী' এই কথাটা স্বীকার করিয়া লইয়া, তাহার পরে সংসারে যেমন ইচ্ছা, তেমনি করিয়া চলা। যথার্থভাবে ঈশবের দারা সমস্তকে আচ্ছর করিয়া দেখিবার অর্থ অত্যস্ত বৃহৎ—সেরূপ করিয়া না দেখিলে সংসারকে সত্য করিয়া দেখা হয় না এবং জীবনকে অন্ধ করিয়া রাখা হয়।

"क्रेमा वाच्चिमिनः प्रवेम्"—हेश काख्यत कथा—हेश काक्रामिक किছू नहरू—हेश

কেবল ওনিয়া জানার এবং উচ্চারণদারা মানিয়া লইবার মন্ত্র নি ভাই এই মন্ত্র এহণ করিরা লইয়া তাহার পরে দিনে দিনে পদে পদে ইহাকে জীবনের মধ্যে সকল করিতে হইবে। সংসারকে ক্রমে ক্রমে দ্বীররের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দেখিতে হইবে। পিতাকে সেই পিতার মধ্যে, মাতাকে সেই মাতার মধ্যে, বন্ধুকে সেই বন্ধুর মধ্যে, প্রতিবেশী, স্বদেশী ও মন্ত্র্যাসমাজকে সেই সর্বভূতান্তরাত্মার মধ্যে উপলব্ধি করিতে হইবে।

ঋষিরা যে ব্রহ্মকে কতথানি সত্য বলিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের একটি কথাতেই বুঝিতে পারি — তাঁহারা বলিয়াছেন—

তেবামেবৈৰ বন্ধলোকো যেবাং তপো বন্ধচৰ্বং যেবু সত্যং প্ৰতিষ্ঠিতম্ ।

এই বে ব্রহ্মলোক—ন্দর্শাৎ বে ব্রহ্মলোক সর্ব হ'ই রহিরাছে—ইহা ভারাদেরই, ভপস্তা বাঁহাদের, ব্রহ্মচর্ব । বাঁহাদের, সত্য বাঁহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত।

অর্থাৎ যাঁহারা যথার্থভাবে ইচ্ছা করেন, যথার্থভাবে চেষ্টা করেন, যথার্থ উপার অবলম্বন করেন। তপস্থা একটা কোনো কৌশলবিশেষ নহে, তাহা কোনো গোপনরহস্থ নহে—

ৰতং তপ: সত্যাং তপ: শ্ৰন্তং তপ: শান্তং তপো দানং তপো বজ্জপো ভূতূ্ৰ:ফ্বর্ত্র কৈভদুপাল্ডিতং তপ:। ৰত্ই তপজা, সত্যই তপজা, শ্ৰন্ত তপজা, ইল্লিমনিগ্রহ তপজা, দান তপজা, কর্ম তপজা এবং ভূ র্নাক-ভূবর্নোক-মর্লোকব্যাণী এই বে বন্ধা, ইহার উপাসনাই তপজা।

অর্থাৎ ব্রহ্মচর্ষের দ্বারা বল তেজ শান্তি সন্তোষ নিষ্ঠা ও পবিত্রতা লাভ করিয়া, দান ও কর্ম দ্বারা স্বার্থপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তবে অন্তরে-বাহিরে আত্মায়-পরে লোক-লোকান্তরে ব্রহ্মকে লাভ করা দায়।

উপনিষদ বলেন, যিনি ব্রশ্বকে জানিয়াছেন, তিনি

### गर्वदम्बाविद्यम्, मकरम्ब मर्द्या धारम् करत्म ।

বিশ্ব হইতে আমরা যে পরিমাণে বিমৃথ হই, ব্রহ্ম হইতেই আমরা সেই পরিমাণে বিমৃথ হইতে থাকি। আমরা ধৈর্বলাভ করিলাম কি না, অভরলাভ করিলাম কি না, ক্ষমা আমাদের পক্ষে সহজ হইল কি না, আত্মবিশ্বত মকলভাব আমাদের পক্ষে শাভাবিক হইল কি না, পরনিন্দা আমাদের পক্ষে অপ্রিয় ও পরের প্রতি উর্বার উদ্রেক আমাদের পক্ষে পরম লক্ষার বিষয় হইল কি না, বৈষ্
রিক্তার বন্ধন ঐশ্বর্ধ-আড়ম্বরের প্রলোভন-পাশ ক্রমশ শিধিল হইতেছে কি না, এবং স্বাপেক্ষা বাহাকে বশ করা হুরুহ সেই উন্নত আত্মাভিমান বংশীরববিমৃত্ব ভুক্তক্ষমের স্থার ক্রমে ক্রমে আপন মন্তক নত করিতেছে

কি না, ইহাই অন্থধাবন করিলে আমরা যথার্থভাবে দেখিব, ব্রহ্মের মধ্যে আমরা কতদ্র পর্যস্ত অগ্রসর হইতে পারিয়াছি, ব্রহ্মের দারা নিধিলজগংকে কতদ্র পর্যস্ত সেতারূপে আর্ড দেখিয়াছি।

আমরা বিশ্বের অক্সব্যত্র ব্রহ্মের আবির্ভাব কেবলমাত্র সাধারণভাবে জ্ঞানে জানিতে পারি। জল-স্থল-আকাশ-গ্রহ-নক্ষত্রের সহিত আমাদের হৃদয়ের আদানপ্রদান চলে না —তাহাদের সহিত আমাদের মকলকর্মের সম্বন্ধ নাই। আমরা জ্ঞানে-প্রেমে-কর্মে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে কেবল মাত্রুষকেই পাইতে পারি। এইজন্ত মাত্রুষের মধ্যেই পূর্ণতরভাবে उत्कात छेशनिक मान्नरवत शत्क मछवशत। निश्चिम मानवाचात मरशा चामता रमहे পরমাত্মাকে নিকটতম অন্তরতমন্ধপে জানিয়া তাঁহাকে বারবার নমস্বার করি। "সর্বভৃতান্তরাত্মা" বন্ধ এই মমুম্বাত্বের ক্রোড়েই আমাদিগকে মাতার স্থায় ধারণ করিয়াছেন, এই বিশ্বমানবের গুকুরসপ্রবাহে ব্রদ্ধ আমাদিগকে চিরকালসঞ্চিত প্রাণ বৃদ্ধি প্রীতি ও উভমে নিরস্তর পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতেছেন, এই বিশ্বমানবের কণ্ঠ হইতে ব্রহ্ম আমাদের মুখে পরমাশ্র্র ভাষার সঞ্চার করিয়া দিতেছেন, এই বিশ্বমানবের অন্তঃপুরে আমরা চিরকালরচিত কাব্যকাহিনী শুনিতেছি, এই বিশ্বমানবের রাজভাগুরে আমাদের জন্ম জ্ঞান ও ধর্ম প্রতিদিন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। এই মানবাত্মার মধ্যে সেই বিশ্বাত্মাকে প্রতাক্ষ করিলে আমাদের পরিত্থি ঘনিষ্ঠ হয়—কারণ মানবসমাজের উদ্ভরোত্তর বিকাশ-মান অপরূপ রহস্তময় ইতিহাসের মধ্যে ব্রন্ধের আবির্ভাবকে কেবল জ্বানামাত্র আমাদের পক্ষে যথেষ্ট আনন্দ নহে. মানবের বিচিত্র প্রীতিসম্বন্ধের মধ্যে ব্রন্ধের প্রীতিরস নিশ্চয়ভাবে অমূভব করিতে পারা আমাদের অমূভূতির চরম সার্ধকতা এবং প্রীতিবৃত্তির স্বাভাবিক পরিণাম যে কর্ম, সেই কর্মদ্বারা মানবের সেবারূপে ব্রন্দের সেবা করিয়া আমাদের কর্মপরতার পরম সাফল্য। আমাদের বৃদ্ধিবৃত্তি হৃদরবৃত্তি কর্মবৃত্তি আমাদের সমস্ত শক্তি সমগ্রভাবে প্রয়োগ করিলে তবে আমাদের অধিকার আমাদের পক্ষে ধ্বাসম্ভব সম্পূর্ণ হয়। এইজন্ম ব্রন্ধের অধিকারকে বৃদ্ধি প্রীতি ও কর্ম দারা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ করিবার ক্ষেত্র মহয়ত্ব ছাড়া আর কোপাও নাই। মাতা বেমন একমাত্র মাতৃসহছেই শিশুর পক্ষে সর্বাপেক্ষা নিকট সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ, সংসারের সহিত তাঁহার অস্তান্ত বিচিত্র সম্বন্ধ শিশুর নিকট অগোচর এবং অব্যবহার্য, তেমনি ব্রহ্ম মান্তবের নিকট একমাত্র মহন্তত্বের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা সত্যরূপে প্রত্যক্ষরপে বিরাজমান—এই সম্বন্ধের মধ্য দিরাই আমরা তাঁহাকে জানি, তাঁহাকে প্রীতি করি, তাঁহার কর্ম করি। এইজন্ম মানবসংসারের মধ্যেই প্রতিদিনের ছোটো বড়ো সমস্ত কর্মের মধ্যেই ব্রহ্মের উপাসনা মান্থবের পক্ষে একমাত্র সত্য উপাসনা। অন্ত উপাসনা আংশিক কেবল জানের

উপাসনা, কেবল ভাবের উপাসনা, — সেই উপাসনাদ্বারা আমরা ক্ষণে ক্ষণে ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারি, কিন্তু ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারি না।

এ-কথা সকলেই জানেন. অনেক সময়ে মামুষ যাহাকে উপায়রূপে আশ্রয় করে, তাহাকেই উদ্দেশ্যরূপে বরণ করিয়া লয়, যাহাকে রাজ্যলাভের সহায়মাত্র বলিয়া ডাকিয়া লয়, সেই রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া বসে। আমাদের ধর্মসমাজরচনাতেও সে বিপদ আছে। আমরা ধর্মলাভের জন্ত ধর্মসমাজ স্থাপন করি, শেষকালে ধর্মসমাজই ধর্মের স্থান অধিকার করে। আমাদের নিজের চেষ্টারচিত সামগ্রী আমাদের সমস্ত মমতা ক্রমে এমন করিয়া নিঃশেষে আকর্ষণ করিয়া লয় যে, ধর্ম, যাহা আমাদের স্বরচিত নহে, তাহা ইহার পশ্চাতে পড়িয়া যায়। তথন, আমাদের সমাজের বাহিরে যে আর-কোণাও ধর্মের স্থান পাকিতে পারে, সে-কথা স্বাকার করিতে কষ্টবোধ হয়। ইহা হইতে ধর্মের বৈষয়িকতা আসিয়া পড়ে। দেশলুর্কাণ যে-ভাবে দেশ জয় क्रिए वाहित हत्, जामता मार्ड ভाবেই धर्मममास्कृत ध्वका महेता वाहित हहे। जमान দলের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের দলের লোকবল, অর্থবল, আমাদের দলের মন্দিরসংখ্যা গণনা করিতে থাকি। মঙ্গলকর্মে মঙ্গলসাধনের আ ন ন্দ অপেক্ষা মঙ্গল-সাধনের প্র তি ৰ স্বি তা বড়ো হইয়া উঠে। দলাদলির আগুন কিছুতেই নেবে না, কেবলই বাড়িয়া চলিতে থাকে। আমাদের এখনকার প্রধান কর্তব্য এই ষে, ধর্মকে ষেন আমরা ধর্মসমাজের হত্তে পীড়িত হইতে না দিই। ব্রহ্ম ধন্ত—তিনি স্ব্দেশে, স্ব্-काल, मर्वकीरव धम्र-जिन काता मला नरहन, काता ममास्क्र नरहन, काता वित्मव धर्मश्रीगानीत नरहन, जाहारक लहेशा धर्मात विवयकर्म कांक्षिया वना हरन ना। বন্ধচারী শিশু জিঞ্জাসা করিয়াছিলেন—"স ভগব: কম্মিন প্রতিষ্ঠিত ইতি"—"হে ভগবন্, তিনি কোধায় প্রতিষ্ঠিত আছেন?" বন্ধবাদী গুরু উত্তর করিলেন—"স্বে মহিদ্দি"—"আপন মহিমাতে।" তাঁহারই সেই মহিমার মধ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা অফুভব क्रिए इटेर्टर-चा मा एन व वहनाव मर्था नरह।

# বৰ্ষশেষ

পুরাতন বর্ষের স্থাধ পশ্চিম প্রাস্তরের প্রাস্তে নিঃশব্দে অন্তমিত হইল। যে কয়-বৎসর পৃথিবীতে কাটাইলাম অন্ত তাহারই বিদায়বাত্রার নিঃশব্দ পক্ষধনি এই নির্বাণালোক নিস্তন্ধ আকাশের মধ্যে যেন অন্তত্তব করিতেছি। সে অজ্ঞাত সমূত্র-পারগামী পক্ষীর মতো কোথায় চলিয়া গেল তাহার আর কোনো চিহ্ন নাই।

হে চিরদিনের চিরস্কন, অতীত জীবনকে এই যে আজ বিদায় দিতেছি এই বিদায়কে তুমি সার্থক করে।— আশাস দাও যে, যাহা নই হইল বলিয়া শোক করিতেছি তাহার সকলই ষথাকালে তোমার মধ্যে সকল হইতেছে। আজি যে প্রশাস্ত বিষাদ সমস্ত সন্ধ্যাকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের হৃদয়কে আর্ত করিতেছে, তাহা স্থান্দর হউক, মধুমর হউক, তাহার মধ্যে অবসাদের ছান্নামাত্র না পড়ুক। আজ বর্ষাবসানের অবসানদিনে বিগত জীবনের উদ্দেশে আমাদের ঋষি পিতামহদিগের আনন্দমর মৃত্যুমন্ত্র উচ্চারণ করি

ও মধু বাতা ঋতায়তে মধু করন্তি সিদ্ধব:।
মাধবীর্ন: সন্ধোষধী:।
মধু নক্তম্ উতোবসো মধুমৎ পাশিবং বজঃ।মধুমালো বনস্পতিম ধুমাং অভা সূর্ব:। ওঁ।

বায়ুমধু বহন করিতেছে। নদী সিদ্ধৃ সকল মধুক্ষরণ করিতেছে। ওবধী বনস্পতি সকল মধুমর হউক। রাত্তি মধু হউক উবা মধু হউক, পৃথিবীর ধূলি মধুমৎ হউক। সূর্য মধুমান হউক।

রাত্রি যেমন আগামী দিবসকে নবীন করে, নিদ্রা যেমন আগামী জাগরণকে উজ্জল করে, তেমনি অন্তকার বর্বাবসান যে গত জীবনের শ্বতির বেদনাকে সন্ধ্যার ঝিল্লি-ঝংকারম্বপ্ত অন্ধকারের মতো হৃদরের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে, তাহা যেন নববর্বের প্রভাতের জন্য আমাদের আগামী বংসরের আশামৃকুলকে লালন করিয়া থিকশিত করিয়া তুলে। যাহা যায় তাহা যেন শৃক্ততা রাখিয়া যায় না, তাহা যেন পূর্ণতার জন্ম শ্বান করিয়া যায়। যে বেদনা হৃদয়কে অধিকার করে তাহা যেন নব আনন্দকে জন্ম দিবার বেদনা হয়।

বে বিষাদ ধ্যানের পূর্বাভাস, যে শাস্তি মকল কর্মনিষ্ঠার জননী, যে বৈরাগ্য উদার প্রেমের অবলম্বন, যে নির্মল শোক তোমার নিকটে আত্মসমর্পণের মন্ত্রগুক তাহাই আজিকার আসন্ন রঞ্জনীর অগ্রগামী হইরা আমাদিগকে সন্ধ্যাদীপোচ্ছল গৃহপ্রত্যাগত শ্রাস্ত বালকের মতো অঞ্চলের মধ্যে আবৃত করিয়া লউক।

পৃথিবীতে সকল বন্ধই আসিতেছে এবং বাইতেছে—কিছুই স্থির নছে; সকলই চঞ্চল - বৰ্ণশেষের সন্ধান এই কথাই তপ্ত দীর্ঘনিশাসের সহিত হৃদদ্বের মধ্যে প্রবাহিত হইতে থাকে। কিন্তু যাহা আছে, যাহা চিব্ৰকাল স্থিব থাকে, যাহাকে কেহই হবণ করিতে পারে না, যাহা আমাদের অন্তরের অন্তরে বিরাজমান-পত বর্বে সেই ঞ্রবের কি কোনো পরিচয় পাই নাই—জীবনে কি ভাহার কোনো লক্ষণ চিহ্নিত হয় নাই? সকলই কি কেবক আসিয়াছে এবং গিয়াছে? আৰু ন্তৰভাবে ধ্যান করিয়া বলিতেছি তাহা নহে—যাহা আসিয়াছে এবং যাহা গিয়াছে তাহার কোণাও বাইবার সাধ্য নাই, হে নিস্তৰ, তাহা তোমার মধ্যে বিশ্বত হইয়া আছে। যে তারা নিবিরাছে তাহা তোমার মধ্যে নিবে নাই, যে পুষ্প ঝরিয়াছে তাহা তোমার মধ্যে বিকশিত—আমি ষাহার नम्र मिरिए छि। पात्र निकृष्टे हरेए छ। कार्माकारनरे हु। छ हरेए भारत ना । আব্দ সন্ধার অন্ধকারে শাস্ত হইরা তোমার মধ্যে নিধিলের সেই স্থিরত্ব অমুভব করি। বিশ্বের প্রতীয়মান চঞ্চলতাকে অবসানকে বিচ্ছেদকে আজ একেবারে ভূলিয়া যাই। গত বংসর যদি তাহার উজ্জীন পক্ষপুটে আমাদের কোনো প্রিয়জনকে হরণ করিয়া যায় তবে হে পরিণামের আশ্রয়, করজোড়ে সমস্ত হৃদরের সহিত তোমারই প্রতি তাহাকে সমর্পণ করিলাম। জীবনে যে তোমার ছিল মৃত্যুতেও সে তোমারই। আমি তাহার সহিত আমার বলিয়া যে-সমন্ধ স্থাপন করিয়াছিলাম তাহা ক্ষণকালের—তাহা ছিন্ন ইইয়াছে। আজ তোমারই মধ্যে তাহার সহিত যে-সম্বন্ধ স্বীকার করিতেছি তাহার আর বিচ্ছেদ নাই। সেও তোমার ক্রোড়ে আছে আমিও তোমার ক্রোড়ে রহিয়াছি। অসীম জগদরণ্যের মধ্যে আমিও হারাই নাই, সেও হারার নাই,—তোমার মধ্যে অতি নিকটে অতি নিকটতম স্থানে তাহার সাড়া পাইতেছি।

বিগত বৎসর যদি আমার কোনো চিরপালিত অপূর্ণ আশাকে শাখাচ্ছিন্ন করিয়া থাকে তবে, হে পরিপূর্ণস্বরূপ, অহা নতমন্তকে একাস্ক থৈবের সহিত তাহাকে তোমার নিকটে সমর্পন করিয়া ক্ষত উহামে পুনরায় বারিসেচন করিবার জন্ম প্রত্যাবৃত্ত হইতে দিয়ো না। একদিন তোমার অভাবনীয় রুপাবলে আমার অসিদ্ধ সাধনগুলিকে অপূর্বভাবে সম্পূর্ণ করিয়া স্বহন্তে সহসা আমার ললাটে স্থাপনপূর্বক আমাকে বিশ্বিত ও চরিতার্থ করিবে এই আশাই আমি হৃদয়ে গ্রহণ করিলাম।

বে-কোনো ক্ষতি বে-কোনো অক্সায় বে-কোনো অবমাননা বিগত বংসর আমার ১৩—৪৯ মন্তকে নিক্ষেপ করিয়া থাকুক, কার্বে যে-কোনো বাধা, প্রণয়ে যে-কোনো আঘাত, লোকের নিকট হইতে যে-কোনো প্রতিকৃলতা দ্বারা আমাকে পীড়ন করিয়া থাক—তব্ তাহাকে আমার মন্তকের উপরে তোমারই আশিস-হন্তস্পর্শ বলিয়া অন্থ তাহাকে প্রণাম করিতেছি। গত বৎসরের প্রথম দিন নীরব শ্বিতমুখে তাহার বন্ত্রাঞ্চলের মধ্যে তোমার নিকট হইতে আমার জন্ম কী লইয়া আসিয়াছিল সেদিন তাহা আমাকে জানায় নাই—আমাকে কী যে দান করিল আজ তাহাও আমাকে বলিয়া গেল না, মুখ আবৃত করিয়া নিঃশব্দপদে চলিয়া গেল। দিনে রাত্রিতে আলোকে অন্ধকারে তাহার স্থেত্ঃখের দ্তগুলি আমার হৃদয়গুহাতলে কী সঞ্চিত করিয়া গেল সে-সম্বন্ধ শ্বার অনেক প্রম্বাছে, আমি নিশ্চয় কিছুই জানি না,—একদিন তোমার আদেশে ভাণ্ডারের দ্বার উদ্যাটিত হইলে যাহা দেখিব তাহার জন্ম আগে হইতেই অন্থ সন্ধ্যায় বর্ষাবসানকে ভক্তির সহিত প্রণতি করিয়া কৃতক্ষতার বিদায় সন্তামণ জানাইতেছি।

এই বর্ধশেষের শুভ সন্ধ্যায় হে নাপ, তোমার ক্ষমা মন্তকে লইরা সকলকে ক্ষমা করি, তোমার প্রেম হাদয়ে অক্সভব করিয়া সকলকে প্রীতি করি, তোমার মঙ্গলভাব ধ্যান করিয়া সকলের মঙ্গল কামনা করি। আগামী বর্ধে যেন ধৈর্মের সহিত সহু করি, বীর্ষের সহিত কর্ম করি, আশার সহিত প্রতীক্ষা করি, আনন্দের সহিত ত্যাগ করি এবং ভক্তির সহিত সর্বদা সর্বত্ত সঞ্চরণ করি।

ও একমেবাছিতীয়ম

30.4

## নব্বৰ্ষ

যে অক্ষর পুরুষকে আশ্রয় করিয়া

অহোরাঝাণার্ধমাসা মাসা কতকঃ সৰৎসরা ইতি বিধৃভাতি ঠতি,

দিন এবং রাত্রি, পক্ষ এবং মাস, বতু এবং সবৎসর বিধৃত হইরা অবস্থিতি করিতেছে,

তিনি অভ নববর্ষের প্রথম প্রাতঃস্থৃষ্কিরণে আমাদিগকে স্পর্শ করিলেন। এই স্পর্শের দারা তিনি তাঁহার জ্যোতির্লোকে তাঁহার আনন্দলোকে আমাদিগকে নববর্ষের আহ্বান প্রেরণ করিলেন। তিনি এখনই কহিলেন, পুত্র, আমার এই নীলাম্বরবাষ্টিত তৃণধাস্তভামল ধরণীতলে তোমাকে জীবন ধারণ করিতে বর দিলাম—তৃমি আনন্দিত হও,
তুমি বললাভ করো।

প্রান্তরের মধ্যে পুণ্যনিকেতনে নববর্ধের প্রথম নির্মল আলোকের দ্বারা আমাদের অভিবেক হইল। আমাদের নবজীবনের অভিবেক। মানবজীবনের যে মহোচ্চ সিংহাসনে বিশ্ববিধাতা আমাদিগকে বসিতে শ্বান দিরাছেন তাহা আব্দ্র আমরা নব-গোরবে অক্সন্তব করিব। আমরা বলিব, হে ব্রহ্মাগুপতি, এই বে অক্পরাগরক নীলাকাশের তলে আমরা জাগ্রত হইলাম আমরা ধক্ত। এই বে চিরপুরাতন অরপূর্ণা বস্থবাকে আমরা দেখিতেছি আমরা ধক্ত। এই বে গীতগন্ধবর্ণস্পাননে আন্দোলিত বিশ্বসরোবরের মাঝখানে আমাদের চিন্তুলতদল জ্যোতিঃপরিপ্নাবিত অনম্ভের দিকে উদ্ভিন্ন হইরা উঠিতেছে আমরা ধক্ত। অক্সকার প্রভাতে এই বে জ্যোতির্ধারা আমাদের উপর বর্ষিত হইতেছে ইহার মধ্যে তোমার অমৃত আছে, তাহা ব্যর্থ হইবে না, তাহা আমরা ব্রহণ করিব; এই যে রৃষ্টিধোত বিশাল পৃথিবীর বিত্তীর্ণ শ্রামলতা ইহার মধ্যে তোমার অমৃত ব্যাপ্ত হইরা আছে তাহা ব্যর্থ হইবে না, তাহা আমরা গ্রহণ করিব এই যে নিশ্চল মহাকাশ আমাদের মন্তকের উপর তাহার দ্বির হস্ত শ্বাপন করিয়াছে তাহা তোমারই অমৃতভারে নিস্তব্ধ তাহা ব্যর্থ হইবে না, তাহা আমরা গ্রহণ করিব।

এই মহিমান্বিত জগতে অশ্যকার নববর্বদিন আমাদের জীবনের মধ্যে যে গৌরব বহন করিয়া আনিল, এই পৃথিবীতে বাস করিবার গৌরব, এই আলোকে বিচরণ করিবার গৌরব, এই আলোকে বিচরণ করিবার গৌরব, এই আকাশতলে আসীন হইবার গৌরব তাহা যদি পরিপূর্ণভাবে চিত্তের মধ্যে গ্রহণ করি তবে আর বিষাদ নাই, নৈরাশ্য নাই, ভর নাই, মৃত্যু নাই। তবে সেই শ্বিবাক্য বৃথিতে পারি—

কোন্ধেবাক্সাৎ ক: প্রাণ্যাৎ বদেব আকাশ আনন্দো ন স্থাৎ। কেই বা শরীরচেষ্টা করিভ কেই বা প্রাণধারণ করিভ বদি এই আকাশে আনন্দ না থাকিতেন।

আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া তিনি আনন্দিত তাই আমার হংপিও স্পন্দিত, আমার বক্ত প্রবাহিত, আমার চেতনা তরবিত। তিনি আনন্দিত তাই স্থলোকের বিরাট যক্তহোমে অরি-উংস উৎসারিত; তিনি আনন্দিত তাই পৃথিবীর সর্বান্ধ পরিবেষ্টন করিয়া তৃণদল সমীরণে কম্পিত হইতেছে; তিনি আনন্দিত তাই গ্রহে নক্ষত্রে আলোকের অনস্ত উৎসব। আমার্ব মধ্যে তিনি আনন্দিত তাই আমি আছি—তাই আমি গ্রহতারকার সহিত লোকলোকাস্তরের সহিত অবিচ্ছেম্ভাবে কড়িত—তাঁহার আনন্দে আমি অমর, সমন্ত বিশের সহিত আমার সমান মর্বাদা।

তাঁহার প্রতিনিমেবের ইচ্ছাই আমাদের প্রতিমুহুর্তের অন্তিত্ব, আজ্ব নববর্বের দিনে এই কথা বদি উপলব্ধি করি—আমাদের মধ্যে তাঁহার অক্ষর আনন্দ বদি গুরু গভীরভাবে অন্তরে, উপভোগ, করি—ভবে সংসারের কোনো বাছ ঘটনাকে আমার চেরে প্রবলতর

মনে করিয়া অভিভূত হইব না—কারণ ঘটনাবলা তাহার স্থাছাধ বিরহমিলন লাভক্ষতি জন্মমৃত্যু লইয়া আমাদিগকে কণে কণে ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণে কথানি, ছাসহতম বিচ্ছেদই বা আমাদের কড়টুকু হরণ করে—তাঁহার আনন্দ থাকে; ছাখ সেই আনন্দেরই রহস্ত, মৃত্যু সেই আনন্দেরই রহস্ত। এই রহস্ত ভেল না করিতে পারি নাই পারিলাম—আমাদের বোধ-শক্তিতে এই শাখত আনন্দ এত বিপরীত আকারে এত বিবিধভাবে কেন প্রতীর্মান হইতেছে তাহা নাই জানিলাম—কিন্ত ইহা যদি নিশ্চর জানি এক মৃহুর্ত সর্বত্ত সেই পরিপূর্ণ আনন্দ না থাকিলে সমন্তই তৎক্ষণাৎ ছায়ার লায় বিলীম হইয়া যায়—যদি জানি,

জানকাছ্যের ধরিমানি ভ্তানি কারন্তে জানকেন কাতানি জীবন্তি জানকং প্ররস্ত্যভি-সংবিশস্তি

তবে—

#### भानमः उन्धान विचान् न विष्ठि कमाठन ।

নিব্দের মধ্যে ও নিব্দের বাহিরে সেই ব্রন্ধের আনন্দ জানিয়া কোনো অবস্থাতেই আর ভয় পাওয়া যায় না।

সার্থের জড়তা এবং পাপের আবর্ত বন্ধের এই নিত্যবিরাজমান আনন্দের অস্থভূতি হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করে। তথন সহস্র রাজা আমাদের নিকট হইতে করগ্রহণে উচ্চত হয়, সহস্র প্রভু আমাদিগকে সহস্র কাজে চারিদিকে ঘূর্ণামান করে। তথন যাহা কিছু আমাদের সম্প্রে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাই বড়ো হইয়া উঠে—তথন সকল বিরহই ব্যাকুল, সকল বিপদই বিভ্রাস্ত করিয়া তোলে—সকলকেই চুড়ান্ত বিলিয়া ভ্রম হয়। লোভের বিষয় সম্প্রে উপস্থিত হইলেই মনে হয় তাহাকে না পাইলে নয়, বাসনার বিয়য় উপস্থিত হইলেই মনে হয় ইহাকে পাইলেই আমার চয়ম সার্থকতা। ক্ষতার এই সকল অবিশ্রাম ক্ষোভে ভূমা আমাদের নিকটে অগোচর হইয়া থাকেন, এবং প্রত্যেক ক্ষুম্র ঘটনা আমাদিগকে প্রতিপদ্বে অপমানিত করিয়া য়য়ৣঃ

সেইজন্তই আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা এই যে,

অসতে। মা সদ্গমর তমসো মা জ্যোতির্গমর মৃত্যোমায়তং গমর।

আমাকে অসত্য হইতে সত্যে লইয়া যাও;—প্রতি নিমেবের খণ্ডতা হইতে তোমার অনস্ত পরিপূর্ণতার মধ্যে আমাকে উপনীত করো;—অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও;—অহংকারের যে অস্তরাল, বিশ্বজ্ঞগৎ আমার সন্মুখে বে স্বাভন্তা লইয়া দীড়ায়, আমাকে এবং জ্পাৎকে তোমার ভিতর দিয়া না দেখিবার যে অন্ধকার ভাহা

হইতে আমাকে মৃক্ত করো; মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও,—আমার প্রবৃত্তি আমাকে মৃত্যুদোলার চড়াইরা দোল দিতেছে, মৃহুর্তকাল অবসর দিতেছে না; আমার মধ্যে আমার ইচ্ছাগুলাকে ধর্ব করিয়া আমার মধ্যে তোমার আনন্দকে প্রকাশমান করো, সেই আনন্দই অমৃতলোক।

আজিকার নববর্বদিনে ইহাই আমাদের বিশেষ প্রার্থনা। সত্য, আলোক ও অমৃতের জ্ঞুত আমরা করপুট করিয়া দাঁড়াইয়াছি। বলিতেছি—

#### व्याविवावीर्मश्री ।

হে স্থকাশ, তৃমি আমাদের নিকটে প্রকাশিত হও।

অন্তরে বাহিরে তুমি উদ্ভাসিত হইলেই, প্রবৃত্তির দাসত্ব জগতের দৌরাত্ম্য কোণার চলিরা যার—তথন তোমার মধ্যে সমস্ত দেশকালের একটি অনবচ্ছিন্ন সামঞ্জক্ত একটি পরিপূর্ণ সমাপ্তি দেখিরা স্থগভীর শান্তির মধ্যে আমরা নিমগ্ন ও নিস্তর্ক হইরা যাই। তথন, যে চেট্টাহীন বলে সমস্ত জগৎ সহজে বিশ্বত তাহা আমাদের হৃদরে অবতীর্ণ হর, যে চেট্টাহীন সৌন্দর্যে নিধিল ভূবন পরস্পর গ্রন্থিত তাহা আমাদের জীবনে আবিভূতি হয়। তথন আমি যে তোমাকে আত্মসমর্পন করিতেছি এ-কণা মনে থাকে না—তোমার সমস্ত জগতের এক সঙ্গে তুমিই আমাকে লইতেছ এই কণাই আমার মনে হয়।

সেই বপ্রকাশ যতদিন না আমাদের নিকটে আপনাকে প্রকাশ করিবেন ততদিন যেন নিজের ভিতর হইতে তাঁহার দিকে বাহির হইবার একটা ঘার উন্মুক্ত থাকে। সেই পর্য দিরা প্রত্যহ প্রভাতে তাঁহার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া আসিতে পারি। আমাদের জীবনের একটা দিনের সহিত আর-একটা দিনের বে বন্ধন সে যেন শুর্ বার্থের বন্ধন না হর, জড় অভ্যাস-স্ত্রের বন্ধন না হর—একটা বৎসরের সহিত আর-একটা বৎসরকে যেন প্রাত্যহিক নিবেদনের ঘারা তাঁহারই সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া ভূলিতে পারি। এমন কোনো স্ব্রে যেন মানবজীবনের ত্র্লভ মূহুর্ভগুলিকে না বাঁথিতে থাকি যাহা মৃত্যুর স্পর্শমাত্রে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। জীবনের যে বৎসরটা গেছে তাহা পূজার পদ্মের স্তান্ন তাঁহাকে উৎসর্গ করিতে পারি নাই—তাহার তিন শত প্রথম টি কল দিনে ছিন্ন করিয়া লইয়া পন্ধের মধ্যে কেলিয়া দিয়াছি। অন্ধ বৎসরের অফ্ল্যাটিত প্রথম মৃকুল স্বর্ধের আলোকে মাথা ভূলিয়াছে ইহাকে আময়া খণ্ডিত করিব না, সৌন্দর্ধে সৌগন্ধ্যে শুক্রতান্ন ইহাকে সম্পূর্ণ করিয়া ভূলিব। তাহা কখনোই অসাধ্য নহে—সে-শক্তি আমাদের মধ্যে আছে—

নাস্থানমব্মক্তেও। নিমেকে অপমান অবক্তা কৰিয়ো না।

#### ন হাত্মপবিভূতস্য ভূতির্ভবতি শোভনা।

আপনাকে বে বাজি দীন বলিয়া অবমান করে করে তাহার কথনোই শোভন এবর্ধ লাভ হয় না।

ধর্মের যে আদর্শ সর্বশ্রেষ্ঠ, যে আদর্শে ব্রন্ধের জ্যোতি বিশুদ্ধভাবে প্রতিফলিত হয়, তাহা কল্পনাগম্য অসাধ্য নহে, তাহা রক্ষা করিবার তেজ আমাদের মধ্যে আছে ;— নিজেকে জাগ্রত রাধিবার শক্তি আমাদের আছে ; – এবং জাগ্রত থাকিলে অক্সায় অসত্য হিংসা ঈর্বা প্রলোভন দ্বারের নিকটে আসিয়া দূরে চলিয়া যায়। আমরা ভয় ত্যাগ ক্ষিতে পারি, হীনতা পরিহার ক্ষিতে পারি, আমরা প্রাণ বিসর্জন ক্ষিতে পারি— এ ক্ষমতা আমাদের প্রত্যেকের আছে। কেবল দীনতার সেই শক্তিকে অবিশাস করি विनेषा जाहारक वावहात्र कविराज भावि ना। त्महे भक्ति जामामिनारक की ज्ञानात्म की চরম সার্থকতার লইরা যাইতে পারে তাহা জানি না বলিয়াই আত্মার সেই শক্তিকে \* আমরা স্বার্থে এবং বার্থ চেষ্টায় এবং পাপের আয়োজনে নিযুক্ত করি। মনে করি অর্থলাভেই আমাদের চরম স্থব, বাসনাতৃপ্তিতেই আমাদের পরমানন, ইচ্ছার বাধা মোচনেই আমাদের পরম মুক্তি। আমাদের যে-শক্তি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইরা আছে তাহাকে একাগ্রধারার ব্রন্ধের দিকে প্রবাহিত করিয়া দিলে জীবনের কর্ম সহজ হয়, স্থপত্বং সহজ হয়, মৃত্যু সহজ হয়। সেই শক্তি আমাদিগকে বর্ণার স্রোতের মতো অনায়াসেই বহন করিয়া লইয়া যায়; তু:ধশোক বিপদ-আপদ বাধাবিদ্ধ, তাহার পথের সম্মধে শরবনের মতো মাধা নত করিয়া দের, তাহাকে প্রতিহত করিতে পারে না।

পুনর্বার বলিতেছি, এই শক্তি আমাদের মধ্যে আছে। কেবল, চারিদিকে ছড়াইরা আছে বলিয়াই তাহার উপর নিজের সমস্ত ভার সমর্পন করিয়া গতিলাভ করিতে পারি না। নিজেকে প্রত্যহ নিজেই বহন করিতে হয়। প্রত্যেক কাজ আমাদের স্কর্জের উপর আসিয়া পড়ে; প্রত্যেক কাজের আশানৈরাশ্র-লাভক্ষতির সমস্ত ক্ষণ নিজেকে শেষ কড়া পর্যন্ত শোধ করিতে হয়। স্রোতের উপর যেমন মাঝির নৌকা থাকে এবং নৌকার উপরেই তাহার সমস্ত বোঝা থাকে তেমনি ব্রম্বের প্রতি ঘাহার চিন্ত একশ্রিভাবে ধাবমান, তাঁহার সমস্ত সংসার এই পরিপূর্ণ ভাবের স্রোতে ভাসিরা চলিয়া যায় এবং কোনো বোঝা তাঁহার স্ক্রকে পীড়িত করে না।

নববর্ষের প্রাতঃসূর্যালোকে গাঁড়াইরা অন্ত আমাদের ক্রদরকে চারিদিক হইতে আহ্বান করি। ভারতবর্ষের যে পৈতৃক মঙ্গলশন্ধ গৃহের প্রান্তে উপেক্ষিত হইরা পড়িরা আছে সমস্ত প্রাণের নিশাস তাহাতে পরিপূর্ব করি—সেই মধুর গঞ্জীর শন্ধধনি শুনিলে আমাদের বিক্ষিপ্ত চিত্ত অহংকার হইতে স্বার্থ হইতে বিলাস হইতে প্রলোভন হইতে ছুটিরা আসিবে। আজ শতধারা একধারা হইরা গোম্থীর ম্বনিংস্ত সম্দ্রবাহিনী গলার স্থার প্রবাহিত হইবে—তাহা হইলে মৃহূর্তের মধ্যে প্রান্তরশারী এই নির্জন তীর্থ ষথার্থ ই হরিষার তীর্থ হইরা উঠিবে।

হে ব্রহ্মাণ্ডপতি, অন্ত নববর্ষের প্রভাতে ভোমার জ্যোতিঃস্নাত তরুণ সূর্য পুরোহিত **इहेशा निःमत्य आमाराम्य आलारकत अख्रितक मृष्यन्न कतिम। आमाराम्य मनार्टि** আলোক স্পর্ণ করিরাছে। আমাদের ছই চক্ষু আলোকে ধৌত হইরাছে। আমাদের পথ আলোকে বঞ্চিত হইরাছে। আমাদের সম্যোক্তাগ্রত হৃদর ব্রতগ্রহণের ক্ষন্ত তোমার সন্মধে উপবিষ্ট হইয়াছে। যে-শরীরকে অন্ত তোমার সমীরণ স্পর্শ করিল তাহাকে যেন প্রতিদিন পবিত্র রাধিয়া তোমার কর্মে নিযুক্ত করি। বে-মন্তকে তোমার প্রভাতকিরণ • वर्षिण रहेन म्न-मखकरक ভग्न नष्का । श्रीनजात व्यवनिण रहेरज तका कित्रपा जामात्रहे পূজার প্রণত করি। তোমার নামগানধারা আজ প্রত্যুবে বে-হদয়কে পুণ্যবারিতে স্নান করাইল, সে বেন আনন্দে পাপকে পরিহার করিতে পারে, আনন্দে তোমার কল্যাণকর্মে জীবনকে উৎসর্গ করিতে পারে, আনন্দে দারিন্তাকে ভূষণ করিতে পারে, আনন্দে হংগকে ম্হীয়ান করিতে পারে, এবং আনন্দে মৃত্যুকে অমৃতব্ধপে বরণ করিতে পারে। আজিকার প্রভাতকে কালি বেন বিশ্বত না হই ৷ প্রতিদিনের প্রাত:মুর্ব বেন আমাদিগকে ল<del>ভি</del>ত না দেখে; তাহার নির্মণ আলোক আমাদের নির্মণতার, তাহার তেব্দ আমাদের তেব্দের সাক্ষী হইয়া যায়—এবং প্রতি সন্ধ্যাকালে আমাদের প্রত্যেক দিনটিকে নির্মল অর্ঘ্যের ক্সায় তাহার রক্তিম বর্ণধালিতে বহন করিয়া তোমার সিংহাসনের সম্মুধে স্থাপন করিতে পারে: হে পিতা, আমার মধ্যে নির্তকাল তোমার যে আনন্দ শুরু হইয়া আছে, যে আনন্দে তুমি আমাকে নিমেষকালও পরিত্যাগ কর নাই, যে আনন্দে তুমি আমাকে জগতে জগতে বক্ষা করিতেছ, যে আনন্দে স্বর্ষোদর প্রতিদিনই আমার নিকটে অপূর্ব, স্থান্ত প্রতিসন্ধার আমার নিকট রমণীর, যে আনন্দে অঞ্চাত ভূবন আমার আত্মীর, অগণ্য নক্ষত্ৰ আমার স্থপ্তরাত্তির মণিমাল্য, বে আনন্দে জন্মমাত্রেই আমি বছলোকের প্রিয় পদ্মিচিত, সমস্ত অতীত মানবের মহয়ত্ত্বের উত্তরাধিকারী, বে আনন্দে হংধ নৈরাস্ত বিপদ মৃত্যু কিছুই লেশমান্ত নির্থক নছে,—আমি যেন প্রবৃত্তির ক্ষোভে পাপের লক্ষায় আমার মধ্যে তোমার সেই আনন্দ-মন্দিরের বার নিজের নিকটে ক্লব্ধ করিয়া রাখিরা পথের পঙ্কে বদুক্তা লুক্তিত হওরাকেই আমার স্থখ আমার স্বাধীনতা বলিরা ভ্রম না করি। জগৎ তোমার জগৎ, আলোক তোমার আলোক, প্রাণ তোমার নিশাস, এই কথা শ্বরণে वाधिया ब्लोवनशावत्वव त्व भवम भविज भीवव छाहाव प्रक्षिकांत्री हहे, प्रख्यिक त्व प्रभाव

আজের রহস্ত তাহা বহন করিবার উপযুক্ত হই—এবং প্রতিদিন তোমাকে এই বলিরা ধাান করি—

ওঁ ভূভূ বা স্বা তৎসবিত্ববৈশ্যং ভর্গো দেবস্ত ধীমহি ধিরোবোনা প্রচোদরাং।
বিশ্বসবিতা এই সমস্ত ভূলোক ভূলোক স্বর্লোককে ধেমন প্রত্যেক নিমেবেই প্রকাশের
মধ্যে প্রেরণ করিতেছেন—তেমনি তিনি আমার বৃদ্ধিবৃত্তিকে প্রতি নিমেবে প্রেরণ
করিতেছেন—তাঁহার প্রেরিত এই জ্বগৎ দিয়া সেই জ্বগদীশ্বরকে উপলব্ধি করি—তাঁহার
প্রেরিত এই বৃদ্ধি দিয়া সেই চেতনস্বরূপকে ধ্যান করি।

ওঁ একমেবাদিতীয়ম্

6 °C'C

# **उ**९मदवत मिन

সকালবেলায় অন্ধকার ছিল্ল করিয়া ফেলিয়া আলোক যেমনি ফুটিয়া বাহির হর, অমনি বনে-উপবনে পাধিদের উৎসব পড়িয়া যায়। সে-উৎসব কিসের উৎসব ? কেন এই স্মন্ত বিহক্ষের দল নাচিয়া-কুঁদিয়া গান গাহিয়া এমন অন্থির হইয়া উঠে ? তাহার কারণ এই, প্রতিদিন প্রভাতে আলোকের স্পর্শে পাধিরা নৃতন করিয়া আপনার প্রাণশক্তি অমুভব করে। দেখিবার শক্তি, উড়িবার শক্তি, বাছসন্ধান করিবার শক্তি তাহার মধ্যে জাগ্রত হইয়া তাহাকে গৌরবান্বিত করিয়া তোলে—আলোকে উদ্ভাসিত এই বিচিত্র বিশ্বের মধ্যে সে আপনার প্রাণবান গতিবান চেতনাবান পক্ষিজন্ম সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া অস্তরের আনন্দকে সংগীতের উৎসে উৎসারিত করিয়া দেয়।

জগতের বেখানে অব্যাহতশক্তির প্রচুর প্রকাশ, সেইখানেই যেন মৃতিমান উৎসব। সেইজন্ম হেমস্কের স্থাকিরণে অগ্রহায়ণের পঞ্চশক্তসমৃদ্ধে সোনার উৎসব হিল্লোলিত হইতে থাকে—সেইজন্ম আদ্রমঞ্জরীর নিবিড় গছে ব্যাকৃল নববসস্থে পৃষ্পবিচিত্র কৃষ্ণবনে উৎসবের উৎসাহ উদ্ধাম হইরা উঠে। প্রকৃতির মধ্যে এইরপে আমরা নানাস্থানে নানাভাবে শক্তির জ্যোৎসব দেখিতে পাই।

মাহবের উৎসব কবে ? মাহব বেদিন আপনার মহয়দ্বের শক্তি বিশেষভাবে শ্বরণ করে, বিশেষভাবে উপলব্ধি করে, সেইদিন। বেদিন আমরা আপনাদিগকে প্রাত্যহিক প্ররোজনের দ্বারা চালিত করি, সেদিন না—বেদিন আমরা আপনাদিগকে সাংসারিক স্থাত্থবের দ্বারা ক্ষ করি, সেদিন না—বেদিন প্রাকৃতিক নিয়মপরম্পরার হত্তে আপনাদিগকে ক্রীড়াপুত্তনির মতো কৃত্ত ও ক্ষড়ভাবে অক্স্ভব করি, সেদিন আমাদের উৎসবের দিন নহে ;—সেদিন তো আমরা জড়ের মতো উদ্ভিদের মতো সাধারণ জন্তর মতো—সেদিন তো আমরা আমাদের নিজের মধ্যে সর্বজন্ত্রী মানবশক্তি উপলব্ধি করি না—সেদিন আমাদের আনন্দ কিসের ? সেদিন আমরা গৃছে অবক্লম, সেদিন আমরা কর্মে ক্লিষ্ট—সেদিন আমরা উজ্জ্বলভাবে আপনাকে ভূষিত করি না—সেদিন আমরা উদারভাবে কাহাকেও আহ্বান করি না—সেদিন আমাদের হরে সংসারচক্রের হর্ষরধ্বনি শোনা যার, কিন্তু সংগীত শোনা যার না।

প্রতিদিন মাহ্ব ক্র দীন একাকী—কিন্তু উংসবের দিনে মাহ্ব বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মাহ্বের সঙ্গে একত্র হইরা বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মহুগুড়ের শক্তি অনুভব করিয়া মহং।

হে প্রাতৃগণ, আজ আমি তোমাদের সকলকে ভাই বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছি—

•আজ, আলোক জলিয়াছে, সংগীত ধ্বনিতেছে, দ্বার খুলিয়াছে—আজ মমুগ্রত্বের গোরব

আমাদিগকে স্পর্শ করিয়াছে—আজ আমরা কেছ একাকী নহি—-আজ আমরা সকলে

মিলিয়া এক—আজ অতীত সহস্রবংসরের অমৃতবাণী আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে—

আজ অনাগত সহস্রবংসর আমাদের কণ্ঠস্বরকে বহন করিবার জন্ত সম্মূব্ধ প্রতীক্ষা

করিয়া আছে।

আব্দ আমাদের কিসের উৎসব? শক্তির উৎসব। মান্থবের মধ্যে কী আশ্চর্যক্তি আশ্চর্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে! আপনার সমন্ত কৃত্ত প্রয়োজনকে অভিক্রম করিয়া মান্থব কোন্ উর্ধের গিয়া দাঁড়াইয়াছে। জ্ঞানী জ্ঞানের কোন্ চুর্লক্ষ্য চুর্গমতার মধ্যে ধাবমান হইয়াছে, প্রেমিক প্রেমের কোন্ পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জনের মধ্যে গিয়া উত্তীর্গ হইয়াছে, কর্মী কর্মের কোন্ অপ্রান্ত ছংসাধ্য সাধনের মধ্যে অকুতোভরে প্রবেশ করিয়াছে? জ্ঞানে প্রেমে কর্মে মান্থব যে অপরিমের শক্তিকে প্রকাশ করিয়াছে, আজ্ব আমরা সেই শক্তির গৌরব শ্বরণ করিয়া উৎসব করিব। আজ্ব আমরা আপনাকে, ব্যক্তিবিশেষ নহে, কিন্তু মান্থব বলিয়া জানিয়া ধন্য হইব।

মাহবের সমস্ত প্রয়োজনকে ছ্রুহ করিয়া দিয়া ঈশ্বর মাহ্যবের গোরব বাড়াইয়াছেন।
পশুর জন্ম মাঠ ভরিয়া তৃণ পড়িয়া আছে, মাহ্যবেক অরের জন্ম প্রাণপন করিয়া মরিতে
হয়। প্রতিদিন আমরা বে অরগ্রহণ করিতেছি, তাহার পশ্চাতে মাহ্যবের বৃদ্ধি মাহ্যবের
উভ্তম মাহ্যবের উদ্যোগ রহিয়াছে—আমাদের অরম্টি আমাদের গোরব। পশুর
গাত্রবন্তের অভাব একদিনের জন্তও নাই, মাহ্যব উলঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। শক্তির
য়ারা আপন অভারকে জয় করিয়া মাহ্যবেক আপন অক আচ্ছাদন করিতে হইয়াছে—
গাত্রবন্ত্র মহ্যাছের গোরব। আত্মরক্ষার উপার সঙ্গে লইয়া মাহ্যব ভূমির্চ হয় নাই,

আপন শক্তির দ্বারা তাহাকে আপন অস্ত্র নির্মাণ করিতে হইয়াছে—কোমল ত্বক্ এবং ত্বল শরীর লইয়া মাহ্র্য যে আজ সমস্ত প্রাণিসমাজের মধ্যে আপনাকে জ্বী করিয়াছে, ইহা মানবশক্তির গোরব। মাহ্র্যকে তৃঃখ দিয়া ঈশর মাহ্র্যকে সার্থক করিয়াছেন,—তাহাকে নিজের পূর্বশক্তি অহুভব করিবার অধিকারী করিয়াছেন।

মামুবের এই শক্তি যদি নিজের প্রয়োজন সাধনের সীমার মধ্যেই সার্থকতা লাভ ক্রিত, তাহা হইলেও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত, তাহা হইলেও আমরা জগতের সমস্ত জীবের উপরে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিতে পারিতাম। কিন্তু আমাদের শক্তির মধ্যে কোন্ মহাসমূদ্র হইতে এ কী জোরার আসিরাছে—সে আমাদের সমস্ত অভাবের কৃষ ছাপাইয়া সমন্ত প্রয়োজনকে দজ্যন করিয়া অহর্নিশি অক্লান্ত উচ্চমের সহিত এ কোন্ অসীমের রাজ্যে কোন অনির্বচনীয় আনন্দের অভিমূপে ধাবমান হইয়াছে। ধাহাকে জানিবার জন্ম সমন্ত পরিত্যাগ করিতেছে, তাহাকে জানিবার ইহার কী প্রয়োজন। যাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিবার জন্ম ইহার সমস্ত অস্তরাত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে তাহার সহিত ইহার আবশুকের সম্বন্ধ কোধায়। যাহার কর্ম করিবার জন্ম এ আপনার আরাম, স্বার্থ, এমন কি, প্রাণকে পর্যন্ত তচ্ছ করিতেছে, তাহার সঙ্গে ইহার দেনাপাওনার हिमाव लिथा थाकिতেছে करे। आकर्ष। रेहारे आकर्ष। आनम। रेहारे आनम। যেখানটা মামুষের সমস্ত আবশুকসীমার বাহিরে চলিয়া গেছে, সেইখানেই মামুষের গভীরতম সর্বোচ্চতম শক্তি সর্বদাই আপনাকে স্বাধীন আনন্দে উধাও করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। জগতের আর কোপাও ইহার কোনো তুলনা দেখি না। মহয়গশক্তির এই প্রয়োজনাতীত পরম গৌরব অন্তকার উৎসবে আনন্দদংগীতে ধ্বনিত হইতেছে। এই শক্তি অভাবের উপরে জন্নী, ভন্নশোকের উপরে জন্নী, মৃত্যুর উপরে জন্নী। আজ অতীত-ভবিশ্বতের স্বমহান মানবলোকের দিকে দৃষ্টিস্থাপনপূর্বক মানবান্মার মধ্যে এই অভ্রভেদী চিরম্ভনশক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়া আপনাকে সার্থক করিব।

একদা কত-সহস্র-বংসর পূর্বে মাত্রুষ এই কথা বলিয়াছে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসং পরস্তাং।
আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিরাছি, বিনি জ্যোতিম র, বিনি অঙ্কারের পরপারবর্তী।
এই প্রত্যক্ষ পৃথিবীতে ইহাই আমাদের জানা আবস্তক বে, কোথায় আমাদের খাছ,
কোথায় আমাদের খাদক, কোথায় আমাদের আরাম, কোথায় আমাদের ব্যাঘাত—
কিন্তু এই সমন্ত জানাকে বহুদ্ব পশ্চাতে কেলিরা মাছ্য চিরবহস্ত অন্ধকারের এ কোন্
পরপারে, এ কোন্ জ্যোতির্লোকে কিসের প্রত্যাশার চলিয়া গেছে। মাছ্য এই বে
তাহার সমন্ত প্রত্যক্ষ প্রয়োজনের অভ্যন্তরেও সেই তিমিরাতীত জ্যোতির্মর মহান

পুরুষকে জানিরাছে, আজ আমরা মাছবের সেই আশ্চর্ম জ্ঞানের গোরব লইরা উৎসব করিতে বিস্যাছি। যে জ্ঞানের শক্তি কোনো সংকীর্ণতা কোনো নিত্যনৈমিত্তিক আবশ্যকের মধ্যে বন্ধ থাকিতে চাছে না, যে জ্ঞানের শক্তি কেবলমাত্র মৃক্তির আনন্দ উপলব্ধি করিবার জন্ম সীমাহীনের মধ্যে পরম সাহসের সহিত আপন পক্ষ বিস্তার করিয়া দের, যে তেজন্বী জ্ঞান আপন শক্তিকে কোনো প্রয়োজনসাধনের উপায়রূপে নহে, পরস্ক চরমশক্তিরূপেই অমুভব করিবার জন্ম অগ্রসর—মমুন্যত্বের মধ্যে অভ আমরা সেই জ্ঞান সেই শক্তিকে স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হইব।

কত-সহশ্ৰ-বংসর পূর্বে মামুষ একদা এই কথা উচ্চারণ করিয়াছে

আনকং এক্ষণো বিধান্ন বিভেতি কৃতক্তন। এক্ষের আনক্ষ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কিছু হইতেই ভর পান না।

এই পৃথিবীতে যেখানে প্রবল ত্র্বলকে পীড়ন করিতেছে, যেখানে ব্যাধি-বিচ্ছেদমৃত্যু প্রতিদিনের ঘটনা, বিপদ যেখানে অদৃশ্য থাকিয়া প্রতি পদক্ষেপে আমাদের
প্রতীক্ষা করে এবং প্রতিকারের উপায় যেখানে অধিকাংশস্থলে আমাদের আয়ন্তাধীন
নহে, সেখানে মামুষ সমস্ত প্রাক্কতিক নিয়মের উর্ধ্বে মন্তক তুলিয়া এ কী কথা বলিয়াছে
যে, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন! আজ আমরা ত্র্বল মামুষের ম্থের
এই প্রবল অভয়বাণী লইয়া উংসব করিতে বসিয়াছি। সহস্রশীর্ষ ভরের করাল কবলের
সন্মুধে দাঁড়াইয়া যে মামুষ অকুঞ্ভিতিচিত্তে বলিতে পারিয়াছে, ব্রহ্ম আছেন, ভয় নাই—
অন্ত আপনাকে সেই মামুষের অন্তর্গত জানিয়া গোরব লাভ করিব।

বহুসহস্রবংসর পূর্বের উচ্চারিত এই বাণী আঞ্চিও ধ্বনিত হইতেছে—

তদেতং প্রোং পুরাং প্রেরা বিত্তাং প্রেরাহয়মাং সর্বস্থাং অম্বরতর বদরমাস্থা।
অম্বরতর এই বে আস্থা, ইনি এই পুর হইতে প্রির, বিদ্ধ হইতে প্রির, অক্ত সমস্ত হইতেই প্রির।
সংসারের সমস্ত সেহপ্রেমের সামগ্রীর মধ্যে মাস্কবের যে প্রেম সম্পূর্ণ তৃপ্ত হর নাই,
সংসারের সমস্ত প্রিরপদার্থের অম্বরে তাহার অম্বরতর যে প্রিরতম, যিনি সমস্ত
আত্মীরপদ্ধের অম্বরতর, যিনি সমস্ত দ্র-নিক্টের অম্বরতর, তাহার প্রতি যে প্রেম এমন
প্রবদ্ধ আবেরে এমন অসংশরে আক্বর্ট হইরাছে—আমরা জানি, মাস্কবের যে পরমতম
প্রেম আপনার সমস্ত প্রিরসামগ্রীকে একম্বুর্তে বিসর্জন দিতে উন্থত হয়, মান্কবের সেই
পরমাশ্রুর্ব প্রেমলক্তির গোরব অন্থ আমরা উপলব্ধি করিয়া উৎসব করিতে সমাগত
হইরাছি।

সস্তানের জন্ম আমরা মাহ্যকে তুঃসাধ্যক্ষে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়াছি, অনেক

জন্তকেও সেরপ দেখিরাছি—খদেশীর-খদলের জন্তও আমরা মাছ্যকে ত্রুহ চেষ্টা প্ররোগ করিতে দেখিরাছি—পিপীলিকাকেও মধুমক্ষিকাকেও সেরপ দেখিরাছি। কিন্তু মাছ্যের কর্ম যেখানে আপনাকে, আপনার সন্তানকে এবং আপনার দলকেও অতিক্রম করিয়া গেছে, সেইখানেই আমরা মন্ত্র্যান্তের পূর্ণশক্তির বিকাশে পরম গোরব লাভ করিয়াছি। বৃদ্ধদেবের করণা সন্তানবাংসল্য নহে, দেশান্ত্ররাও নহে—বংস যেমন গাভী-মাতার পূর্ণন্তন হইতে ত্র্য় আকর্ষণ করিয়া লয়, সেইরূপ ক্ষুত্র অথবা মহং কোনো-শ্রেণীর স্বার্থপ্রবৃত্তি সেই কর্মণাকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে না। তাহা জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্তায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্বে আপনাকে নির্বিশেষে সর্বলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে। ইহাই পরিপূর্ণতার চিত্র, ইহাই ঐশ্বর্য। ঈশ্বর প্রয়োজনবশত নহে, শক্তির অপরিসীম প্রাচুর্ববশতই আপনাকে নির্বিশেষে নিয়তই বিশ্বরূপে দান করিতেছেন। মাহ্যুষ্বের মধ্যেও যথন আমরা সেইরূপ, শক্তির প্রয়োজনাতীত প্রাচুর্য ও স্বতঃপ্রবৃত্ত উৎসর্জন দেখিতে পাই, তথনই মাহ্যুষ্বের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ বিশেষভাবে অন্থভব করি। বৃদ্ধদেব বলিয়াছেন—

মাতা বথা নিবং পুতং আয়ুসা একপুত্তমন্থ্রক্থে।
এবস্পি সক্ষভৃতেত্ব মানসন্থাবৰে অপরিমাণং।
মেতঞ্চ সর্কলোকস্থিং মানসন্থাবৰে অপরিমাণং।
উদ্ধ: অধা চ তিরিবঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।
তিট্ঠঞ্বং নিসিল্লো বা সন্ধানো বা বাবতস্স বিগতমিছো।
এতং সতিং অধিট্ঠেষং ব্রক্ষমেতং বিহারমিধমান্ত।

মাতা বেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে বন্ধা করেন, এইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। উপ্র্লিকে, অধােদিকে, চতুদিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশৃত্ত, হিংসাশৃত্ত, শক্রতাশৃত্ত মানসে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। কি দাঁড়াইতে, কি চলিতে, কি বসিতে, কি উইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে, এই ফৈত্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে—ইহাকেই বন্ধবিহার বলে।

এই যে ব্রহ্মবিহারের কথা ভগবান বৃদ্ধ বলিয়াছেন, ইহা মৃথের কথা ন্তহে, ইহা অভ্যন্ত নীতিকথা নহে—আমরা জানি, ইহা তাঁহার জীবনের মধ্য হইতে সত্য হইয়া উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা লইয়া অভ্য আমরা গোরব করিব। এই বিশ্ববাণী চিরজাগ্রত কঙ্গণা, এই ব্রহ্মবিহার, এই সমন্ত-আবশ্যকের অতীত অহেতুক অপরিমের মৈত্রীশক্তি, মাহবের মধ্যে কেবল কথার কথা হইয়া থাকে নাই, ইহা কোনো-না-কোনো ছানে সভ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই শক্তিকে আর আমরা অবিশাস করিতে পারি না—এই শক্তি

মহুশুত্বের ভাগুরে চিরদিনের মতো সঞ্চিত হইরা গেল। যে মাছুবের মধ্যে ঈশরের অপর্বাপ্ত দয়াশক্তির এমন সভ্যরূপে বিকাশ হইরাছে, আপনাকে সেই মাহুব জানিরা উৎসব করিতেছি।

এই ভারতবর্বে একদিন মহাসম্রাট অশোক তাঁহার রাজশক্তিকে ধর্মবিস্তারকার্বে মকলসাধনকার্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজশক্তির মাদকতা যে কী স্থতীত্র তাহা আমরা সকলেই জানি—সেই শক্তি ক্ষণিত অগ্নির মতো গৃহ হইতে গৃহান্তরে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে দেশ হইতে দেশান্তরে আপনার জালামন্বী লোলুপ রসনাকে প্রেরণ করিবার জন্ম বাগ্র। সেই বিশ্বলুদ্ধ রাজশক্তিকে মহারাজ অশোক মঙ্গলের দাসত্ত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন—তৃপ্তিহীন ভোগকে বিসর্জন দিয়া তিনি শ্রান্তিহীন সেবাকে গ্রহণ क्रियाছिल्म। बाज्यस्व भाक्त हेश প্রয়োজনীয় ছিল না—हेश युष्ठमञ्जा নহে, দেশজয় নহে, বাণিজ্যবিত্তার নহে—ইহা মকলশক্তির অপর্যাপ্ত প্রাচুর্য—ইহা সহসা চক্রবর্তী রাজাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সমন্ত রাজাড়ম্বরকে একমুহূর্তে হীনপ্রভ করিয়া দিয়া সমস্ত মহয়ত্বকে সমুজ্জল করিয়া তুলিয়াছে। কত বড়ো বড়ো রাজ্ঞার বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত বিশ্বত ধূলিসাং হইয়া গিয়াছে— কিন্তু অলোকের মধ্যে এই মন্দলশক্তির মহান আবির্ভাব, ইহা আমাদের গৌরবের ধন হইরা আজ্বও আমাদের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিতেছে। মাহবের মধ্যে বাহা-কিছু সত্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহার গৌরব হইতে তাহার সহায়তা হইতে মান্তব আর কোনোদিন বঞ্চিত হইবে না। আৰু মান্তবের মধ্যে, সমন্ত-স্বার্থক্সী এই অভূত মঙ্গলশক্তির মহিমা স্মরণ করিয়া আমরা পরিচিত-অপরিচিত সকলে মিলিয়া উৎসব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। মামুবের এই সকল মহন্ত আৰু আমাদের দীনতমকে আমাদের শ্রেষ্ঠতমের সহিত এক গৌরবের বন্ধনে মিলিত করিয়াছে। আজু আমরা মাহুষের এই সকল অবারিত সাধারণসম্পদের সমান অধিকারের স্বত্তে ভাই হইয়াছি—আৰু মমুম্বত্বের মাতৃশালায় আমাদের ভ্রাতৃসন্মিলন।

ঈশবের শক্তিবিকাশকে আমরা প্রভাতের জ্যোতিরুন্মেবের মধ্যে দেখিরাছি, কান্তনের পূষ্পপর্যাপ্তির মধ্যে দেখিরাছি, মহাসমৃত্রের নীলাম্বৃত্ত্যের মধ্যে দেখিরাছি, কিন্তু সমগ্র মানবের মধ্যে যেদিন তাহার বিরাট বিকাশ দেখিতে সমাগত হই, সেইদিন আমাদের মহামহোৎসব। মহায়ত্বের মধ্যে ঈশবের মহিমা যে শত শত অল্রভেদী শিধরমালার জাগ্রত-বিরাজিত সেধানে সেই উত্তুক্ত শৈলাশ্রমে আমরা মানবমাহাজ্যের ঈশবকে মানবসংখের মধ্যে বসিয়া পূজা করিতে আসিরাছি।

আমাদের ভারতবর্বে সমস্ত উৎসবই এই মহান ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, এ-কণা আমরা প্রতিদিন ভূলিতে বসিয়াছি। আমাদের জীবনের ষে-সমস্ত ঘটনাকে উৎসবের

ঘটনা করিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটাতেই আমরা বিশ্বমানবের গৌরব অর্পণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। জন্মোংসব হইতে প্রাদ্ধান্মগ্রান পর্যন্ত কোনোটাকেই আমরা ব্যক্তিগত ঘটনার ক্ষুত্রতার মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখি নাই। এই সকল উৎসবে আমরা সংকীর্ণতা विमर्कन मिहे-एमिन भामात्मत्र शृद्धत द्वांत একেবারে উন্মুক্ত इहेशा सात्र, क्विन আত্মীয়ত্বজনের জন্ত নহে, কেবল বন্ধুবান্ধবের জন্ত নহে, রবাহত-অনাহতের জন্ত। পুত্র যে জন্মগ্রহণ করে, সে আমার ঘরে নহে, সমস্ত মাহুযের ঘরে। সমস্ত মাহুযের গৌরবের অধিকারী হইয়া সে জন্মগ্রহণ করে। তাহার জন্ম-মঙ্গলের আনন্দে সমন্ত মাহ্র্যকে আহ্বান করিব না ? সে যদি শুদ্ধমাত্র আমার ঘরে ভূমিষ্ঠ হইত, তবে তাহার মতো দীনহীন জগতে আর কে ধাকিত। সমস্ত মাহুষ যে তাহার জন্ম অন্ন বস্ত্র আবাস ভাষা জ্ঞান ধর্ম প্রস্তুত করিয়া রাধিরাছে। মামুষের অস্তরস্থিত সেই নিতাচেতন মকলশক্তির ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সে যে একমূহুর্তে ধন্ম হইয়াছে। তাহার জন্ম উপলক্ষ্যে একদিন গুহের সমন্ত দ্বার খুলিয়া দিয়া যদি সমস্ত মামুষকে স্মরণ না করি, তবে কবে করিব। অন্ত সমাজ যাহাকে গৃহের ঘটনা করিয়াছে, ভারতসমাজ তাহাকে জগতের ঘটনা করিয়াছে; এবং এই জগতের ঘটনাই জগদীশ্বরের পূর্ণমঙ্গল আবির্ভাব প্রতাক্ষ করিবার যথার্থ অবকাশ। বিবাহব্যাপারকেও ভারতবর্ষ কেবলমাত্র পতিপত্নীর আনন্দমিলনের ঘটনা বলিয়া জানে না। প্রত্যেক মন্ত্রবিবাহকে মানবসমাজের এক-একটি স্তম্ভস্করপ জানিয়া ভারতবর্ধ তাহা সমস্ত মানবের ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছে—এই উৎসবেও ভারতের গৃহস্থ সমস্ত মহান্তকে অতিধিরূপে গৃহে অভার্থনা করে—তাহা করিলেই যথার্থভাবে ঈশ্বরকে গৃহে আবাহন করা হয়—শুদ্ধমাত্র ঈশরের নাম উচ্চারণ করিলেই হয় না। এইরূপে গ্রহের প্রত্যেক বিশেষ ঘটনায় আমরা এক-একদিন গৃহকে ভূলিরা সমস্ত মানবের সহিত মিলিত হই এবং সেইদিন সমস্ত মানবের মধ্যে ঈশবের সহিত আমাদের মিলনের দিন।

হার, এখন আমরা আমাদের উৎসবকে প্রতিদিন সংকীর্ণ করিয়া আনিতেছি।
এতকালে যাহা বিনয়রসায়ুত মঙ্গলের ব্যাপার ছিল, এখন তাহা ঐশর্বমদোক্ষত আড়ম্বরে
পরিণত হইয়াছে। এখন আমাদের হাদর সংস্কৃতিত, আমাদের হার রুজ। এখন কেবল
বন্ধুবান্ধব এবং ধনিমানী ছাড়া মঙ্গলকর্মের দিনে আমাদের হরে আর কাহারও স্থান
হয় না। আজ আমরা মানবসাধারণকৈ দ্ব করিয়া নিজেকে বিচ্ছিয়-কৃত্ত করিয়া,
ঈশরের বাধাহীন পবিত্রপ্রকাশ হইতে বঞ্চিত করিয়া বড়ো হইলাম বলিয়া কয়না করি।
আজ আমাদের দীপালোক উজ্জলতর খাছা প্রচুরতর আরোজন বিচিত্রতর হইয়াছে—
কিন্তু মঙ্গলমর অন্তর্গানী দেখিতেছেন আমাদের শুক্তা আমাদের দীনতা আমাদের

নির্কল ক্পণতা। আড়ম্বর দিনে দিনে ষতই বাড়িতেছে, ততই এই দীপালোকে এই গৃহসক্ষায় এই রসলেশশৃশ্ন ক্রত্রিমতার মধ্যে সেই শাস্তমকলম্বরপের প্রশাস্ত-প্রসম্থাছবি আমাদের মদান্ধ দৃষ্টিপথ হইতে আছের হইয়া যাইতেছে। এখন আমরা কেবল আপনাকেই দেখিতেছি, আপনার মর্ণরোপ্যের চাকচিক্য দেখাইতেছি, আপনার নাম শুনিতেছি ও শুনাইতেছি।

হে ঈশর, তুমি আজ আমাদিগকে আহ্বান করো। বৃহৎ মহুক্তত্বের মধ্যে আহ্বান করো। আজ উৎসবের দিন শুদ্ধমাত্র ভাবরসসম্ভোগের দিন নহে, শুদ্ধমাত্র মাধুর্বের মধ্যে নিমগ্ন হইবার দিন নহে-আজ বৃহৎ সম্মিলনের মধ্যে শক্তি-উপলব্ধির দিন, শক্তিসংগ্রহের দিন। আজ তুমি আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন জীবনের প্রাতাহিক জড়ত্ব প্রাত্যহিক ঔদাসীন্ত হইতে উষোধিত করে৷ প্রতিদিনের নির্বীর্ণ নিশ্চেষ্টতা হইতে আরাম- আবেশ হইতে উদ্ধার করো। যে কঠোরতায় যে উন্তমে যে আত্মবিসর্জনে আমাদের সার্থকতা, তাহার মধ্যে আজ আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করো। আমরা এতগুলি মামুর একত্র হইন্নাছি। আৰু ধদি, যুগে যুগে তোমার মন্থয়সমাব্দের মধ্যে যে সত্যের গৌরব যে প্রেমের গৌরব যে মঙ্গলের গৌরব যে কটিনবীর্গ নির্ভীক মহন্তের গৌরব উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা না দেখিতে পাই, দেখি কেবল ক্ষুদ্র দীপের আলোক, তুচ্ছ ধনের আড়ম্বর, তবে সমস্তই বার্থ হইয়া গেল-যুগে যুগে মহাপুরুষের কণ্ঠ হইতে যে-সকল অভয়বাণী-অমৃতবাণী উংসারিত হইয়াছে, তাহা যদি মহাকালের মঞ্চলশন্ধনির্ঘোষের মতো আজ না গুনিতে পাই—গুনি কেবল লৌকিকতার কলকলা এবং সাম্প্রদায়িকতার বাগ্-বিক্তাস — তবে সমস্তই বার্থ হইয়া গেল। এই সমস্ত ধনাড়ম্বের নিবিড় কুল্লাটিকারাশি ভেদ করিয়া একবার সেই সমন্ত পবিত্র দৃশ্রের মধ্যে লইয়া যাও—ষেধানে ধুলিশযাায় নগ্নদেহে তোমার সাধক বসিয়া আছেন যেখানে তোমার সর্বত্যাগী সেবক কর্তব্যের কঠিনপথে বিক্তহত্তে ধাবমান হইরাছেন—বেধানে তোমার বরপুত্রগণ দারিল্যের দারা নিশিষ্ট, বিষয়ীদের দারা পরিত্যক্ত, মদান্দদের দারা অপমানিত। হায় দেব, সেধানে কোধায় দীপচ্ছটা, কোধায় বাজোন্তম, কোধায় স্বৰ্ণভাণ্ডার, কোধায় মণিমাল্য। কিন্ত সেইখানে তেজ, সেইখানে শক্তি, সেইখানে দিবৈয়খৰ্য, সেইখানেই তুমি। দুৱ করো, দুৱ করো এই সমস্ত আবরণ আচ্ছাদন, এই সমস্ত কৃত্র দন্ত, এই সমস্ত মিধ্যা কোলাহল, এই সমস্ত অপবিত্র আরোজন—মহন্তত্ত্বের সেই অলভেদিচ্ডাবিশিষ্ট নিরাভরণ নিশুদ্ধ রাজ-নিকেতনের বারের সন্মধে অগু আমাকে দাঁড়-করাইরা দাও। সেধানে, সেই কঠিন ক্ষেত্রে, সেই রিক্ত নির্জনতার মধ্যে, সেই বছযুগের অনিমেষ দৃষ্টিপাতের সম্মুখে তোমার নিকট হইতে দীকা লইব প্রভু।

দাও হক্তে তুলি
নিজহাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অকর তুণ। অল্পে দীকা দেহ
বণগুক। তোমার প্রবল পিতৃত্বেহ
ধ্বনিরা উঠুক আজি কঠিন আদেশে।
করো মোরে সম্মানিত নববীরবেশে,
হুরহ কর্তব্যভারে, হুঃসহ কঠোর
বেদনার। পরাইরা দাও অলে মোর
ক্ষতিহ্ন-অলংকার। ১৯ করো দাসে
স্কল চেটার আর নিফল প্ররাসে।

2022

## দ্বঃখ

জগংসংসারের বিধান সম্বন্ধে যথনই আমরা ভাবিয়া দেখিতে যাই তথনই, এ বিশ্বরাজ্যে তৃঃথ কেন আছে, এই প্রশ্নই সকলের চেয়ে আমাদিগকে সংশয়ে আন্দোলিত করিয়া তোলে। আমরা কেহ বা তাহাকে মানবপিতামহের আদিম পাপের শান্তি বলিয়া থাকি—কেহবা তাহাকে জন্মান্তরের কর্মকল বলিয়া জ্বানি—কিন্তু তাহাতে তৃঃথ তো তুঃখই থাকিয়া যায়।

না থাকিয়া যে জ্বো নাই। তুংখের তত্ত্ব আর স্কৃষ্টির তত্ত্ব যে একেবারে একসঙ্গে বাঁধা। কারণ, অপূর্ণতাই তো তুংখ এবং স্কৃষ্টিই যে অপূর্ণ।

সেই অপূর্ণতাই বা কেন? এটা একবারে গোড়ার কথা। সৃষ্টি অপূর্ণ হইবে না, দেশে কালে বিভক্ত হইবে না, কার্যকারণে আবন্ধ হইবে না, এমন সৃষ্টিছাড়া আশা আমরা মনেও আনিতে পারি না।

অপূর্ণের মধ্য দিয়া নহিলে পূর্ণের প্রকাশ হইবে কেমন করিয়া ? '
উপনিষং বলিয়াছেন যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহা তাঁহারই অমৃত আনন্দরূপ।
তাঁহার মৃত্যুহীন ইচ্ছাই এই সমস্ত রূপে ব্যক্ত হুইতেছে।

ঈশবের এই বে প্রকাশ, উপনিবং ইহাকে তিন ভাগ করিয়া দেখিয়াছেন। একটি প্রকাশ জগতে, আর-একটি প্রকাশ মানবসমাজে, আর একটি প্রকাশ মানবাত্মায়। একটি শাস্তং, একটি শিবং, একটি অবৈতং। শান্তম্ আপনাতেই আপনি শুদ্ধ থাকিলে তো প্রকাশ পাইতেই পারেন না ;—এই যে চঞ্চল বিশ্বজ্ঞগং কেবলই ঘ্রিতেছে, ইহার প্রচণ্ড গতির মধ্যেই তিনি অচঞ্চল নিরমস্বরূপে আপন শান্তরূপকে ব্যক্ত করিতেছেন। শাস্ত এই সমস্ত চাঞ্চল্যকে বিশ্বত করিয়া আছেন বলিয়াই তিনি শান্ত, নহিলে তাঁহার প্রকাশ কোথায়।

শিবম কেবল আপনাতেই আপনি দ্বির থাকিলে তাঁহাকে শিবই বলিতে পারি না। সংসারে চেষ্টা ও ত্বংখের সীমা নাই, সেই কর্মক্রেশের মধ্যেই অমোদ মন্থলের হারা তিনি আপনার শিবস্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। মন্থল সংসারের সমস্ত ত্বংশ তাপকে অতিক্রম করিয়া আছেন বলিরাই তিনি মন্ধল, তিনি ধর্ম, নহিলে তাঁহার প্রকাশ কোথার?

অবৈত যদি আপনাতে আপনি এক হইয়া থাকিতেন তবে সেই ঐক্যের প্রকাশ হইত কী করিয়া? আমাদের চিত্ত সংসারে আপনপরের ভেদবৈচিত্র্যের ধারা কেবলই আহত প্রতিহত হইতেছে; সেই ভেদের মধ্যেই প্রেমের ধারা তিনি আপনার অবৈতরূপ প্রকাশ করিতেছেন। প্রেম যদি সমস্ত ভেদের মধ্যেই সম্বন্ধ স্থাপন না করিত তবে অবৈত কাহাকে অবলম্বন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেন?

জগং অপূর্ণ বলিয়াই তাহা চঞ্চল, মানবসমাজ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা সচেষ্ট, এবং আমাদের আয়ুবোধ অপূর্ণ বলিয়াই আমরা আত্মাকে এবং অন্ধ সমস্তকে বিভিন্ন করিয়াই জানি। কিন্তু সেই চাঞ্চল্যের মধ্যেই শান্তি, ছংখচেন্টার মধ্যেই সফলতা এবং বিভেদের মধ্যেই প্রেম।

অতএব এ-কথা মনে রাধিতে হইবে পূর্ণতার বিপরীত শৃন্যতা; কিন্তু অপূর্ণতা পূর্ণতার বিপরীত নহে, বিরুদ্ধে নহে, তাহা পূর্ণতারই বিকাশ। গান যখন চলিতেছে যখন তাহা সমে আদিয়া শেষ হয় নাই তখন তাহা সম্পূর্ণ গান নহে বটে কিন্তু তাহা গানের বিপরীতও নহে, তাহার অংশে অংশে সেই সম্পূর্ণ গানেরই আনন্দ তরক্ষিত ইইতেছে।

এ নহিলে রস কেমন করিয়া হয় ? রসো বৈ সং। তিনিই ষে রসম্বরূপ। অপূর্ণকে প্রতি নিমেষেই তিনি পরিপূর্গ করিয়া তুলিতেছেন বলিয়াই তো তিনি রস। তাঁহাতে করিয়া সমস্ত ভরিয়া উঠিতেছে, ইহাই রসের আকৃতি, ইহাই রসের প্রকৃতি। সেইজ্ফুই জ্গতের প্রকাশ আনন্দরপ্রমম্বতং—ইহাই আনন্দের রূপ, ইহা আনন্দের অমৃতরূপ।

সেইজন্মই এই অপূর্ণ জগং শৃক্ত নছে, মিথ্যা নছে। সেইজন্মই এ-জগতে রূপের মধ্যে অপরূপ, শব্দের মধ্যে বেদনা, জ্বাণের মধ্যে ব্যাকুলতা আমাদিগকে কোন্ অনির্বচনীয়তার নিমন্ন করিয়া দিতেছে। সেইজন্ত আকাশ কেবলমাত্র আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া নাই তাহা আমাদের হৃদয়কে বিক্ষারিত করিয়া দিতেছে; আলোক কেবল

আমাদের দৃষ্টিকে দার্থক করিতেছে না তাহা আমাদের অন্তঃকরণকে উদােধিত করিয়া তুলিতেছে এবং যাহা কিছু আছে তাহা কেবল আছে মাত্র নহে, তাহাতে আমাদের চিত্তকে চেতনায়, আমাদের আত্মাকে সত্যে সম্পূর্ণ করিতেছে।

ষধন দেখি শীতকালের পদ্মার নিস্তরক নীলকাস্ক জলস্রোত পীতাভ বালুতটের নিঃশন্ধ নির্জনতার মধ্য দিরা নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতেছে—তথন কী বলিব, এ কী হইতেছে। নদীর জল বহিতেছে এই বলিলেই তো সব বলা হইল না—এমন কি, কিছুই বলা হইল না। তাহার আশ্চর্য শক্তি ও আশ্চর্য সৌন্দর্যের কী বলা হইল। সেই বচনের অতীত পরম পদার্থকে সেই অপরপ রপকে, সেই ধ্বনিহীন সংগীতকে, এই জলের ধারা কেমন করিয়া এত গভীরভাবে ব্যক্ত করিতেছে। এ তো কেবলমাত্র জল ও মাটি—"মৃংপিণ্ডো জলরেথয়া বলিরতঃ"— কিন্তু যাহা প্রকাশ হইয়া উঠিতেছে তাহা কী। তাহাই আনন্দরপ্রসমৃত্যুপ, তাহাই আনন্দের অমৃতরূপ।

আবার কালবৈশাধীর প্রচণ্ড ঝড়েও এই নদীকে দেধিয়াছি। বালি উড়িয়া স্থান্তের রক্তচ্ছটাকে পাণ্ডবর্ণ করিয়া তুলিয়াছে কশাহত কালোঘোড়ার মন্থণ চর্মের মতো নদীর জল রহিয়া বহিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে পরপারের ন্তক তর্রুশ্রেণীর উপরকার আকাশে একটা নিঃম্পন্দ আতক্ষের বিবর্ণতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তার পর সেই জ্বলস্থল-আকাশের জালের মাঝখানে নিজের ছিয়বিচ্ছিয় মেঘমধ্যে জড়িত আবর্তিত হইয়া উন্মন্ত ঝড় একেবারে দিশাহারা হইয়া আসিয়া পড়িল সেই আবির্ভাব দেধিয়াছি। তাহা কি কেবল মেঘ এবং বাতাস, ধুলা এবং বালি, জ্বল এবং ডাঙা ? এই সমন্ত অকিঞ্জিংকরের মধ্যে এ যে অপরূপের দর্শন। এই তোরস। ইহা তো শুধু বীণার কাঠ ও তার নহে ইহাই বীণার সংগীত। এই সংগীতেই আনন্দের পরিচয় সেই আনন্দর্মপম্যুত্ম।

আবার মাহবের মধ্যে যাহা দেখিরাছি তাহা মাহবকে কতদ্রেই ছাড়াইর। গেছে। রহস্তের অন্ত পাই নাই। শক্তি এবং প্রীতি কত লোকের এবং কত জাতির ইতিহাসে কত আশ্চর্য আকার ধরিরা কত অচিস্কা ঘটনা ও কত অসাধ্যসাধনের মধ্যে সীমার বন্ধনকে বিদীর্ণ করির। ভূমাকে প্রত্যক্ষ করাইরা দিয়াছে। মাহবের মধ্যে ইহাই আনন্দর্রপময়তম্।

কে যেন বিশ্বমহোৎসবে এই নীলাকালের মহাপ্রান্ধণে অপূর্ণতার পাত পাড়িরা গিরাছেন—সেইখানে আমরা পূর্ণতার ভোজে বসিরা গিরাছি। সেই পূর্বতা কত বিচিত্র রূপে এবং কত বিচিত্র বাদে ক্ষণে আমাদিগকে অভাবনীর ও অনির্বচনীর চেতনার বিশ্বরে জাগ্রত করিরা ভূলিতেছে। এমন নহিলে বসস্থাপ রস দিবেন কেমন করিরা। এই রস অপূর্ণতার স্কৃতিন ছংখকে কানার কানার ভরিরা তুলিরা উছলিরা পড়িরা বাইতেছে। এই ছংখের সোনার পাত্রটি কঠিন বলিরাই কি ইহাকে ভাঙিরা চুরমার করিয়া এতবড়ো রসের ভোজকে ব্যর্থ করিবার চেটা করিতে হইবে; না, পরিবেষণের লক্ষীকে ভাকিরা বলিব হ'ক হ'ক কঠিন হ'ক কিছ ইহাকে ভরপুর করিরা দাও, আনন্দ ইহাকে ছাপাইরা উঠুক ?

জগতের এই অপূর্ণতা বেমন পূর্ণতার বিপরীত নহে, কিন্তু তাহা বেমন পূর্ণতারই একটি প্রকাশ তেমনি এই অপূর্ণতার নিতাসহচর তুঃখও আনন্দের বিপরীত নহে তাহা আনন্দেরই অক। অর্থাৎ তুঃখের পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা তুঃখই নহে তাহা আনন্দ। তুঃখও আনন্দর্রপমসূত্য।

এ-কথা কেমন করিয়া বলি ? ইহাকে সম্পূর্ণ প্রমাণ করিবই বা কী করিয়া ?

কিছ অমাবস্থার অছকারে অনস্ক জ্যোতিকলোককে বেমন প্রকাশ করিয়া দের, তেমনি ত্বংশের নিবিড়তম তমসার মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া আত্মা কি কোনোদিনই আনন্দলোকের প্রবদীপ্তি দেবিতে পার নাই—হঠাং কি কখনোই বলিয়া উঠে নাই — ব্ঝিরাছি, ত্বংশের রহস্থ ব্ঝিরাছি, আর কখনো সংশয় করিব না ? পরম ত্বংশের শেষ প্রান্ধ বেখানে গিয়া মিলিয়া গেছে সেখানে কি আমাদের হৃদর কোনো গুভম্হুর্তে চাহিয়া দেখে নাই ? অমৃত ও মৃত্যু, আনন্দ ও ত্বংশ সেখানে কি এক হইয়া যার নাই, সেইদিকেই কি তাকাইয়া ঋষি বলেন নাই

বক্তছারামৃতং বক্ত মৃত্যু: কবৈ দেবার হবিবা বিধেম।

অমৃত বাঁচার ছারা এবং মৃত্যুও বাঁহার ছারা তিনি ছাড়া আর কোন্ দেবতাকে পূজা করিব।

ইহা কি তর্কের বিষয়, ইহা কি আমাদের উপলব্ধির বিষয় নহে? সমস্ত মান্তবের অস্তরের মধ্যে এই উপলব্ধি গভীরভাবে আছে বলিয়াই মান্তব হুংখকেই পূজা করিয়া
আসিয়াছে আরামকে নহে। জগতের ইতিহাসে মান্তবের পরমপূজ্যগণ হুংখেরই
অবতার, আরামে লালিত লন্ধীর ক্রীতদাস নহে।

স্তুতএব জুংখকে আমরা তুর্বলতাবশত ধর্ব করিব না, অস্থীকার করিব না, জুংখের নারাই আনন্দকে আমরা বড়ো করিয়া এবং মঙ্গলকে আমরা সত্য করিয়া জানিব।

এ-কথা আমাদিগকে মনে রাধিতে হইবে অপূর্ণতার গৌরবই হংখ; হংধই এই অপূর্ণতার সম্পৎ, হংধই তাহার একমাত্র মূলধন। মাহ্মর সত্যপদার্থ বাহা কিছু পার তাহা হংধের বারাই পার বলিরাই তাহার মহয়ত। তাহার ক্ষমতা অল্পর বটে কিছ উপর তাহাকে ভিকুক করেন নাই। সে শুধু চাহিরাই কিছু পার না, হংধ করিরা পার। আর যত কিছু ধন সে তো তাহার নহে—সে সমন্তই বিষেশরের কিছ হংশ যে তাহার নিতান্তই আপনার। সেই হুংখের ঐশর্থেই অপূর্ণ জীব পূর্ণস্বরূপের সহিত আপনার গর্বের সম্ভ রক্ষা করিয়াছে, তাহাকে লক্ষা পাইতে হয় নাই। সাধনার ছারা আমরা জ্বারকে পাই, তপজ্ঞার ছারা আমরা ব্রহ্মকে লাভ করি—তাহার অর্থই এই, ঈশরের মধ্যে যেমন পূর্ণতা আছে আমাদের মধ্যে তেমনই পূর্ণতার মূল্য আছে—তাহাই হুংখ; সেই হুংখই সাধনা, সেই হুংখই তপজ্ঞা, সেই হুংখেরই পরিণাম আনন্দ মৃক্তি ঈশর।

আমাদের পক্ষ হইতে ঈশরকে यদি কিছু দিতে হয় তবে কী দিব, কী দিতে পারি ? তাঁহার ধন তাঁহাকে দিয়া তো তৃপ্তি নাই—আমাদের একটিমাত্র যে আপনার ধন দুঃখধন আছে তাহাই তাঁহাকে সমর্পণ করিতে হয়। এই দুঃখকেই তিনি আনন্দ দিয়া, তিনি আপনাকে দিয়া পূর্ণ করিয়া দেন – নহিলে তিনি আনন্দ ঢালিবেন কোন্ধানে? আমাদের এই আপন ঘরের পাত্রটি না থাকিলে তাঁহার হুধা তিনি দান করিতেন কী করিয়া। এই কথাই আমরা গৌরব করিয়া বলিতে পারি। দানেই ঐখর্বের পূর্ণতা। হে ভগবান, আনন্দকে দান করিবার বর্ষণ করিবার প্রবাহিত করিবার এই যে তোমার শক্তি ইহা তোমার পূর্ণতারই অন। আনন্দ আপনাতে বদ্ধ হইয়া সম্পূর্ণ হয় না, আনন্দ আপনাকে ত্যাগ করিয়াই সার্থক—তোমার সেই আপনাকে দান করিবার পরিপূর্ণতা আমরাই বহন করিতেছি, আমাদের হু:বের বারা বহন করিতেছি, এই আমাদের বড়ো অভিমান; এইখানেই তোমাতে আমাতে মিলিয়াছি. এইখানেই তোমার ঐশর্বে আমার ঐশর্বে যোগ—এইবানে তুমি আমাদের অতীত নহ, এইবানেই তুমি আমাদের মধ্যে নামিরা আসিরাছ; তুমি তোমার অগণ্য গ্রহস্থনক্ত্র-খচিত মহাসিংহাসন হইতে আমাদের এই **তুঃখের জীবনে তোমার লীলা স**ম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছ। হে রাজা, তুমি আমাদের হুংবের রাজা; হঠাং যথন অর্ধরাত্তে তোমার রণচক্রের বক্সার্জনে মেদিনী বলির পশুর হংপিণ্ডের মতো বাঁপিয়া উঠে তথন জীবনে তোমার সেই প্রচণ্ড আবির্ভাবের মহাক্ষণে বেন তোমার জ্বাঞ্চনি করিতে পারি, ছে তৃঃখের ধন, তোমাকে চাহি না এমন কথা সেদিন যেন ভয়ে না বলি ;—সেদিন য়েন ছার ভাঙিয়া ফেলিয়া ভোমাকে বরে প্রবেশ করিতে না হয়—বেন সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া সিংহৰার খুলিয়া দিয়া তোমার উদ্দীপ্ত ললাটের দিকে তুই চকু তুলিয়া বলিতে পারি, হে দারুণ, তুমিই আমার প্রির।

আমরা ছংখের বিরুদ্ধে বিজ্ঞাহ করিয়া অনেকবার বলিবার চেটা করিয়া থাকি বে আমরা সুখড়াখকে সমান করিয়া বোধ করিব। কোনো উপায়ে চিত্তকে অসাড় করিয়া ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সেরপ উদাসীন হওর। হরতো অসম্ভব না হইতে পারে। কিন্ত স্থাত্থে তো কেবলই নিজের নহে, তাহা বে জগতের সমস্ত জীবের সঙ্গে জড়িত। আমার ত্থাবোধ চলিয়া গেলেই তো সংসার হইতে ত্থা দূর হর না।

অতএব, কেবলমাত্র নিজের মধ্যে নহে, তুঃখকে তাহার সেই বিরাট রক্জুমির মাঝখানে দেখিতে হইবে বেখানে সে আপনার বহিন্ন তাপে বক্সের আঘাতে কত জাতি কত রাজ্য কত সমাজ গড়িয়া তুলিতেছে; বেখানে সে মাহুবের জিল্ঞাসাকে তুর্গম পথে থাবিত করিতেছে, মাহুবের ইচ্ছাকে তুর্ভেগ্ন বাধার ভিতর দিয়া উদ্ভিন্ন করিয়া তুলিতেছে এবং মাহুবের চেষ্টাকে কোনো কুল্র সকলতার মধ্যে নিঃশেষিত হইতে দিতেছে না; বেখানে যুদ্ধবিগ্রহ তুর্ভিক্ষমারী অক্সায় অত্যাচার তাহার সহায়; বেখানে রক্তসরোবরের মাঝখান হইতে শুল্র শাস্তিকে সে বিকলিত করিয়া তুলিতেছে, দারিদ্রোর নিষ্টুর তাপের বারা শোষণ করিয়া বর্ষণের মেঘকে রচনা করিতেছে এবং বেখানে হলধরমূর্তিতে স্থতীক্ষ লাঙল দিয়া সে মানব-হদয়কে বারংবার শত শত রেখায় দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়াই তাহাকে ফলবান করিয়া তুলিতেছে। সেধানে সেই তুংবের হস্ত হইতে পরিত্রাণকে পরিত্রাণ বলে না—সেই পরিত্রাণই মৃত্যু—সেধানে স্বেচ্ছায় অঞ্জলি রচনা করিয়া বে তাহাকে প্রথম অর্থা না দিয়াছে সে নিক্ষেই বিড়ধিত হইয়াছে।

মান্থবের এই বে দুঃখ ইহা কেবল কোমল অশ্রুবাপো আছের নহে, ইহা ক্সন্তেজে উদীপ্ত। বিশ্বজ্ঞগতে তেজ্ঞগদার্থ ঘেমন, মান্থবের চিত্তে দুঃখ সেইরূপ; তাহাই আলোক, তাহাই তাপ, তাহাই গতি, তাহাই প্রাণ ; তাহাই চক্রপথে ঘুরিতে ঘুরিতে মানব-সমাজে নৃতন নৃতন কর্মলোক ও সৌন্ধর্যলোক স্বান্ধ করিতেছে—এই দুঃখের তাপ কোথাও বা প্রকাশ পাইরা কোথাও বা প্রচ্ছর থাকিয়া মানব-সংসারের সমস্ত বায়্প্রবাহ-শুলিকে বহমান করিয়া রাধিয়াছে।

মাফুবের এই তু:খকে আমরা কুদ্র করিরা বা তুর্বলভাবে দেখিব না। আমরা বক্ষ বিক্ষারিত ও মন্তক উন্নত করিরাই ইহাকে স্বীকার করিব। এই তু:খের শক্তির ঘারা নিজেকে ভন্ম করিব না, নিজেকে কঠিন করিয়া গড়িয়া তুলিব। তু:খের ঘারা নিজেকে উপরে,না তুলিয়া নিজেকে অভিভূত করিয়া অতলে তলাইয়া দেওয়াই তু:খের অবমাননা— যাহাকে যথার্থভাবে বহন করিতে পারিলেই জীবন সার্থক হর তাহার ঘারা আত্মহত্যা সাধন করিতে বসিলে তু:খদেবতার কাছে অপরাধী হইতে হয়। তু:খের ঘারা আত্মাকে অবজ্ঞা না করি, তু:খের ঘারাই যেন আত্মার সন্মান উপলব্ধি করিতে পারি। তু:খ ছাড়া সে সন্মান বৃথিবার আর কোনো পছা নাই।

कारन, श्रवे ब्याखान निवाहि कः थहे बनाउ এकमाज नकन ननार्थन मृना। माञ्च

যাহা কিছু নিৰ্মাণ করিয়াছে তাহা ত্বংখ দিয়াই করিয়াছে। ত্বংখ দিয়া যাহা না করিয়াছে তাহা তাহার সম্পূর্ণ আপন হয় না।

সেইজন্ম ত্যাগের বারা দানের বারা তপস্থার বারা ছংধের বারাই আমরা আপন আত্মাকে গভীররূপে লাভ করি—স্থের বারা আরামের বারা নহে। ছংধ ছাড়া আর কোনো উপারেই আপন শক্তিকে আমরা জানিতে পারি না। এবং আপন শক্তিকে যতই কম করিয়া জানি আত্মার গোরবও তত কম করিয়া বুঝি ষণার্থ আনন্দও তত অগভীর হইয়া থাকে।

রামারণে কবি রামকে সীতাকে লক্ষণকে ভরতকে ছ: খের বারাই মহিমান্থিত করির। তুলিরাছেন। রামারণের কাব্যরসে মাস্কুর ধে আনন্দের মঙ্গলমর মৃতি দেখিরাছে ছ:খই তাহাকে ধারণ করিরা আছে। মহাভারতেও সেইরূপ। মাস্কুষের ইতিহাসে যত বীরত্ব যত মহত্ব সমস্তই ছ:খের আসনে প্রতিষ্ঠিত। মাতৃন্দেহের মূল্য ছ:খে, পাতিব্রত্যের মূল্য ছ:খে, বীর্ণের মূল্য ছ:খে, বীর্ণের মূল্য ছ:খে, বুণ্যের মূল্য ছ:খে,

এই মৃল্যাটুকু ঈশ্বর যদি মাহুবের নিকট হইতে হরণ করিয়া লইয়া যান, যদি তাহাকে অবিমিশ্র সুথ ও আরামের মধ্যে লালিত করিয়া রাধেন, তবেই আমাদের অপূর্ণতা যথার্থ লজ্জাকর হয়, তাহার মর্যাদা একেবারে চলিয়া য়ায়। তাহা হইলে কিছুকেই আর আপনার অর্জিত বলিতে পারি না, সমস্তই দানের সামগ্রী হইয়া উঠে। আজ্ঞ ঈশবের শস্তকে কর্যনের হু:বের য়ায়া আমায় আমায় করিতেছি, ঈশবের পানীয় জলকে বহনের হু:বের য়ায়া আমায় করিতেছি। ঈশব আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনের সামগ্রীকেও সহজে দিয়া আমাদের অসম্মান করেন নাই;—ঈশবের দানকেও বিশেষরূপে আমাদের করিয়া লইলে তবেই তাহাকে পাই নহিলে তাহাকে পাই না। সেই হু:ব তুলিয়া লইলে জগৎসংসারে আমাদের সমস্ত দাবি চালিয়া য়ায়, আমাদের নিজের কোনো দলিল থাকে না;—আময়া কেবল দাতার বরে বাস করি, নিজের মরে নহে। কিছ তাহাই য়থার্থ অভাব—মাহুবের পাক্ষ ছু:বের অভাবের মতো এতবড়ো অভাব আর কিছু হইতেই পারে না।

উপনিষং বলিয়াছেন-

স অপোহতপ্যত স তপক্তপ্তা সর্বমসক্ষত বলিলং কিঞ্ছ। তিনি তপ করিলেন, তিনি তপ করিয়া এই বাহা কিছু সমস্ত স্থাটি করিলেন।

সেই তাঁহার তপই তৃঃধন্ধপে জগতে বিরাজ করিতেছে। আমরা অস্তরে বাছিরে বাহা কিছু স্পষ্ট করিতে বাই সমন্তই তপ করিরা করিতে হর—আমাদের সমন্ত জন্মই বেদনার মধ্য দিরা, সমন্ত লাভই ত্যাগের পথ বাহিরা, সমন্ত জন্মতন্তই মৃত্যুর সোপান অতিক্রম

করিরা। ঈশরের স্টের তপস্তাকে আমরা এমনি করিয়াই বহন করিতেছি। তাঁহারই তপের তাপ নব নব রূপে মাহুবের অন্তরে নব নব প্রকাশকে উল্লেষিত করিতেছে।

সেই ভপস্তাই আনন্দের অন। সেইজন্ত আর-একদিক দিরা বলা হইরাছে

আনস্বাদ্যের থবিমানি ভূতানি কারস্তে।
আনস্ব হইডেই এই ভূত সকল উৎপন্ন হইরাছে।
আনন্দ ব্যতীত স্কটির এতবড়ো হুঃথকে বহুন করিবে কে।

कार्यकार कः श्रानार राय भावान भागत्मा न छार।

কৃষক চাষ করিরা বে কসল কলাইতেছে সেই কসলে তাহার তপস্তা যতবড়ো, তাহার আনন্দও ততথানি। সমাটের সামাজ্যরচনা বৃহৎ ত্বংখ এবং বৃহৎ আনন্দ, দেশভক্তের দেশকে প্রাণ দিয়া গড়িয়া তোলা পরম ত্বংখ এবং পরম আনন্দ—জ্ঞানীর জ্ঞানলাভ এবং প্রেমিকের প্রিয়সাধনাও তাই।

শ্রীস্টান শাল্পে বলে ঈর্বর মানবগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদনার ভার বহন ও ত্থুবের কন্টক-কিরীট মাথার পরিয়াছিলেন। মান্ধবের সকল প্রকার পরিত্রাণের একমাত্র মৃল্যাই সেই ত্থু। মান্ধবের নিতান্ত আপন সামগ্রী বে ত্থুখ, প্রেমের বারা তাহাকে ঈর্বরও আপন করিয়া এই ত্থুখসংগমে মান্ধবের সঙ্গে মিলিয়াছেন—ত্থুখকে অপরিসীম মৃক্তিতে ও আনন্দে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন—ইহাই শ্রীস্টানধর্মের মর্মকথা।

আমাদের দেশেও কোনো সম্প্রদারের সাধকের। ঈশরকে তু:খদারুণ ভীষণ মৃতির মধ্যেই মা বলিয়া ডাকিয়াছেন। সে-মৃতিকে বাহত কোথাও তাঁহারা মধ্র ও কোমল, শোভন ও স্বথকর করিবার লেশমাত্র চেষ্টা করেন নাই। সংহার-ক্লপকেই তাঁহারা জননী বলিয়া অন্তভব করিতেছেন। এই সংহারের বিভীষিকার মধ্যেই তাঁহারা শক্তি ও শিবের স্থিলন প্রত্যক্ষ করিবার সাধনা করেন।

শক্তিতে ও ভক্তিতে বাহারা তুর্বল, তাহারাই কেবল স্থাস্বাচ্ছন্দ্য-শোভাসম্পদের মধ্যেই ঈশরের আবির্ভাবকে সত্য বলিয়া অহুভব করিতে চায়। তাহারা বলে ধনমানই ঈশরের প্রসাদ, সৌন্দর্যই ঈশরের মূর্তি, সংসারস্থাের সকলতাই ঈশরের আশীর্বাদ এবং তাহাই পুলাের পুরস্কার। ঈশরের দরাকে তাহারা বড়োই সকরূপ বড়োই কোমলকান্ত রূপে দেখে। সেইক্স্কাই এই সকল তুর্বলচিত্ত স্থাের প্রারিগণ ঈশরের দরাকে নিজের লােভের, মােহের ও ভীক্তার সহায় বলিয়া ক্স্ম ও ইণ্ডিত করিয়া জানে।

কিন্ধ হে ভীৰণ, তোমার দরাকে তোমার আনন্দকে কোধার সীমাবদ্ধ করিব ? কেবল স্থান, কেবল সম্পাদে, কেবল জীবনে, কেবল নিরাপদ নিরাভহতার ? ছংখ বিপদ মৃত্যু ও ভরকে তোমা হইতে পৃথক করিবা তোমার বিক্ষে দাঁড় করাইরা জানিতে হইবে ? তাহা নহে। হে পিতা, তুমিই ত্বঃধ তুমিই বিপদ, হে মাতা, তুমিই মৃত্যু তুমিই ভয়। তুমিই

ख्यानाः खरः छीरगः छीरगानाः।

তুমিই

লেলিছদে গ্রসমান: সমস্তাৎ লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ লিছি: তেজোভিরাপুর্ব জগৎ সমগ্রং ভাগস্তবোগ্রা: প্রতপম্ভি বিফো:।

সমগ্র লোককে তোমার জ্বলংবদনের দারা গ্রাস করিতে করিতে দেছন করিতেছ, সমস্ত জ্বগংকে তেজের দারা পরিপূর্ণ করিরা, চে বিষ্ণু, তোমার উপ্লেজাতি প্রতপ্ত হইতেছে।

হে কন্দ্র, তোমারই তুংধরণ তোমারই মৃত্যুরপ দেখিলে আমরা তুংধ ও মৃত্যুর মোহ হইতে নিক্ষতি পাইয়া তোমাকেই লাভ করি। নতুবা ভয়ে ভয়ে তোমার বিশ্বজগতে কাপুক্ষের মতো সংকৃচিত হইয়া বেড়াইতে হয়—সত্যের নিকট নিঃসংশয়ে আপনাক্ে সম্পূর্ণ করিতে পারি না। তথন দয়াময় বলিয়া ভয়ে তোমার নিকটে দয়া চাহি—তোমার কাছে তোমার বিক্লে অভিযোগ আনি—তোমার হাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্ম তোমার কাছে ক্রন্দন করি।

কিন্তু হে প্রচণ্ড, আমি তোমার কাছে সেই শক্তি প্রার্থনা করি ষাহাতে তোমার দয়াকে তুর্বলভাবে নিজের আরামের নিজের ক্ষুতার উপযোগী করিয়া না কয়না করি—তোমাকে অসম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া নিজেকে না প্রবিশ্বিত করি। কম্পিত হৃৎপিণ্ড লইয়া অশ্রুসিক্ত নেত্রে তোমাকে দয়াময় বলিয়া নিজেকে ভূলাইব না;—তৃমি যে মাহুষকে যুগে যুগে অসত্য হইতে সত্যে অক্ষকার হইতে জ্যোতিতে মৃত্যু হইতে অমৃতে উদ্ধার করিতেছ, সেই যে উদ্ধারের পথ সে তো আরামের পথ নহে সে যে পরম তৃঃখেরই পথ। মাহুষের অস্তরাত্মা প্রার্থনা করিতেছে

#### আনিবাৰীম এধি।

হে আবি:, তুমি আমার নিকট আবিভূতি হও।

হে প্রকাশ, তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হও—এ প্রকাশ তো সহজ্ব নহে। এ ষে প্রাণান্তিক প্রকাশ। অসত্য বে আপনাকে দয় করিয়া তবেই সত্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, অন্ধকার যে আপনাকে বিদর্জন করিয়া তবেই জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে এবং য়ৃত্যু যে আপনাকে বিদার্ণ করিয়া তবেই অয়তে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে। হে আবিঃ, মাছুবের জ্ঞানে মাছুবের কর্মে মায়ুবের সমাজে তোমার আবির্ভাব এইরূপেই। এই কারণে ঋবি তোমাকে কঙ্কণাময় বিলয়া ব্যর্থ সন্থোধন করেন নাই। তোমাকে বিলয়াছেন,

## কল্প, বত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিভাম্।

हि कक्ष, छात्राव दि क्षेत्रत पूच छाहाव बावा बार्वात्क नर्दन वक्षा करवा। হে কল, তোমার বে সেই রক্ষা, তাহা ভর হইতে রক্ষা নহে, বিপদ হইতে রক্ষা নহে, মৃত্যু হইতে বক্ষা নহে,—তাহা অড়তা হইতে বক্ষা, ব্যৰ্থতা হইতে বক্ষা, ভোমার অপ্রকাশ হইতে রক্ষা। হে রুজ, তোমার প্রসরমূপ কখন দেখি, বখন আমরা ধনের বিলাদে লালিত, মানের মদে মন্ত, খ্যাতির অহংকারে আত্মবিশ্বত, বধন আমরা নিরাপদ অকর্মণ্যতার মধ্যে সুধস্থপ্ত তথন ? নছে, নছে, কদাচ নছে। বধন আমরা অঞ্চানের বিৰুদ্ধে অক্তারের বিৰুদ্ধে দাঁড়াই, যখন আমরা ভরে ভাবনার সভ্যকে দেশমাত্র অস্বীকার না করি, যখন আমরা ত্রহ ও অপ্রিয় কর্মকেও গ্রহণ করিতে কুঞ্চিত না হই, বখন আমরা কোনো স্থবিধা কোনো শাসনকেই তোমার চেরে বড়ো বলিরা মাক্স না করি— তথনই বধে বন্ধনে আঘাতে অপমানে দারিস্ত্রো তুর্বোগে, ছে রুন্ত, তোমার প্রসন্ন মূখের জ্যোতি জীবনকে মহিমাৰিত করিয়া তুলে। তখন ছঃধ এবং মৃত্যু, বিষ্ণ এবং বিপদ প্রবল সংঘাতের বারা তোমার প্রচণ্ড আনন্দভেরী ধ্বনিত করিরা আমাদের সমস্ত চিন্তকে জাগরিত করিয়া দেয়। নতুবা হুখে আমাদের হুখ নাই, খনে আমাদের মঞ্চল নাই, আলত্তে আমাদের বিশ্রাম নাই। হে ভরংকর, হে প্রলয়ংকর, হে শংকর, হে ময়স্কর, হে পিতা, হে বন্ধু, অস্ত:করণের সমস্ত জাগ্রত শক্তির দারা উন্নত চেষ্টার দারা অপরাজিত চিত্তের দারা তোমাকে ভরে ছঃখে মৃত্যুতে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিব, কিছুতেই কৃষ্টিত অভিভূত হইব না এই ক্ষমতা আমাদের মধ্যে উত্তরোত্তর বিকাশ লাভ করিতে পাকুক এই আশীর্বাদ করো। জাগাও হে জাগাও—বে ব্যক্তিও বে জাতি আপন শক্তি ও ধনসম্পদকেই জগতের সর্বাপেক্ষা শ্রের বলিয়া আত্ম হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে প্রলয়ের মধ্যে यथन একমূহুর্তে জাগাইরা তুলিবে তথন, হে কল্র, সেই উদ্ধত ঐশর্বের বিদীর্ণ প্রাচীর ভেদ করিয়া তোমার বে জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে তাহাকে আমরা যেন সৌভাগ্য বলিয়া জানিতে পারি—এবং বে ব্যক্তি ও বে জাতি আপন শক্তি ও সম্পদকে একেবারেই অবিখাস করিয়া জড়তা, দৈল্ল ও অপমানের মধ্যে নির্জীব অসাড় হইরা পড়িয়া, আছে তাহাকে ধধন ছভিক্ষ ও মারী ও প্রবলের অবিচার আবাতের পর আবাতে অস্থিমজ্জার কম্পান্থিত করিরা তুলিবে তখন তোমার সেই ছুঃসহ ছুর্দিনকে আমরা বেন সমস্ত জীবন সমর্পণ করিয়া সন্মান করি—এবং তোমার সেই জীবণ আবির্ভাবের সম্মুখে দাড়াইয়া বেন বলিতে পারি-

আবিরাবীর্ম এবি--- কর বতে দক্ষিণঃ মুখা তেন মাং পাহি নিভাষ্।
দারিত্র্য ভিকৃক না করিরা বেন আমাদিগকে তুর্গম পথের পৃথিক করে, এবং তুর্ভিক্

ও মারী আমাদিগকে মৃত্যুর মধ্যে নিমক্ষিত না করিয়া সচেষ্টতর জীবনের দিকে আকর্ষণ করে। তৃংখ আমাদের শক্তির কারণ হউক, শোক আমাদের মৃক্তির কারণ হউক, এবং লোকভর রাজভর ও মৃত্যুভর আমাদের জরের কারণ হউক। বিপদের কঠোর পরীক্ষার আমাদের মহয়ত্বকে সম্পূর্ণ সপ্রমাণ করিলে তবেই, হে কল্প, তোমার দক্ষিণমুখ আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে; নতুবা অশক্তের প্রতি অমুগ্রহ, অলসের প্রতি প্রস্তার, ভীকর প্রতি দয়া কদাচই তাহা করিবে না—কারণ সেই দয়াই ত্র্গতি, সেই দয়াই অবমাননা; এবং হে মহারাজ, সে দয়া তোমার দয়া নহে।

# শান্তং শিবমদৈতম্

অনস্ত বিশের প্রচণ্ড শক্তিসংঘ দশদিকে ছুটিয়াছে, যিনি শান্তং, তিনি কেন্দ্রন্থলে ক্রব হইয়া অচ্ছেত্ব শান্তির বলা দিরা সকলকেই বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, কেহ কাহাকেও অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। মৃত্যু চতুর্দিকে সঞ্চরণ করিতেছে কিন্তু কিছুই ধ্বংস করিতেছে না, জগতের সমস্ত চেষ্টা য য স্থানে একমাত্র প্রবল কিন্তু তাহাদের সকলের মধ্যে আশ্বর্য সামঞ্জন্ম ঘটিয়া অনস্ত আকাশে এক বিপুল সৌন্দর্বের বিকাশ হইতেছে। কতই ওঠাপড়া কতই ভাঙাচোরা চলিতেছে, কত হানাহানি কত বিশ্লব, তবু লক্ষ্ণ বংসরের অবিশ্রাম আঘাতচিহ্ন বিশ্বের চিরন্তন মৃখক্তবিতে লক্ষ্ণাই করিতে পারি না। সংসারের অনস্ত চলাচল অনস্ত কোলাহলের মর্মন্থান হইতে নিত্যকাল এক মন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে লান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। যিনি লান্তং তাঁহারই আনন্দর্মতি চরাচ্বের মহাসনের উপরে প্রবর্মণে প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের অস্করাত্মাতেও সেই শাস্কং যে নিরত বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার সাক্ষাংলাভ হইবে কী উপারে? সেই শাস্করপের উপাসনা করিতে হইবে কেমন করিরা? তাঁহার শাস্করপ আমাদের কাছে প্রকাশ হইবে কবে?

আমরা নিজেরা শান্ত হইলেই সেই শান্তবন্ধপের আবির্ভাব আমাদের কাছে; স্থুম্পার্ট হইবে। আমাদের অভিকৃত্ত অশান্তিতে জগতের কতথানি বে আচ্ছর হইরা পড়ে, তাহা কি লক্ষ্য করিরা দেখি নাই? নিভ্ত নদীতীরে প্রশান্ত সন্ধার আমরা তুজনমাত্র লোক বদি কলহ করি, তবে সারাহ্বের বে অপরিমের স্নিগ্ধ নিঃশন্তা আমাদের পদত্তেলর ভূশাগ্র হইতে আরম্ভ করিরা সুদ্রতম নক্ষত্রলোক পর্বন্ত পরিব্যাপ্ত হইরা আছে, কৃটিমাত্র অভিকৃত্ত ব্যক্তির ভিন্ন আন্তর্ভন ব্যক্তির অভিকৃত্ত ব্যক্তির অভিকৃত্ত ব্যক্তির ভারতির অভিকৃত্ত ব্যক্তির অভিকৃত্ত ব্যক্তির অভিকৃত্ত ব্যক্তির ভারতির ভারতির অভিকৃত্ত ব্যক্তির অভিকৃত্ত ব্যক্তির ভারতির ভারতির অভিকৃত্ত ব্যক্তির অভিকৃত্ত ব্যক্তির ভারতির ভারতির অভিকৃত্ত ব্যক্তির ভারতির ভারতির আন্তর্ভন ব্যক্তির ভারতির ভারতির ভারতির ভারতির অভিকৃত্ত ব্যক্তির অভিকৃত্ত ব্যক্তির ভারতির ভারতির অভিকৃত্ত ব্যক্তির ভারতির ভারতির আন্তর্ভন ব্যক্তির ভারতির ভারতির

পারি না। আমার মনের এতটুকু ভরে জগৎচরাচর বিভীবিকামর হইরা উঠে, আমার মনের এতটুকু লোভে আমার নিকটে সমস্ত বৃহৎ সংসারের মুখঞ্জীতে বেন বিকার ঘটে। তাই বলিতেছি, বিনি শাস্তং, তাঁহাকে সত্যভাবে অফুভব করিব কী করিরা, বদি আমি শাস্ত না হই ? আমাদের অক্তঃকরণের চাঞ্চল্য কেবল নিজের ভরক্তলাকেই বড়ো করিরা দেখার, তাহারই করোল বিশের অন্তর্গতম বাদীকে আছের করিরা কেলে।

নানাদিকে আমাদের নানা প্রবৃত্তি বে উদাম হইরা ছুটিরাছে, আমাদের মনকে তাহারা একবার এ-পথে একবার ও-পথে ছিঁ ড়িরা লইরা চলিরাছে, ইহাদের সকলকে দৃঢ়রিঝারা সংবত করিরা সকলকে পরস্পারের সহিত সামঞ্জন্তের নিয়মে আবদ্ধ করিরা অন্তঃকরণের মধ্যে কর্তৃত্বলাভ করিলে, চঞ্চল পরিধির মাঝখানে অচঞ্চল কেব্রুকে স্থাপিত করিরা নিজেকে দ্বির করিতে পারিলে তবেই এই বিশ্বচরাচরের মধ্যে বিনি শান্তং, তাঁহার উপাসনা তাঁহার উপালির সম্ভব হইতে পারে।

জীবনের হাসকে, শক্তির অভাবকে আমরা শাস্তি বলিয়া করনা করি। জীবনহীন শাস্তি তো মৃত্যু, শক্তিহীন শাস্তি তো লৃথি। সমস্ত জীবনের সমস্ত শক্তির অচল-প্রতিষ্ঠ আধারস্বরূপ বাহা বিরাজ করিতেছে, তাহাই শাস্তি; অদৃষ্ঠ থাকিয়া সমস্ত স্থাকে বিনি সংগীত, সমস্ত ঘটনাকে বিনি ইতিহাস করিয়া তুলিতেছেন, একের সহিত অক্তের বিনি সেতু, সমস্ত দিনরাত্রি-মাসপক্ষ-শত্সংবংসর চলিতে চলিতেও বাঁহার দারা বিশ্বত হইয়া আছে, তিনিই শাস্তম্ব। নিজের সমস্ত শক্তিকে যে সাধক বিক্ষিপ্ত না করিয়া ধারণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার নিকটে এই পরম শাস্তস্বরূপ প্রত্যক্ষ।

বাপাই বে রেলগাড়ি চালার, তাহা নহে, বাপাকে বে স্থিরবৃদ্ধি লোহপৃথলে বদ্ধ করিয়াছে, সে-ই গাড়ি চালার। গাড়ির কলটা চলিতেছে, গাড়ির চাকাগুলা ছুটতেছে, তব্ও গাড়ির মধ্যে গাড়ির এই চলাটাই কর্তা নহে, সমন্ত চলার মধ্যে অচল হইরা বে আছে, বধেইপরিমাণ চলাকে বধেইপরিমাণ না-চলার দ্বারা বে ব্যক্তি প্রতিমূহুর্তে স্থিরভাবে নির্মিত করিতেছে, সেই কর্তা। একটা বৃহৎ কারখানার মধ্যে কোনো অজ্ঞ লোক বলি প্রবেশ করে, তবে সে মনে করে, এ একটা দানবীর ব্যাপার; চাকার প্রত্যেক আবর্তন, লোহদণ্ডের প্রত্যেক আক্ষালন, বাম্পর্কের প্রত্যেক উল্ফ্রাস তাহার মনকে একেবারে বিজ্ঞান্ত করিতে থাকে, কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই সমন্ত নড়াচড়া-চলাক্রিরার মূলে একটি স্থির শান্তি দেখিতে পার —সে জানে ভরকে অভর করিরাছে কে, শক্তিকে সকল করিতেছে কে, গতির মধ্যে স্থিতি কোখার, কর্মের মধ্যে পরিণামটা কী। সে জানে এই শক্তির বাহাকে আগ্রের করিরা চলিতেছে, জাহা শান্তি, সে জানে বেখানে এই শক্তির

সার্থক পরিণাম, সেধানেও শাস্তি। শাস্তির মধ্যে সমস্ত গতির, সমস্ত শক্তির তাৎপর্ব পাইরা সে নির্ভর হর, সে আনন্দিত হর।

এই জগতের মধ্যে যে প্রবল প্রচণ্ড শক্তি কেবলমাত্র শক্তিরপে বিভীবিকা, শাস্তং দ্বাহাকেই ফলে-ফুলে প্রাণে-সৌন্দর্বে মকলময় করিয়া তুলিয়াছেন। কারণ, বিনি শান্তং, তিনিই শিবং। এই শান্তবদ্ধপ জগতের সমস্ত উদামশক্তিকে ধারণ করিরা একটি মন্ত্রলক্ষ্যের দিকে লইগা চলিরাছেন। শক্তি এই শান্তি হইতে উদগত ও শান্তির দারা বিশ্বত বলিয়াই তাহা মদলরূপে প্রকাশিত। তাহা ধাত্রীর মতো নিধিল-ব্দগৎকে অনাদিকাল হইতে অনিদ্রভাবে প্রত্যেক মুহূর্ণেই রক্ষা করিতেছে। তাহা স্কলের মাঝধানে আসীন হইরা বিশ্বসংসারের ছোটো হইতে বড়ো পর্বস্থ প্রত্যেক পদার্থকে পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেত্ত সম্বন্ধবন্ধনে বাঁধিয়া তুলিতেছে। পৃথিবীর ধুলিকণাটুকুও লক্ষ্যোজনদূরবর্তী স্থর্বচন্দ্রগ্রহতারার সঙ্গে নাড়ির যোগে যুক্ত। কেহ। কাহারও পক্ষে অনাবশ্রক নহে। এক বিপুল পরিবার এক বিরাট কলেবর রূপে নিখিল বিশ্ব তাহার প্রত্যেক অংশ-প্রতাংশ তাহার প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্য দিয়া একই বক্ষণস্থৰে, একই পালনস্থৰে গ্ৰাধিত। সেই বক্ষণী শক্তি সেই পালনী শক্তি নানা মূর্তি ধরিয়া জগতে সঞ্চরণ করিতেছে; মৃত্যু তাহার এক রূপ, ক্ষতি তাহার এক রূপ, ছাখ তাহার এক রূপ: দেই মৃত্যু, ক্ষতি ও ছাথের মধ্য দিয়াও নবতর প্রকাশের লীলা আনন্দে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। জন্মমৃত্যু স্মুখতুঃধ লাভক্ষতি সকলেরই মধ্যেই শিবং শাস্তরপে বিরাজমান। নহিলে এ-সকল ভার এক মুহূর্ত বহন করিত কে। নহিলে আৰু বাহা সম্বন্ধবন্ধনত্ত্বপে আমাদের পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া রাধিয়াছে. তাহা যে আঘাত করিয়া আমাদিগকে চূর্ব করিয়া কেলিত। যাহা আলিকন, তাহাই ষে পীড়ন হইরা উঠিত। আজ স্বর্থ আমার মঙ্গল করিতেছে, গ্রহতারা আমার মঙ্গল করিতেছে, জল-স্থল-আকাশ আমার মঞ্চল করিতেছে, যে বিখের একটি বালুকণাকেও আমি সম্পূৰ্ণ জানি না, তাহাৱই বিৱাট প্ৰাক্তণে আমি ষরের ছেলের মতো নিশ্চিত্তমনে খেলা করিতেছি; আমিও যেমন সকলের, সকলেও তেমনি আমার—ইহা কেমন করিয়া ঘটিল ? বিনি এই প্রান্নের একটিমাত্র উত্তর, তিনি নিখিলের সকল আকর্ষণ সকল সম্বন্ধ সকল কর্মের মধ্যে নিগৃত হইরা নিজন হইরা সকলকে রক্ষা করিতেছেন। তিনি শিবম।

এই শিবস্বর্গকে সত্যভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদিগকেও সমস্ত অশিব পরিহার করিয়া শিব হইতে হইবে। অর্থাৎ শুভকর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বেমন শক্তিহীনভার মধ্যে শাস্তি নাই, তেমনি কর্মহীনভার মধ্যে মঙ্গলকে কেছ পাইতে পারে না। উদাসীক্তে মজল নাই। কর্মসমূত্র মছন করিয়াই মললের অমৃত লাভ করা বার। ভালোমন্দের হন্দ্র দেবলৈত্যের সংবাতের ভিতর দিরা তুর্গম সংসারপথের ত্বরুত্ব বাধাসকল কাটাইরা তবে সেই মঞ্চল-নিকেতনের ছারে গিরা পৌছিতে পারি—ভভকর্মসাধনছারা সমন্ত ক্ষতিবিপদ ক্ষোভবিক্ষোভের উর্দ্ধে নিজের অপরাজিত হৃদরের মধ্যে মঞ্চলকে বধন ধারণ করিব, তথনই জগতের সকল কর্মের সকল উত্থানপতনের মধ্যে স্কলাষ্ট্র দেখিতে পাইব, তিনি রহিয়াছেন, বিনি শান্তং বিনি শিবস্। তথন বোরতর তুর্গক্ষণ দেখিরাও ভর পাইব না; নৈরাজ্যের ঘনাছকারে আমাদের সমন্ত শক্তিকে বেধানে পরান্ত দেখিব সেখানেও জানিব, তিনি রাখিয়াছেন, বিনি শিবস্।

তিনি অবৈতম। তিনি অবিতীয়, তিনি এক।

সংসারের স্ব-কিছুকে পুথক করিয়া বিচিত্র করিয়া গণনা করিতে গেলে বৃদ্ধি অভিভূত হইয়া পড়ে, আমাদিগকে হার মানিতে হর। তবু তো সংখ্যার অতীত এই বৈচিত্র্যের মহাসমূত্রের মধ্যে আমরা পাগল হইয়া বাই নাই, আমরা তো চিস্তা করিতে পারিতেছি: অতি কুত্র আমরাও এই অপরিসীম বৈচিত্ত্যের সঙ্গে তো একটা ব্যবহারিক সম্বন্ধ পাতাইতে পারিয়াছি। প্রত্যেক ধূলিকণাটির সম্বন্ধে আমাদিগকে তো প্রতিমূহুর্তে স্বতম্ব করিয়া ভাবিতে হয় না, সমস্ত পৃথিবীকে তো আমরা একসঙ্গে গ্রহণ করিয়া লই, তাহাতে তো কিছুই বাধে না। কত বন্ধ, কত কৰ্ম, কত মাহুৰ; কত লক্ষকোট বিষয় আমাদের জ্ঞানের মধ্যে বোঝাই হইতেছে: কিন্ধু সে-বোঝার ভারে আমাদের জ্ঞান্তমন তো একেবারে পিষিরা যার না। কেন যার না? সমন্ত গণনাতীত বৈচিত্রোর মধ্যে ঐক্যসঞ্চার করিয়া তিনি বে আছেন, বিনি একমাত্র, বিনি অবৈতম্। তাই সমস্ত ভার লঘু হইরা গেছে। তাই মান্থবের মন আপনার সকল বোঝা নামাইরা নিছুতি পাইবার জন্ত অনেকের মধ্যে খুঁ জিয়া কিরিতেছে তাঁহাকেই, যিনি অবৈতম। আমাদের नकन्त नहेत्र। यहि धरे धक ना शांकिएजन, जत चामना कर कारांकिए किछूमांख জানিতাম কি ৷ তবে আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোনোপ্রকারের আদানপ্রদান কিছুমাত্র হইতে পারিত কি? তবে আমরা পরস্পারের ভার ও পরস্পারের আঘাত এক অ্যুর্তও সম্ব করিতে পারিতাম কি ? বছর মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাইলেই তবে আমাদের বৃদ্ধির প্রান্তি দূর হইয়া বার, পরের সহিত আপনার ঐক্য উপলব্ধি করিলে তবেই আমাদের হৃদর আনন্দিত হয়। বাস্তবিক প্রধানত আমরা বাহা-কিছু চাই তাহার লক্ষ্যই এই ঐক্য। আমরা ধন চাই, কারণ, এক ধনের মধ্যে ছোটোবড়ো বছতর বিষয় ঐক্যলাভ করিয়াছে ; সেইজন্ম বছতর বিষয়কে প্রত্যাহ পুথকরণে সংগ্রহ করিবার জুংগ ও বিজ্ঞিলতা ধনের খারাই দূর হর। আমরা ধ্যাতি চাই, কারণ, এক

ব্যাতির বারা নানা লোকের সঙ্গে আবাদের সক্ষ অক্ষানের বারির বারিন-ব্যাতি বাহার নাই, সকল লোকের সঙ্গে সে বেন পৃথক। ভাবিরা সেবিলে দেবিতে পাইব, পার্থক্য বেধানে, মান্তবের ছংগ সেধানে, মান্তি সেধানে; কারণ বান্তবের সীরা সেধানেই। বে আত্মীর, তাহার সঙ্গ আমাকে প্রান্ত করে না; বাহাকে আমার নহে বলিরা জানি, সেই আমাকে বাধা দের, সেই, হর অভাবের, নর বিরোধের কট্ট দিয়া আমাকে কিছু-না-কিছু পীড়িত করে। পৃথিবীতে আময়া সমস্ত মিলনের মধ্যে সমস্ত সহক্ষের মধ্যে ঐক্যাবাধ করিবামাত্র যে আনন্দ অহভেব করি, তাহাতে সেই অবৈতকে নির্দেশ করিতেছে। আমাদের সকল আকাজ্মার মৃলেই জ্ঞানে-অজ্ঞানে সেই অবৈতের সন্ধান রহিয়াছে। অবৈতই আনন্দ।

এই যিনি অছৈতং, তাঁহার উপাসনা করিব কেমন করিয়া ? পরকে আপন করিয়া, অহমিকাকে ধর্ব করিয়া, বিরোধের কাঁটা উৎপাটন করিয়া, প্রেমের পধ । প্রশন্ত করিয়া।

### আত্মবৎ সর্বভূতেরু যঃ পশুতি স পশুতি। সকল প্রাণীকে আত্মবৎ বে দেখে, সেই বধার্থ দেখে।

কারণ, সে জগতের সমন্ত পার্থক্যের মধ্যে পরম সতা বে অবৈতং, তাঁহাকেই দেখে। অক্তকে বখন আঘাত করিতে যাই, তখন সেই অবৈতের উপলব্ধিকে হারাই, সেইজন্ত তাহাতে তৃঃখ দিই ও তুঃখ পাই: নিজের স্বার্থের দিকে বখন তাকাই, তখন সেই অবৈতং প্রচ্ছের হইরা যান, সেইজন্ত স্বার্থসাধনার মধ্যে এত মোহ, এত তুঃখ।

জ্ঞানে কর্মে ও প্রেমে শাস্তকে শিবকে ও অবৈতকে উপলব্ধি করিবার একটি পর্বার উপনিবদের 'শাস্তং শিবমবৈতম্' মঙ্কে কেমন নিগৃঢ়ভাবে নিহিত আছে, তাহাই আলোচনা করিয়া দেখো।

প্রথমে শাস্তম্। আরন্তেই জগতের বিচিত্রশক্তি মান্থরের চোথে পড়ে। বতক্ষণ শাস্তিতে তাহার পর্বাপ্তি দেবিতে না পাই, ততক্ষণ পর্বন্ত কত কর কত সংশর কত অমৃলক করনা। সকল শক্তির মূলে যখন অমোষ নিরমের মধ্যে দেবিতে পাই শাস্তং, তখন আমাদের করনা শাস্তি পার। শক্তির মধ্যে তিনি নিরম্বরূপ, তিনি শাস্তম্। মাহ্যর আপন অন্তঃকরণের মধ্যেও প্রবৃত্তিরূপিনী অনেকগুলি শক্তি লইরা সংসারে প্রবেশ করে; বতক্ষণ তাহাদের উপর কর্তৃত্বলাভ না ক্রিতে পারে, ততক্ষণ পদে পদে বিপদ, ততক্ষণ ত্বংথের সীমা নাই। অতএব এই সমন্ত শক্তিকে শান্তির মধ্যে সংবাদ করিরা আনাই মাহ্যের জীবনের সর্বপ্রথম কাজ। এই সাধনার বখন সির্ক্তিক, তখন জন্তে-স্থাল-আনাশে সেই শান্তযুক্তপকে দেখিব, বিনি জগতের অসংখ্যা শক্তিকে

নির্মিত করিয়া অনাধি-অনস্তকাল দ্বির হইয়া আছেন। এইজন্ত আয়াদের জীবনের প্রথম আশ্রম রক্ষর্য—শক্তির মধ্যে শান্তিলাভের সাধনা।

পরে শিবন্। সংব্যের ছারা শক্তিকে আয়ন্ত করিতে পারিলেই তবে কর্ম করা সহজ্ব হয়। এই ক্ষান্ত করি, তখন নানা লোকের সঙ্গে নানা সহছে জ্য়াইরা পড়িতে হয়। এই আত্মপরের সংশ্রবেই যত ভালোমন্দ যত পাপপুণ্য বত আবাত-প্রতিঘাত। শান্তি বেমন শক্তিকে যথোচিতভাবে সংবরণ করিয়া তাহাদের বিরোধন্তঞ্জন করিয়া দের, তেমনি সংসারে আত্মপরের শতসহন্দ্র সম্বন্ধর অপরিসীম জাটলতার মধ্যে কে সামঞ্জ স্থাপন করে? মঙ্গল। শান্তি না থাকিলে জ্যুৎপ্রকৃতির প্রলম্ম, মঙ্গল না থাকিলে মানবসমাজ্যের ধ্বংস। শান্তকে শক্তিসংকৃল জ্যুতে উপলব্ধি করিতে হইবে, শিবকে সম্বন্ধসংকৃল সংসারে উপলব্ধি করিতে হইবে। তাহার শান্ত-ত্বরূপকে জ্যানের ঘারা ও তাহার শিবস্করপকে ভ্রতকর্মের ঘারা মনে ধারণা করিতে হইবে। আমাদের শান্তে বিধান আছে, প্রথমে ব্রন্ধ্বর্মণ, পরে গার্হস্থা,—প্রথমে শিক্ষার ঘারা প্রস্তুত হওরা, পরে কর্মের ঘারা পরিপক্ষ হওরা। প্রথমে শান্তং, পরে শিবম্

তার পরে অবৈতম্। এইখানেই সমাপ্তি। শিক্ষাতেও সমাপ্তি নয়, কর্মেও সমাপ্তি নয়। কেনই বা শিথিব, কেনই বা খাটিব ? একটা কোখাও তো তাহার পরিণাম আছে। সেই পরিণাম অবৈতম্। তাহাই নিরবছিয় প্রেম, তাহাই নির্বিকার আনন্দ। মঙ্গলকর্মের সাধনার যখন কর্মের বন্ধন ক্ষয় হইয়া যায়, অহংকারের তীব্রতা নই হইয়া আসে, যখন আত্মপরের সমস্ত সমন্দের বিরোধ ঘুচিয়া যায়, তখনই নম্রতাশারা ক্ষমার শ্বারা কন্ধণার থারা প্রেমের পথ প্রস্তুত হইয়া আসে। তখন অবৈতম্। তখন সমস্ত সাধনার সিদ্ধি, সমস্ত কর্মের অবসান। তখন মানবন্ধীবন তাহার প্রারম্ভ হইতে পরিণাম প্রমন্ত পরিপূর্ণ;—কোথাও সে আর অসংগত অসমাপ্ত অর্থহীন নহে।

হে প্রমান্থন, মানবজীবনের সকল প্রার্থনার অভ্যন্তরে একটিমাত্র গভীরতম প্রার্থনা আছে, ভাহা আমরা বৃদ্ধিতে জানি বা না জানি, তাহা আমরা মৃথে বলি বা না বলি, আমাদের জমের মধ্যেও আমাদের কৃংধের মধ্যেও আমাদের অন্তরাদ্ধা হইতে দে প্রার্থনা সর্বদাই, ভোমার অভিমূপে পথ পুঁজিরা চলিতেছে। সে প্রার্থনা এই বে, আমাদের সমন্ত জানের বারা বেন লাভকে জানিতে পারি, আমাদের সমন্ত কর্ষের বারা বেন লিবকে দেখিতে পাই, আমাদের সমন্ত প্রেমের বারা বেন অকৈতকে উপলব্ধি করি। কললাভের প্রভাগো সাহস করিরা ভোমাকে জানাইতে পারি না, কিছু আমার আকাজ্যা এইমাত্র বে, সমন্ত বিশ্ব-বিক্লেপ-বিকৃতির মধ্যেও এই প্রার্থনা বেন সমন্ত শক্তির সহিত সভ্যভাবে ভোমার নিকট উপস্থিত করিতে পারি। অন্ত সম্ভত বাসনাকে ব্যর্থ করিরা, হে অন্তর্থামিন,

আমার এই প্রার্থনাকেই গ্রহণ করে। বে, আমি কদাপি যেন জ্ঞানে কর্মে প্রেমে উপলব্ধি করিতে পারি, যে, ভূমি শাস্তং শিবম্ অবৈতম্।

एँ मास्टिः मास्टिः मास्टिः

2020

# স্বাতস্ত্র্যের পরিণাম

মানুষকে তুই কুল বাঁচাইরা চলিতে হর; তাহার নিজের স্বাতন্ত্র্য এবং সকলের সঙ্গে মিল,—তুই বিপরীত কুল। তুটির মধ্যে একটিকেও বাদ দিলে আমাদের মন্ধল নাই।

স্বাতন্ত্র্য জিনিসটা যে মামুবের পক্ষে বহুমূল্য, তাহা মামুবের ব্যবহারেই বুঝা যায়। ধন দিয়া প্রাণ দিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্যকে বজার রাধিবার জন্ত মামুব কিনা লড়াই করিয়া থাকে।

নিজের বিশেষত্বকে সম্পূর্ণ করিবার জন্ম সে কোথাও কোনো বাধা মানিতে চার না। ইহাতে যেখানে বাধা পার সেইখানেই তাহার বেদনা লাগে। সেইখানেই সে জুদ্ধ হয়, লুব্ধ হয়, হনন করে, হরণ করে।

কিন্তু আমাদের স্বাভন্তা তো অবাধে চলিতে পারে না। প্রথমত, সে বে-সকল মালমসলা বে-সকল ধনজন লইয়া আপনার কলেবর গড়িয়া তুলিতে চার, তাহাদেরও স্বাভন্তা আছে; আমাদের ইচ্ছামতো কেবল গারের জ্বোরে তাহাদিগকে নিজের কাজে লাগাইতে পারি না। তখন আমাদের স্বাভন্তাের সঙ্গে তাহাদের স্বাভন্তাের একটা বোঝাপড়া চলিতে থাকে। সেখানে বৃদ্ধির সাহাবাে বিজ্ঞানের সাহাবাে আমরা একটা আপস করিয়া লই। সেখানে পরের স্বাভন্তাের খাভিরে নিজের স্বাভন্তাকে কিছুপরিমাণে খাটো করিয়া না আনিলে একেবারে নিজল হইতে হর। তখন কেবলই স্বাভন্তা মানিরা নর, নিয়ম মানিয়া জনী হইতে চেষ্টা হয়।

কিন্ত এটা দাবে পড়িয়া করা—ইহাতে সুধ নাই। একেবারে যে সুধ নাই; তাহা নহে। বাধাকে বধাসন্তব নিজের প্রয়োজনের অন্থগত করিয়া আনিতে যে বৃদ্ধি ও যে শক্তি থাটে, তাহাতেই সুধ আছে। অর্থাৎ কেবল পাইবার সুধ নর, থাটাইবার সুধ। ইহাতে নিজের স্বাতন্ত্রের জোর স্বাতন্ত্রের গৌরব অন্তত্তব করা বায়—বাধা না পাইলে তাহা করা বাইত না। এইরপে বে অহংকারের উত্তেজনা জরে, তাহাতে আমান্তের জিতিবার ইক্তা প্রতিবাগিতার চেটা বাড়িয়া উঠে। পাধরের বাধা পাইলে করনার জল

বেমন কেনাইয়া ভিঙাইয়া উঠিতে চার, তেমনি পরস্পরের বাধার আমাদের পরস্পরের স্বাতন্ত্রা ঠেলিয়া ফুলিয়া উঠে।

বাই হ'ক, ইহা লড়াই। বৃদ্ধিতে বৃদ্ধিতে শক্তিতে শক্তিতে চেটার চেটার লড়াই। প্রথমে এই লড়াই বেশির ভাল গারের জ্বোরই পাটাইত, ভাতিরা-চূরিরা কাজ-উদ্ধারের চেটা করিত। ইহাতে বাহাকে চাই, তাহাকেও ছারপার করা হইত; যে চার, সেও ছারপার হইত, অপবারের সীমা থাকিত না। তাহার পরে বৃদ্ধি আসিরা কর্মকেশিলের অবতারণা করিল। সে গ্রন্থি ছেমন করিতে চাহিল না, গ্রন্থি মোচন করিতে বসিল। এ কাজটা ইচ্ছার অন্ধতা বা অথৈর্বের স্বারা হইবার জ্বো নাই; শাস্ত হইরা শিক্ষিত হইরা ইহাতে প্রবৃদ্ধ হইতে হর। এথানে জিতিবার চেটা নিজের সমস্ত অপব্যর বন্ধ করিরা নিজের বলকে গোপন করিরা বলী হইরাছে। ঝরনা বেমন উপত্যকার পাড়িরা কতকটা বেল সংবরণ করিরা প্রশন্ত হইরা উঠে, আমাদের স্বাতব্রের বেল তেমনি বাছবল ছাড়িরা বিজ্ঞানে আসিরা আপনার উগ্রতা ছাড়িরা উদারতা লাভ করে।

ইহা আপনিই হয়। জাের কেবল নিজেকেই জানে, অল্পকে মানিতে চায় না।
কিন্তু বৃদ্ধি কেবল নিজের বাতন্ত্র লইরা কাজ করিতে পারে না। অল্পের মধ্যে তাহাকে
প্রবেশ করিয়া সন্ধান করিতে হয়—অল্পকে সে যতই বেশি করিয়া বৃদ্ধিতে পারিবে,
ততই নিজের কাজ উদ্ধার করিতে পারিবে, অল্পকে বৃদ্ধিতে গেলে, অল্পের দরজার
চুকিতে গেলে নিজেকে অল্পের নিরমের অন্থগত করিতেই হয়। এইরপে স্বাতন্ত্রের
চেষ্টা জনী হইতে গিয়াই নিজেকে পরাধীন না করিয়া থাকিতে পারে না।

এ-পর্বস্ত কেবল প্রতিষোগিতার রণক্ষেত্রে আমাদের পরস্পারের স্বাতন্ত্রের জন্ত্রী হইবার চেষ্টাই দেখা গেল। ডারউন্নিনের প্রাকৃতিক নির্বাচনতত্ব এই রণভূমিতে লড়াইরের তত্ত্ব—এখানে কেহ কাহাকেও রেয়াত করে না, সকলেই সকলের চেরে বড়ো হইতে চার।

কিন্ত ক্রপট্কিন প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞানবিংরা দেখাইতেছেন বে পরম্পরকে জিতিবার চেষ্টা নিজেকে টে কাইরা রাধিবার চেষ্টাই প্রাণিসমাজের একমাত্র চেষ্টা নয়। দল বাঁদিবার, পরস্পারকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা, ঠেলিরা উঠিবার চেষ্টার চেয়ে অর প্রবল নহে; বন্তুত নিজের বাসনাকে ধর্ব করিরাও পরস্পারকে সাহায্য করিবার ইচ্ছাই প্রাণীদের মধ্যে উন্নতির প্রধান উপায় হইরাছে।

তৰেই দেখিতেছি একদিকে প্ৰত্যেকের স্বাতন্ত্রের স্কৃতি এবং অক্সদিকে সমগ্রের সহিত সামস্ক্রত, এই তুই নীতিই একসন্দে কাজ করিতেছে। অহংকার এবং প্রেম, বিশ্বৰণ এবং আকর্ষণ স্কৃতিকে একসন্দে গড়িবা তুলিতেছে। ষাতন্ত্রেও পূর্বতালাভ করিব এবং মিলনেও নিজেকে পূর্বভাবে সমর্পণ করিব, ইহা হইলেই মান্নবের সার্থকতা ঘটে। জর্জন করিরা আমার পূষ্টি ইইবে এবং বর্জন করিরা আমার আনন্দ হইবে, জগতের মধ্যে এই ছুই বিপরীত নীতির মিলন দেখা মাইতেছে। ফলত, নিজেকে বদি পূর্ব করিরা না সঞ্চিত করি, তবে নিজেকে পূর্বব্ধপে দান করিব কী করিরা। সে কতটুকু দান হইবে। যতবড়ো অহংকার তাহা বিসর্জন করিরা ততবড়ো প্রেম।

এই যে আমি, অতিকুত্র আমি, এতবড়ো জগতের মাঝখানেও সেই আমি বতর।
চারিদিকে কত তেজ কত বেগ কত বস্তু কত ভার, তাহার আর সীমা নাই, কিছ
আমার অহংকারকে এই বিশ্ববন্ধাণ্ড চূর্ব করিতে পারে নাই, আমি এতটুকু হইলেও
বতর। আমার যে অহংকার সকলের মধ্যেও কৃত্র আমাকে ঠেলিয়া রাধিয়াছে, এই
আহংকার যে ঈশরের ভোগের জক্ত প্রস্তুত হইতেছে। ইহা নিঃশেষ করিয়া ভাঁহাকে
দিরা কেলিলে তবেই যে আনন্দের চূড়ান্ত। ইহাকে জাগাইবার সমন্ত ছঃসহ ছঃখের
তবেই যে অবসান। ভগবানের এই ভোগের সামগ্রীটিকে নই করিয়া কেলিবে কে।

আমাদের স্বাতদ্রাকে ঈশবে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিবার পূর্ববর্তী অবস্থায় বত-কিছু হল্ম। তথনই একদিকে স্বার্থ, আর একদিকে প্রেম; একদিকে প্রবৃত্তি, আর একদিকে নির্ত্তি। সেই দোলায়মান অবস্থায়, এই ছল্মের মাঝখানেই যাহা সৌন্দর্যকে ফুটাইরা তোলে, যাহা ঐক্যের আদর্শ রক্ষা করে, তাহাকেই বলি মক্ষা। যাহা একদিকে আমার স্বাতন্ত্র্য, অন্তদিকে অন্তের স্বাতন্ত্র্য শীকার করিয়াও পরস্পারের আঘাতে বেম্মুর বাজাইয়া তোলে না, যাহা স্বতন্ত্রকে এক সমগ্রের শান্তি দান করে, যাহা ছুই অহংকারকে এক সৌন্দর্যের পরিণরস্ক্রে বাধিরা দের, তাহাই মক্ষা। শক্তি স্বাতন্ত্র্যকে বাড়াইরা তোলে, মক্ষা স্বাতন্ত্র্যকে স্ক্রমর করে, প্রেম স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দের। মন্ধা সেই শক্তি ওপ্রেমের মাঝখানে থাকিয়া প্রবান অর্জনকে একান্ত বিসর্জনের দিকেই অগ্রসর করিতে থাকে। এই ছল্মের অবস্থাতেই মক্ষলের রশ্মি লাগিয়া মানবসংসারে সৌন্দর্য প্রাত্ত্যসন্ধ্যার মেষের মতো বিচিত্র হইয়া উঠে।

নিজের সঙ্গে পরের, স্বার্থের সঙ্গে প্রেমের বেখানে সংঘাত, সেধানে মঞ্চলকে রক্ষা করা বড়ো স্থানর এবং বড়ো কঠিন। কবিত্ব বেমন স্থানর তেমনি স্থানর, এবং কবিত্ব বেমন কঠিন তেমনি কঠিন।

কবি বে-ভাষার কবিশ্বপ্রকাশ করিতে চার, সে-ভাষা তো তাহার নিজের স্টে নছে। কবি জন্মিবার বহুকাল পূর্বেই সে-ভাষা আগনার একটা স্বাতন্ত্র ফুটাইরা ভূলিয়াছে। কবি বে-ভাষটি যেমন করিয়া ব্যক্ত করিতে চার, ভাষা ঠিক ভেমনটি করিয়া রাশ মানে না। তথন কবির ভাবের স্বাতন্ত্র এবং ভারপ্রকাশের উপারের স্বাতন্ত্রে একটা ক্ষ্ম হয়। যদি সেই ক্ষ্মটা কেবল ক্ষ্ম-আকারেই পাঠকের চোখে পড়িতে থাকে, তবে পাঠক কাব্যের নিন্দা করে, বলে, ভাবার সঙ্গে ভাবের হিল হয় নাই। এমন স্থলে কথাটার অর্থগ্রহ হইলেও তাহা হাসরকে ভূপ্ত করিতে পারে না। বে-কবি ভাবের স্বাতন্ত্র্য এবং ভাষার স্বাতন্ত্রের অনিবার্ধ ক্ষ্মকে ছাপাইরা সৌন্দর্ববৃক্ষা করিতে পারেন, তিনি ধন্ত হন। বেটা বলিবার কথা তাহা পুরা বলা কঠিন, ভাবার বাধাকশত কড়ক বলা বার এবং কতক বলা বার না—কিন্তু তবু সৌন্দর্বকে ফুটাইরা ভূলিতে হইবে, কবির এই কাজ। ভাবের বেটুকু ক্ষতি হইরাছে সৌন্দর্ব তাহার চেরে অনেক বেশি পুরণ করিয়া দের।

তেমনি আমাদের স্বাতস্ত্রাকে সংসারের মধ্যে প্রকাশ করিতেছি; সে সংসার তো
, আমার নিজের হাতে গড়া নয়: সে আমাকে পদে পদে বাধা দেয়। বেমনটি হইলে
সকল দিকে আমার পুরা বিকাশ হইতে পারিত, তেমন আয়োজনটি চারিদিকে নাই;
ফুতরাং সংসারে আমার সম্পে বাহিরের হল্ম আছেই। কাহারও জীবনে সেই
হল্মটাই কেবলই চোপে পড়িতে থাকে; সে কেবলই বেস্থরই বাজাইয়া তোলে। আর
কোনো কোনো গুণী সংসারে এই অনিবার্ণ ছল্মের মধ্যেই সংগীত স্পষ্ট করেন, তিনি
গাঁহার সমন্ত অভাব ও ব্যাহাতের উপরেই সৌন্দর্য রক্ষা করেন। মহলই সেই সৌন্দর্য।
সংসারের প্রতিহাতে গাঁহাদের অবাধ স্বাতস্কাবিকাশের বে ক্ষতি হয়, মহল তাহার চেরে
অনেক বেশি পূরণ করিয়া দেয়। বস্তুত ছল্মের বাধাই মঙ্গলের সৌন্দর্যকে প্রকাশিত
হইয়া উঠিবার অবকাশ দেয়; স্বার্থের ক্ষতিই ক্ষতিপুরণের প্রধান উপার হইয়া উঠে।

এমনি করিয়া দেখা বাইতেছে, স্বাতব্র্য আপনাকে সকলতা দিবার জন্তই আপনারই ধর্বতা স্বীকার করিতে থাকে; নহিলে তাহা বিকৃতিতে গিয়া পৌছে এবং বিকৃতি বিনাশে গিয়া উপনীত হইবেই। স্বাতব্র্য বেখানে মন্ধলের অমুসরণ করিয়া প্রেমের দিকে না গেছে, সেখানে সে বিনাশের দিকেই চলিতেছে। অতিবৃদ্ধিষারা সে বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে বিশ্বপ্রকৃতি তাহার বিরুদ্ধ হইয়া উঠে; কিছুদিনের মতো উপত্রব করিয়া তাহাকে মরিতেই হয়।

অভএব মাছবের বাতম্য বধন মধলের সহারতার সমস্ত বস্বকে নিরস্ত করিয়া দির। তুন্দর হইরা উঠে, ভখনই বিবাস্থার সহিত মিশনে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জনের অস্ত সে প্রস্তুত হয়। বস্তুত আমাদের তুর্দান্ত বাতম্য মন্দর্গনোনা হইতে প্রেমে উত্তীর্ণ হইরা তবেই সম্পূর্ণ হয়, সমাপ্ত হয়।

### ততঃ কিমৃ

আহারসংগ্রহ ও আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে শিধিলেই পশুপাধির শেখা সম্পূর্ব হয় ; সে জীবলীলা সম্পন্ন করিবার জন্মই প্রস্তুত হয়।

মাত্র্য শুধু জীব নছে, মাত্র্য সামাজিক জীব। স্থতরাং জীবনধারণ করা এবং সমাজের যোগ্য হওরা, এই উভয়ের জন্মই মাত্র্যকে প্রস্তুত হইতে হয়।

কিন্তু সামাজিক জীব বলিলেই মামুষের সব কথা ফুরার না। মামুষকে আত্মারূপে দেখিলে সমাজে তাহার অন্ত পাওরা যার না। যাহারা মামুষকে সেইভাবে দেখিরাছে, তাহারা বলিয়াছে,

#### আতানং বিভি--আতাকে জানো।

আত্মাকে উপলব্ধি করাই তাহারা মাহুবের চরমসিদ্ধি বলিয়া গণ্য করিয়াছে।

নিচের থাপ বরাবর উপরের থাপেরই অমুগত। সামাজিক জীবের পক্ষে গুদ্ধাতা জীবলীলা সমাজধর্মের অমুবর্তী। কৃথা পাইলেই খাওয়া জীবের প্রার্থতি—কিন্তু সামাজিক জীবের প্রার্থতি—কিন্তু সামাজিক জীবকে সেই আদিমপ্রবৃত্তি পর্ব করিয়া চলিতে হয়। সমাজের দিকে তাকাইয়া অনেক সময় কৃথাতৃফাকে উপেক্ষা করাই আমরা ধর্ম বলি। এমন কি, সমাজের জাত প্রাণ দেওয়া অর্থাং জীবধর্ম ত্যাগ করাও শ্রের বলিয়া গণা হয়। তবেই দেখা যাইতেছে, জীবধর্মকে সংযত করিয়া সমাজধর্মের অমুকৃল করাই সামাজিক জীবের শিক্ষার প্রথান কাজ।

কিন্ত মান্নবের সত্যকে বাহারা এইখানেই সীমাবদ্ধ না করিয়া পরিপূণ্ডাবে উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা জীবধর্ম ও সমাজধর্ম উভয়কেই সেই আত্ম-উপলব্ধির অমুগত করিবার সাধনাকেই শিক্ষা বলিয়া জানে। এক কথার মানবাত্মার মৃক্তিই তাহাদের কাছে মানবজীবনের চরমলক্ষ্য—জীবনধারণ ও সমাজরক্ষার সমন্ত লক্ষ্যই ইহার অমুবর্তী।

তবেই দেখা যাইতেছে, মাহুৰ বলিতে যে যেমন বুরিরাছে, সে সেই অফুসারেই মাহুষের শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তন করিতে চাহিরাছে—কারণ, মাহুৰ করিরা তোলাই শিক্ষা।

আমরা প্রাচীন সংহিতার ছাত্রশিক্ষার বে আদর্শ দেখিতে পাই, তাহা করে হইতে এবং কতদ্র পর্যন্ত দেশে চলিরাছিল, তাহার ঐতিহাসিক বিচার করিতে আমি আক্ষম। অন্তত এইটুকু নিঃসংশরে বলা বাইতে পারে, বাঁহারা সমাজের নিরস্তা ছিলেন ভাঁহাদের মনে শিক্ষার উদ্দেশ্য কী ছিল; তাঁহারা মান্থ্যকে কী বলিরা জানিতেন এবং সেই মান্ত্যকে গড়িরা তুলিবার জন্ত কোন্ উপার্কে সকলের চেরে উপযুক্ত বলিরা মনে করিরাছিলেন।

সংসারে কিছুই নিত্য নয়, অতএব সংসার অসার অপবিত্র এবং তাছাকে ত্যাগ করাই শ্রেয়, এইরপ বৈরাগ্যধর্ষের শ্রেষ্ঠতা যুরোপে সাধৃগণ মধ্যরুগে প্রচার করিতেন। তথন সন্ন্যাসিদলের বণ্ডেই প্রাত্তাব ছিল। যুরোপের এখনকার ভাবধানা এই বে, সংসারটা কিছুই নয় বলিয়া মাছবের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মধ্যে একটা চিরস্থারী দেবাস্থরের বগড়া বাধাইয়া রাখিলে মছুয়ুত্বকে ধর্ব করা হয়। সংসারের হিতসাধন করাই সংসারীয় স্থীবনের শেষ লক্ষ্য—ইছাই ধর্মনীতি। এই ধর্মনীতিকে প্রবৃত্তাবে আশ্রেয় করিতে গেলে সংসারকে মায়া-ছায়া বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলে না। এই সংসারক্ষেত্রে জীবনের শেষদণ্ড পর্যন্ত প্রাদ্যে কাক্ষ করিতে পারাই বীরত্ব—লাগামজোতা অবস্থাতেই ময়া অর্থাৎ কাক্ষে বিশ্রাম না দিয়াই জীবন শেষ করা ইংরেক্ষের কাছে গৌরবের বিষয় বিলয়া গণ্য হয়।

সংসার যে অনিত্য এ-কথা ভূলিয়া, য়ৃত্যু যে নিশ্চিত এ-কথা মনের মধ্যে পোষণ না করিয়া, সংসারের সঙ্গে চিরস্তন-সম্বদ্ধ-স্থাপনের চেষ্টা করায় য়ুরোপীয়ক্ষাতি একটা বিশেষ বললাভ করিয়াছে, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। ইহার বিপরীত অবস্থাকে ইহার। morbid অর্থাৎ রুগুণ অবস্থা বলিয়া থাকে। স্তরাং ইহাদের শিক্ষার উদ্দেশ্ত এই যে, ছাত্ররা এমন করিয়া মান্তব হইবে, যাহাতে তাহায়া শেব পর্যন্ত প্রাণপণবলে সংসারের কর্মক্ষেত্রে লড়াই করিতে পারে। জীবনকে ইহারা সংগ্রাম বলিয়া জানে; বিজ্ঞানও ইহাদিগকে এই শিক্ষা দেয় যে, জীবিকার লড়াইরে বাহারা জেতে, তাহারাই পৃথিবীতে টিকিয়া বায়। একদিকে "চাইই চাই, নহিলেই নয়" মনের এই গৃয়ুভাবকে খ্ব সতেজ রাথিবার জন্ত ইহাদের চেষ্টা, অপর দিকে মুঠাটাও ইহায়া খ্ব শক্ত করিতে থাকে। আটবাট বাধিয়া রশাবশি কয়িয়া দশ আঙুল দিয়া ইহায়া আটিয়া ধরিতে জানে। পৃথিবীকে কোনো আংশেই এবং কোনোমতেই ছাড়িব না, ইহাই সবলে বলিতে বলিতে মাটি কামড়াইয়া মরিয়া বাওয়া ইহাদের পক্ষে বীরের মৃত্যু। সব জানিব, সব কাড়িব, সব রাথিব, এই প্রতিজ্ঞার সার্থকতা সাধন করিবার শিক্ষাই ইহাদের শিক্ষা।

व्यामदा विनदा व्यानिदाहि,

্ গৃহীত ইব কেশের মৃত্যুনা ধর্ম বাচরেং। মৃত্যু বেন চুলের স্থাটি ধরিরা আছে, এই মনে করিয়া ধর্ম চিরণ করিবে।

যুরোপের সন্ন্যাসীরাও বে এ-কথা বলে নাই, ভাহা নহে এবং সংসারীকে ভর দেখাইবার বস্তু মৃত্যুর বিজীবিকাকে ভাহারা সাহিত্যে, চিত্রে এবং নানাস্থানে প্রভাক্ষ করিবার চেষ্টা করিরাছে। কিন্তু আমাদের প্রাচীন সংহিতার মধ্যে বে ভাবটা দেখা বার, ভাহার একটু বিশেষত্ব আছে। সংসারের সঙ্গে আমার সহছের অন্ত নাই, এমন মনে করিরা কাল করিলে কাল ভাল হর কি মন্দ হয়, সে পরের কথা—কিন্তু ইহাতে সন্দেহ নাই বে, সে-কথা মিধ্যা। সংসারে আমাদের সমূদয় সহছেরই যে অবসান আছে, এতবড়ো সত্য কথা আর কিছুই নাই। প্রয়োজনের থাতিরে গালি দিয়া সত্যকে মিধ্যা বলিয়া চালাইলেও সে সমানে আপনার কাল করিয়া যায়;—সোনার রাজদওকেই যে রাজা চরম বলিয়া জানে, তাহারও হাত হইতে চরমে সেই রাজদও ধূলায় ধসিয়া পড়ে; লোকালরে প্রতিষ্ঠালাভকেই বে-ব্যক্তি একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া জানে, সমন্ত জীবনের সমন্ত চেটার শেবে তাহাকে সেই লোকালয় একলা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়। বড়ো বড়ো কীর্তি লুগু হইয়া য়য় এবং বড়ো বড়ো জাতিকেও উয়তির নাটামঞ্চ হইতে প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া রক্লীলা সমাধা করিতে হয়। এ-সব অত্যন্ত পুরাতন কথা, তব্ ইহা কিছুমাত্র মিধ্যা নহে।

সকল সম্বন্ধেরই অবসান হয়, কিন্তু তাই বলিয়া অবসান হইবার পূর্বে তাহাকে অস্বীকার করিলে তো চলে না। অবসানের পরে যাহা দসত্য, অবসানের পূর্বে তো তাহা সত্য। যাহা ষে-পরিমাণে সত্য তাহাকে সেই পরিমাণে যদি না মানি, তবে, হয় সে আমাদিগকে কানে ধরিয়া মানাইবে, নয় তো কোনোদিন কোনোদিক দিয়া সম্বন্ধ শোধ করিয়া লইবে।

ছাত্র বিভালরে চিরদিন পড়ে না, পড়ার একদিন অবসান হয়ই। কিন্তু ষতদিন বিভালরে আছে, ততদিন সে যদি পড়াটাকে যথার্থভাবে স্বীকার করিয়া লয়, তবেই পড়ার অবসানটা প্রকৃত হয়—তবেই বিভালয় হইতে নিম্কৃতি তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ হয়। যদি সে জাের করিয়া বিভালয় হইতে অবসর লয়, তবে চিরদিন ধরিয়া অসম্পূর্ণ বিভার ফল তাহাকে ভােগ করিতে হয়। পথ গমাস্থান নয়, এ-কথা ঠিক;—পথের সমাপ্তিই আমাদের লক্ষ্য, কিন্তু আগে পথটাকে ভােগ না করিলে তাহার সমাপ্তিটাই অসম্ভব হইয়া পড়ে।

তবেই দেখা যাইতেছে, জগতের সম্বন্ধগুলিকে আমরা ধ্বংস করিতে পারি না, তাহাদের ভিতর দিয়া গিয়া তাহাদিগকে উত্তীর্ণ হইতে পারি। অর্থাৎ সকল ,সম্বন্ধ বেধানে আসিয়া মিলিয়াছে, সেইখানে পৌছিতে পারি। অতএব, ঠিকভাবে এই ভিতর দিয়া বাওয়াটাই সাধনা—কোনো সম্বন্ধকে নাই বলিয়া বিষ্ণু হওয়াই সাধনা নহে। প্রক্রে বদি বৈরাগ্যের জোরে ছাড়িয়া দাও, অপ্রশ্বে তবে সাতগুল বেশি খুর খাইরা মরিতে হইবে।

জ্মান মহাকবি গায়টে তাঁহার ফাউস্ট নাটকে দেখাইয়াছেন, বে-ব্যক্তি সান্তৰ-

প্রবৃদ্ধিকে উপবাসী রাধিরা সংসারের লালাভূমি হইতে উচ্চে নিস্তৃতে বসিরা জ্ঞানসংগ্রহ করিতে প্রবৃদ্ধ ছিল, সংসারের ধূলার উপরে বহুজোরে আছাড় থাইরা তাহাকে কেমনতরো শক্ত জ্ঞান লাভ করিতে হইরাছিল। মৃক্তির প্রতি অসমরে অবধা লোভ করিরা বেটুকু কাঁকি দিতে যাইব, সেটুকু তো শোধ করিতেই হইবে, তাহার উপরে আবার কাঁকিব চেষ্টার জন্ত দও আছে। বেশি তাভাতাড়ি করিতে গেলেই বেশি বিলম্ব ঘটিয়া বার।

বন্ধত গ্রহণ এবং বর্জন, বন্ধন এবং বৈরাগ্য, এই ছুটাই সমান সত্য—একের মধ্যেই অক্টাইর বাসা, কেহ কাহাকেও ছাড়িরা সত্য নহে। ছুইকে ষণার্থরূপে মিলাইতে পারিলেই তবে পূর্বতা লাভ করিতে পারা যায়। শংকর ত্যাগের এবং অরপূর্বা ভোগের মৃতি—উভরে মিলিয়া যখন একাক হইয়া যায়, তখনই সম্পূর্ণতার আনন্দ। আমাদের জীবনে বেখানেই এই শিব ও শিবানীর বিচ্ছেদ, বেখানেই বন্ধন ও মৃক্তির একত্রে প্রতিষ্ঠা নাই, বেখানেই অম্বরাগ ও বৈরাগ্যের বিরোধ ঘটরাছে সেইখানেই যত অলান্ধি, যত নিরানন্দ। সেইখানেই আমরা লইতে চাই, দিতে চাই না; সেইখানেই আমরা নিজের দিকে টানি, অজ্বের দিকে তাকাই না; সেইখানেই আমরা যাহাকে ভোগ করি, তাহার আর অস্তর্গে দিকে পাই না—অস্ত্র দেখিলে বিধাতাকে ধিক্কার দিয়া হাহাকার করিতে থাকি; সেখানেই কর্মে আমাদের প্রতিযোগিতা, ধর্মেও আমাদের বিবেষ; সেখানেই কোনো-কিছুরই যেন স্বাভাবিক পরিণাম নাই, অপঘাতমৃত্যুতেই সমস্ত ব্যাপারের অকস্মাং বিলোপ।

জীবনটাকে না হর যুদ্ধ বলিয়াই গণ্য করা গেল। এই যুদ্ধ ব্যাপারে যদি কেবল ব্যুহের মধ্যে প্রবেশ করিবার বিছা আমাদের শেখা থাকে, ব্যুহ হইতে বাহির হইবার কৌশল আমরা না জানি, তবে সপ্তরণী বিরিয়া যে আমাদিগকে মারিবে। সেরুপ মরিরাও আমরা বীরত্ব দেখাইতে পারি, কিন্তু যুদ্ধে জর তো তাহাকে বলে না। অপর পক্ষে, যাহারা ব্যুহের মধ্যে একেবারে প্রবেশ করিতেই বিরত, সেই কাপুক্ষদের বীরের সদ্গতি নাই। প্রবেশ করা এবং বাহির হওয়া, এই ছুরের ছারাতেই জীবনের চরিতার্থতা।

থাটান সংহিতাকারগণ হিন্দুসমাজে হরকোরীকে অভেদাক করিতে চাহিরাছিলেন—বিশ্বচরাচর বে গ্রহণ ও বর্জন, বে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, বে কেন্দ্রাহণ ও কেন্দ্রাভিগ, বে খ্রী ও পুরুষ ভাবের নিরত সামঞ্জন্তের উপর প্রতিষ্ঠালাভ করিরা সত্য ও কুলর হইরা উত্তিরাছে, সমাজকে তাঁহারা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সকল দিকে সেই রহৎ সামঞ্জন্তের উপরে স্থাপিত করিতে চেটা ক্ষরিয়াছিলেন। শিব ও শক্তির, নির্ভি ও প্রকৃত্তির সন্ধিলনই সমাজের একমাত্র মঞ্চল, প্রবং শিব ও শক্তির বিরোধই সমাজের সমত্ত অমন্ধলের কারণ, ইহাই তাঁহারা বুঝিরাছিলেন।

অই সামঞ্জকে আশ্রয় করিতে হইলে প্রথমে মান্ত্রকে সত্যভাবে দেখিতে হইবে।
অর্থাং তাহাকে কোনো একটা বিশেষ প্রয়োজনের দিক হইতে দেখিলে চলিবে না।
আমরা যদি আশ্রকে অন্ধল থাওয়ার দিক হইতে দেখি, তাহা হইলে তাহাকে সমগ্রভাবে
দেখি না; এইজন্ত তাহার স্বাভাবিক পরিণামে বাধা ঘটাই; তাহাকে কাঁচা পাড়িরা
আনিয়া তাহার কবিটাকে মাটি করিয়া দিই। গাছকে যদি জালানি কাঠ বলিয়াই
দেখি, তবে তাহার ফলফুলপাতার কোনো তাংপইই দেখিতে পাই না। তেমনি
মান্ত্রকে যদি জাতীয়সমৃদ্ধির্দ্ধির হেতু বলিয়া গণ্য করি, তবে তাহাকে বৈণিক করিয়া ভূলিব,
তাহাকৈ যদি জাতীয়সমৃদ্ধির্দ্ধির হেতু বলিয়া গণ্য করি, তবে তাহাকে বণিক করিবার
একান্ত চেট্টা করিব—এমনি করিয়া আমাদের আবহমান সংস্কার অন্থলারে যেটাকেই
আমরা পৃথিবীতে সকলের চেয়ে অভিলবিত বলিয়া জানি, মান্ত্রকে তাহারই উপকরণমাত্র বলিয়া দেখাতে কোনো হিত হয় না, তাহা নহে—কিন্তু সামঞ্জত নই হইয়া
শেকলালে অহিত আসিয়া পড়ে—এবং যাহাকে তারা মনে করিয়া আকালে উড়াই
তাহা থানিকক্ষণ ঠিক তারার মতোই ভিন্ন করে, তাহার পরে পুড়িয়া ছাই হইয়া মাটিতে
পণ্ডিয়া যায়।

আমাদের দেশে একদিন মান্তবকে সমস্ত প্রয়োজনের চেয়ে কিরূপ বড়ো করিয়া দেখা হইয়াছিল, তাহা সাধরণে প্রচলিত একটি চাণক্যশ্লোকেই দেখা যায় —

> ভাভেদেকং কুলন্তার্থে প্রামন্তার্থে কুলং ভাজেৎ গ্রামং জনপদস্তার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ভাজেৎ।

মাছবের আত্মা কুলের চেরে, গ্রামের চেরে, দেশের চেরে, সমস্ত পৃথিবীর চেরে বড়ো।
অস্তত কাহারও চেরে ছোটো নয়। প্রথমে মাছবের আত্মাকে এইরূপে সমস্ত দেশিক
ও ক্ষণিক প্রয়োজন হইতে পৃথক করিয়া তাহাকে বিশুদ্ধ ও বৃহৎ করিয়া দেখিতে হইবে,
তবেই সংসারের সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্গে তাহার সত্যসম্বদ্ধ, জীবনের ক্ষেত্রের মধ্যে
তাহার যথার্থ স্থান, নির্গ্য করা সম্ভবপর হয়।

আমাদের দেশে তাই করা হইরাছিল; শাস্ত্রকারগণ মান্ত্রের আত্মাকে জত্যন্ত বড়ো করিয়া দেখিরাছিলেন। মান্ত্রের মর্যাদার কোথাও সীমা ছিল না, ব্রন্ধের মধ্যেই ভাহার সমাপ্তি। আর যাহাতেই মান্ত্রকে শেব করিরা দেখ, তাহাকে মিখ্যা করিরা দেখা হয়—তাহাকে citizen করিরা দেখো, কিন্তু কোথার আছে city আর কোথার আছে সে, cityতে তাহার পর্বাপ্তি নহে; তাহাকে patriot করিয়া দেখো, কিন্তু দেশেই ভাহার শেব পাওরা যার না, দেশ তো অলবিষ; সমস্ত পৃথিবীই বা কী। ভর্ত্বরি, বিনি এক সমরে রাজা ছিলেন, তিনি বলিরাছেন--থাপ্তাঃ প্রিয়ঃ সকলকামগুলাভতঃ কিং
ভঙ্কং পদং শিবসি বিশ্বিবতাং ততঃ কিম্।
সম্পাদিতাঃ প্রণয়িনো বিভবৈত্তঃ কিং
কল্পছিতাভয়ুভূতাং তনবভতঃ কিম্।

সকলকাষ্যকলপ্রদ লক্ষীকেই না হর লাভ করিলে, ভাহাতেই বা কী; শব্ধদের বাধার উপরেই না হর পা রাখিলে, ভাহাতেই বা কী; না হর বিভবের বলে বহু স্থান্ত্র সংপ্রহ করিলে, ভাহাতেই বা কী; দেহধারীদের দেহগুলিকে না হর কল্পকাল বাঁচাইরা রাখিলে ভাহাতেই বা কী।

অর্থাৎ এই সমস্ত কামনার বিষয়ের দ্বারা মাস্থ্যকে থাটো করিরা দেখিলে চলিবে

না, মাস্থ্য ইহার চেয়েও বড়ো। মাস্থ্যের সেই বে সকলের চেরে বড়ো সভা, যাহা
অনাদি হইতে অনস্তের অভিমুখ, তাহাকে মনে রাখিলে তবেই তাহার জীবনকে সজ্ঞানভাবে সম্পূর্ণভার পথে চালনা করিবার উপায় করা যাইতে পারে। কিন্তু মাস্থ্যকে
বিদ সংসারের জীব বলিয়াই মানি, তবে তাহাকে সংসারের প্রয়োজনের মধ্যেই আবদ্ধ
করিরা হোটো করিরা ছাঁটিরা কাটিরা লই।

আমাদের দেশের প্রাচীন মনীবীরা মান্থবের আত্মাকে বড়ো করিরা দেখিরাছিলেন বলিরা তাঁহাদের জীবনষাত্রার আদর্শ যুরোপের সহিত স্বতন্ত্র হইরাছে—তাঁহারা জীবনের শেবমূহুর্ত পর্যন্ত খাটিয়া মরাকে গোরবের বিষয় মনে করেন নাই—কর্মকেই তাঁহারা শেবলক্ষ্য না করিয়া কর্মের দারা কর্মকে ক্ষয় করাই চরম সাধনার বিষয় বলিয়া জানিয়াছিলেন। আত্মার মৃক্তিই যে প্রত্যেক মান্থবের একমাত্র শ্রের, এবিষরে তাঁহাদের সন্দেহ ছিল না।

যুরোপে স্বাধীনতার গৌরব সকল সময়েই গাওয়া হইয়া থাকে। এই স্বাধীনতার অর্থ আহরণ করিবার স্বাধীনতা, ভোগ করিবার স্বাধীনতা, কাজ করিবার স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা বড়ো কম জিনিস নয়—এ সংসারে ইহাকে রক্ষা করিতে অনেক শক্তি এবং আয়োজন আবশ্রক হয়। কিন্ত প্রাচীন ভারতবর্ব ইহার প্রতিও অবজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিল—ততঃ কিম্। এ স্বাধীনতাকে সে স্বাধীনতা বলিয়াই স্বীকার করে নাই। ভারতবর্ব কামনার উপরে, কর্মের উপরেও স্বাধীন হইতে চাহিয়াছিল।

কৈছ স্বাধীন হইলাম মনে করিলেই তো স্বাধীন হওরা বার না।—নিরম স্পর্বাৎ স্বাধীনভার ভিতর দিরা না গেলে স্বাধীন হওরা বার না। রাষ্ট্রীর স্বাধীনতাকে বদি বড়ো মনে কর, তবে সৈনিকরপে অধীন হইতে হইবে, বণিকরপে অধীন হইতে হইবে।
ইংলণ্ডে বে কত লক্ষ সৈনিক আছে, তাহারা কি খাধীন? মহয়ত্বকে বে তাহারা
মাহ্যমাল্লা কলে পরিণত করিয়াছে, তাহারা সজীব বন্দুকমাত্র। কত লক্ষ মজুর খনির
অন্ধ রসাতিকা, কারখানার অগ্নিকৃত্তে থাকিয়া ইলেণ্ডের রাজ্যশ্রীর পায়ের তলায় বুকের
রক্ত দিল্লা আলতা পরাইতেছে। তাহারা কি খাধীন? তাহারা তো নিজ ব কলের
সজীব অন্ধপ্রত্যক। যুরোপে খাধীনতার কলভোগ করিতেছে কয়জন? তবে
খাধীনতা কাহাকে বলে? Individualism অর্থাৎ ব্যক্তিস্থাতন্ত্র্য মুরোপের সাধনার
বিষয় হইতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির পরতন্ত্রতা এত বেলি কি অন্তর্ত্ত দেখা গিয়াছে?

ইহার উদ্ভবে একটা স্বতোবিরোধী কথা বলিতে হয়। পরতন্ত্রতার ভিতর দিরাই বাতত্র্যে বাইবার পথ। বাণিজ্যে তুমি বতবড়ো লাভের টাকা আনিতে চাও, ততবড়ো মূলধনের টাকা কেলিতে হইবে। টাকা কিছুই খাটিতেছে না, কেবলই 'লাভ করিতেছে, ইহা হয় না। স্বাতন্ত্র্য তেমনি স্থাদের মতো, বিপুল পরতন্ত্রতা খাটাইরা তবে সেইটুকু লাভ হইতেছে—আগাগোড়া সমন্তটাই লাভ, আগাগোড়া সমন্তই স্বাধীনতা, এ কথনো সম্ভবগর নহে।

আমাদের দেশেরও সাধনার বিষয় ছিল Individualism—ব্যক্তি-স্বাতন্তা। কিন্তু সে তো কোনো ছোটোখাটো স্বাতন্ত্র নর। সেই স্বাতন্ত্রের আদর্শ একেবারে মৃক্তিতে গিরা ঠেকিয়াছে। ভারতবর্ধ প্রত্যেক লোককে জীবনের প্রতিদিনের ভিতর দিয়া, সমাজের প্রত্যেক সম্বন্ধের ভিতর দিয়া সেই মৃক্তির অধিকার দিবার চেষ্টা করিয়াছে। মুরোপে যেমন কঠোর পরতন্ত্রতার ভিতর দিয়া স্বাতন্ত্রা বিকাশ পাইতেছে, আমাদের দেশেও তেমনি নিয়মসংবমের নিবিড় বন্ধনের ভিতর দিয়াই মৃক্তির উপার নির্দিষ্ট ইইয়াছে। সেই মৃক্তির পরিণামকে লক্ষ্য ইইডে বাদ দিয়া বদি কেবল নিয়মসংবমেকই একাস্ক করিয়া দেখি, তবে বলিতেই হয়্ব, আমাদের দেশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের ধর্বতা বড়ো বেশি।

আসল কথা, কোনো দেলের যথন তুর্গতির দিন আসে, তখন সে মুখ্য জিনিসটাকে হারায়, অথচ গোণটা জ্ঞাল হইয়া জারগা অভিয়া বসে। তথন পাথি উড়িয়া পালায়, থাঁচা পড়িয়া থাকে। আমাদের দেলেও তাই ঘটয়াছে। আময়া এখনও নানাবিধ বাধাবাধি মানিয়া চলি, অথচ তাহায় পরিণামের প্রতি লক্ষ্য নাই। মৃক্তির সাধনা আমাদের মনের মধ্যে আমাদের ইচ্ছার মধ্যে নাই, অথচ তাহায় বন্ধনগুলি আময়া জালাদমন্তক বহন করিয়া বেড়াইতেছি। ইহাতে আমাদের দেশের যে মৃক্তির আদর্শ, তাহা তো নই হইতেছেই; য়ুয়োপের যে স্থীনতার আদর্শ, তাহায় পথেও পদে

পদে বাধা পড়িতেছে। সাদ্বিকতার বে পূর্ণতা তাছা ভূলিয়াছি, রাজসিকতার বে ঐশর্ব তাহাও তুর্লভ হইরাছে, কেবল তামসিকতার বে নির্ম্বক অভ্যাসগত বোঝা তাহাই বহন করিয়া নিজেকে অকর্মণ্য করিয়া ভূলিতেছি। অতএব এবনকার দিনে আমাদের দিকে তাকাইয়া বদি কেহ বলে, ভারতবর্বের সমাজ মাহ্বকে কেবল আচারে-বিচারে আটেবাটে বন্ধন করিবারই ফাদ, তবে মনে রাগ হইতে পারে কিছ জ্বাব দেওয়া কঠিন। পুক্র বধন ভকাইয়া গেছে, তধন তাহাকে বদি কেহ গর্ত বলে, তবে তাহা আমাদের পৈতৃকসম্পত্তি হইলেও চুপ করিয়া থাকিতে হয়। আসল কথা, সরোবরের পূর্ণতা এককালে বতই স্থগভীর ছিল, ভঙ্ক অবস্থায় তাহার রিক্ততার গর্তচাও ততই প্রকাণ্ড হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষেও মৃক্তির লক্ষ্য যে একদা কত সচেষ্ট ছিল, তাহা এখনকার দিনের নিরর্থক বাঁধাবাঁধি, অনাবক্ষক আচারবিচারের দারাই বৃঝা যার। মুরোপেও কালক্রমে যখন শক্তির হ্রাস হইবে, তখন বাঁধনের অসহ ভারের দারাই তাহার পূর্বতন খাতস্ত্রাচেটার পরিমাপ হইবে। এখনই কি ভার অহভব করিয়া সে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে না ? এখনই কি তাহার উপার ক্রমশ উদ্দেশ্তকে ছাড়াইয়া বাইবার চেটা করিতেছে না ?

কিছ সে তর্ক থাক; আসল কথা এই, বদি লক্ষ্য সজাগ থাকে, তবে নিরমসংখ্যের বছনই মৃক্তির একমাত্র উপার। ভারতবর্ব একদিন নির্মের ছারা সমাজকে খুব করিরা বাঁথিরাছিল। মাছ্র সমাজের মধ্য দিরা সমাজকে ছাড়াইরা বাইবে বলিরাই বাঁথিরাছিল। ঘোড়াকে তাহার সভরার লাগাম দিরা বাঁথে কেন, এবং নিজেই বা তাহার সজে রেকাবের ছারা বছ হয় কেন—ছুটিতে হইবে বলিরা, দ্রের লক্ষ্যন্থানে বাইতে হইবে বলিরা। ভারতবর্ব জানিত, সমাজ মান্তবের শেবলক্ষ্য নহে, মান্তবের চির-অবলন্থন নহে—সমাজ হইরাছে মান্তব্যক মৃক্তির পথে অগ্রসর করিরা দিবার জন্ত। সংসারের বছন ভারতবর্ব বরঞ্চ বেশি করিরাই শীকার করিরাছে তাহার হাত হইতে বেশি করিরা নিয়তি পাইবার অভিপ্রারে।

এইরপে বন্ধন ও মুক্তি, উপায় ও উদ্দেশ্ত, উভয়কেই মান্ত করিবার কথা প্রাচীন উপনিষ্কের মধ্যেও দেখা যায়। ঈশোপনিষ্ণ বলিতেছেন—

> জন্ধ তথঃ প্ৰবিশক্তি বে অবিদ্যাৰূপাসতে। ততো ভূৱ ইব তে তথো ব উ বিদ্যালাং ৰডাঃ ।

বাহারা কেবলমাত্র অবিদ্যা অর্থাৎ সংসারের উপাসনা করে, ভাহারা অভভযসের বংগ্য প্রবেশ করে; ভরপেকাও ভূব অভকারের বংগ্য প্রবেশ করে ভাহারা, বাহারা কেবলমাত্র ব্যাহবিদ্যার নিরত।

### বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ বন্ধবেদোভরং সহ। অবিদ্যরা মৃত্যুং তীর্জা বিদ্যরামৃতমঞ্চত ।

বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কেই বিনি একত্র করিয়া জানেন, তিনি অবিদ্যাঘারা মৃত্যু হইতে উত্তীৰ্ হইন্ধ বিদ্যাঘারা অমৃত প্রাপ্ত হন।

মৃত্যুকে প্রথমে উত্তীর্ণ হইতে হইবে, তাহার পরে অমৃতলাভ। সংসারের ভিতর দিরা এই মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইতে হয়। কর্মের মধ্যে প্রবৃত্তিকে যথার্থভাবে নিযুক্ত করিরা আগে সেই প্রবৃত্তিকে ও কর্মকে ক্ষয় করিরা ক্ষেলা, তার পরে ব্রহ্মলাভের কথা—সংসারকে বলপূর্বক অস্বীকার করিয়া কেহ অমৃতের অধিকার পাইতে পারে না।

কুর্বল্লেবেছ কর্মাণি জিজীবিবেং শতং সমা:।
এবং ছয়ি নাজখেতোছভি ন কর্ম লিপ্যতে নরে।

কর্ম করিরা শতবংসর ইহলোকে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে,—হে নর, তোমার পক্ষে ইছার আর অক্সথা নাই; কর্মে লিপ্ত হইবে না, এমন পথ নাই।

মান্থকে পূর্ণতালাভ করিতে হইলে পরিপূর্ণ জীবন এবং সম্পূর্ণ কর্মের প্রান্থেন হয়। জীবন সম্পূর্ণ হইলেই জীবনের প্রয়োজন নিঃশেষ হইয়া যায়, কর্ম সমাপ্ত হইলেই কর্মের বন্ধন শিধিল হইয়া আসে।

জীবনকে ও জীবনের অবসানকে, কর্মকে ও কর্মের সমাপ্তিকে এইরূপ অত্যস্ত সহজ্জভাবে গ্রহণ করিতে হইলে যে-কথাটি মনে রাখিতে হইবে, তাহা ঈশোপনিবদের প্রথম শ্লোকেই রহিয়াছে—

> ঈশা বাস্তমিদং সর্বং বং কিঞ্চ জগত্যাং জগং। ঈশবের দারা এই জগতের সমস্ত বাহা-কিছু আচ্ছল জানিবে।

এবং

### তেন ত্যক্তেন ভূঞীথা মা গৃধঃ কণ্ডবিছনম্।

ভিনি বাহা ভ্যাগ করিতেছেন—তিনি বাহা দিতেছেন, ভাহাই ভোগ করিবে, বঙ কাহাবও ধনে লোভ করিবে না।

সংসারকে যদি ব্রন্ধের ধারা আচ্ছর বলিরা জানিতে পারি, তাহা হইলে সংসারের বিষ কাটিরা যার, তাহার সংকীর্ণতা দূর হইরা তাহার বন্ধন আমাদিগকে জাঁটিরা ধরে না। এবং সংসারের ভোগকে ঈশরের দান বলিরা গ্রহণ করিলে কাড়াকাড়ি-মারামারি থামিয়া যার।

এইরপে সংসারকে, সংসারের ত্থকে, কর্মকে ও জীবনকে ব্রন্ধ-উপলব্ধির সঙ্গে বৃক্ত করিরা পুর বড়ো করিরা জানাটা হইল সমাজ-রচনার, জীবন-নির্বাহের গোড়াকার করা। ভারতবর্ধ এই ভূমার স্করেই সমাজকে বাঁধিবার চেষ্টা করিরাছিল। সমাজকে বাঁধিরা মাছবের আত্মাকে মৃক্তি দিবার চেষ্টা করিরাছিল। শরীরকে অপবিত্ত বলিরা পীড়া দিতে চার নাই, সমাজকে কলুবিত বলিরা পরিহার করিতে চার নাই, জীবনকে অনিত্য বলিরা অবজ্ঞা করিতে চার নাই—সে সমস্তকেই ব্রন্ধের দ্বারা অবগু-পরিপূর্ণ করিতে চাহিরাছিল।

য়ুরোপে মামুবের জীবনের ছুইটি ভাগ দেখা বার। এক শেখার অবস্থা—তাহার পরে সংসারের কাজ করিবার অবস্থা। এইখানেই শেষ।

কিন্ধ কান্ধ জিনিসটাকে তো কোনো-কিছুর শেষ বলা বার না। লাভই শেষ। শক্তিকে গুন্ধমাত্র খাটাইরা চলাই তো শক্তির পরিণাম নহে, সিন্ধিতে পৌছানোই পরিণাম। আগুনে কেবল ইন্ধন চাপানোই তো লক্ষ্য নহে, রন্ধনেই তাহার সার্থকতা। কিন্ধ যুরোপ মাহ্মবকে এমন-কোনো জারগার লক্ষ্যহাপন করিতে দের নাই, কান্ধ বেধানে তাহার স্বাভাবিক পরিণামে আসিরা হাঁক ছাড়িরা বাঁচিতে পারে। টাকা সংগ্রহ করিতে চাও, সংগ্রহের তো শেষ নাই; জগতের থবর জানিতে চাও, জানার তো অন্ধ নাই; সভ্যতাকে progress বলিরা থাক, প্রোগ্রেসশব্দের অর্থ ই এই দাড়াইরাছে বে, কেবলই পথে চলা কোথাও বরে না পৌছানো। এইজ্বন্ধ জীবনকে না-শেষের মধ্যে হঠাং শেষ করা, না-থামার মধ্যে হঠাং থামিরা যাওরা যুরোপের জীবনবাত্রা। Not the game but the chase—শিকার পাওরা নহে, শিকারের পশ্চাতে অন্থাবন করাই যুরোপের কাছে আনন্দের সারভাগ বলিরা গণ্য হয়।

ৰাহা হাতে পাওরা বার, তাহাতে সুধ নাই, এ-কথা কি আমরাও বলি না?
আমরাও বলি—

নিংছো ব্যষ্টি শতং শতী দশশতং লকং সহস্রাধিপো লক্ষেনঃ ক্ষিত্তিপালতাং ক্ষিত্তিপভিন্তকেষরত্বং পুনঃ। চক্ষেনঃ পুনরিক্ষতাং স্থরপতির্ক্রাক্ষং পদং বাস্থতি বন্ধা বিকুপদং হরিঃ শিবপদং দাশাবধিং কো গতঃ।

এক কথার, বে বাহা পার, তাহাতে তাহার আলা মিটে না—বতই বেলি পাও না কেন, তাহার চেরে বেলি পাইবার দিকে মন ছুটে। তবে আর কাজের অভ হইবে কেমন করিরা । পাওরাতে বধন চাওরার শেব নহে, তখন অসম্পূর্ণ আলার মধ্যে অসমাপ্ত কর্ম লইরা মরাই মাছবের একরাত্ত গতি বলিরা মনে হয়।

**अहेगात** छात्रजवर्ग विनिहास्कत, जात-मम्ब भाशतात खेरे नक्क वर्त, किंच धक

জারগার পাওরার সমাপ্তি আছে। সেইখানেই যদি লক্ষ্যন্থাপন করি, তবে কাজের অবসান হইবে, আমরা ছুট পাইব। কোনোখানেই চাওরার শেব নাই, জগংটা এতবড়ো একটা গাঁগলামি হইতেই পারে না। মাস্থবের জীবনসংগীতে কেবলই অবিপ্রাম তানই আছে, আর কোনো জারগাতেই সম নাই, এ-কথা আমরা মানি না। অবশ্র এ-কথা বলিতে হইবে, তান বতই মনোহর হউক, তাহার মধ্যে গানের অকস্মাৎ শেব হইলে রসবোধে আবাত লাগে সমে আসিরা শেব হইলে সমস্ত তানের লীলা নিবিড় আনন্দের মধ্যে পরিসমাপ্ত হর।

ভারতবর্ধ তাই কাব্দের মাঝখানে জীবনকে মৃত্যু দারা হঠাং বিচ্ছির হইতে উপদেশ দেন নাই। প্রাদ্রমের মধ্যেই সাঁকো ভাঙিরা হঠাং অতলে তলাইরা যাইতে বলেন নাই, তাহাকে ইন্টির্ননে আনিয়া পৌছাইয়া দিতে চাহিয়াছেন। সংসার কোনোদিন সমাপ্ত হইবে না, এ-কথা ঠিক; জীবস্ঞান্তির আরম্ভ হইতে আজ পর্বস্ত, উন্নতি-অবনতির চেউখেলার মধ্য দিয়া সংসার চলিয়া আসিতেছে, তাহার বিরাম নাই। কিন্তু প্রত্যেক মান্তবের সংসারলীলার যখন শেষ আছে, তখন মান্তব যদি একটা সম্পূর্ণতার উপলব্ধিকে না জানিয়া প্রস্থান করে, তবে তাহার কী হইল ?

বাহিরে কিছুর শেষ নাই, কেবলই একটা হইতে আর-একটা বাড়িরাই চলিরাছে। এই চির-চলমান বহিঃসংসারের দোলার ছলিরা আমরা মাছ্য হইরাছি—আমার পক্ষে একদিন সে-দোলার কাজ ছ্রাইলেও কোনোদিন একবারে তাহার কাজ শেষ হইবে না। এই কথা মনে করিরা, আমার যতটুকু সাধ্য, এই প্রবাহের পথকে আগে ঠেলিরা দিতে হইবে। ইহার জ্ঞানের ভাগুরে আমার সাধ্যমত জ্ঞান, ইহার কর্মের চক্রে আমার সাধ্যমত বেগ সঞ্চার করিয়া দিতে হইবে। কিছু তাই বলিয়া বাহিরের এই অলেবের মধ্যে আমিক্ষর ভাসিয়া গেলে নই হইতে হইবে। অন্তরের মধ্যে একটা সমাধার পদ্বা আছে। বাহিরে উপকরণের অন্ত নাই, কিছু অন্তরে সংস্কার আছে; বাহিরে ত্রংথবেদনার অন্ত নাই, কিছু অন্তরে থৈর্ব আছে; বাহিরে ক্রাহিরে সংসারের অন্ত নাই, কিছু আত্মানে অন্ত নাই, কিছু আন্তরে বাহিরে সংসারের অন্ত নাই, কিছু আত্মাতে আত্মা সম্পূর্ণ। একদিকের অন্তেবের নারাতেই আর-একদিকের অন্তর্গের উপলব্ধি পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। গতির নারাতেই ছিতিকে মাপিয়া লইতে হয়।

এইজন্ত ভারতবর্ধ মাছবের জীবনকে বেরূপে বিভক্ত করিয়াছিলেন, কর্ম তাহার মাঝখানে ও মৃক্তি তাহার শেষে।

. দিন বেমন চার বাভাবিক অংশে বিভক্ত-পূর্বাহ্ন, মধ্যাক্ষ্, অপরাহ্ন এবং সারাক্

ভারতবর্ধ জীবনকে সেইরপ চারি আশ্রমে ভাগ করিয়াছিল। এই বিভাগ খভাবকে অন্থসরণ করিয়াই হইরাছিল। আলোক ও উত্তাপের ক্রমণ বৃদ্ধি এবং ক্রমণ হাস বৈমন দিনের আছে, তেমনি মাহ্যবেরও ইন্সিরণজির ক্রমণ উরতি এবং ক্রমণ অবনতি আছে। সেই খাভাবিক ক্রমকে অবলখন করিয়া ভারতবর্ধ জীবনের আরম্ভ হইতে জীবনাস্ত পর্বস্ত একটি অথও তাংপর্বকে বহন করিয়া লইয়া গেছে। প্রথমে শিক্ষা, তাহার পরে সংসার, তাহার পরে বন্ধনগুলিকে শিধিল করা, তাহার পরে মৃক্তি ও মৃত্যুর মধ্যে প্রবেশ—ব্রহ্মচর্ব, গার্হস্থা, বানপ্রস্থ ও প্রব্রজ্যা।

আধুনিককালে আমরা জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর একটা বিরোধ অফুভব করি। মৃত্যু বে জীবনের পরিণাম, তাহা নহে, মৃত্যু বেন জীবনের পরা । জীবনের পর্বে পরি পর্বে আমরা অক্ষমভাবে মৃত্যুর সঙ্গে ঝাগড়া করিয়া চালিতে থাকি। যৌবন চলিয়া গালিতে আমরা বৌবনকে টানাটানি করিয়া রাখিতে চাই। ভোগের আগুন নিবিয়া আসিতে থাকিলেও আমরা নানাপ্রকার কাঠখড় জোগাইয়া তাহাকে জাগাইয়া রাখিতে চাই। ইজিয়শক্তির হ্রাস হইয়া আসিলেও আমরা প্রাণপণে কান্ত করিতে চেটা করি। মৃটি বখন বভাবতই শিবিল হইয়া আসে, তখনও আমরা কোনোমতেই কোনো-কিছুর দখল ছাড়িতে চাই না। প্রভাত ও মধ্যাহ্ন ছাড়া আমাদের জীবনের আর-কোনো অংশকে আমরা কিছুতেই বীকার করিতে ইচ্ছা করি না। অবশেষে বখন আমাদের চেরে প্রবলতর শক্তি কানে ধরিয়া বীকার করিতে বাধ্য করায়, তখন হয় বিজ্ঞোহ, নয় বিরাদ উপস্থিত হয়—তখন আমাদের সেই পরাভব কেবল রণে ভঙ্গরপেই পরিণত হয়, তাহাকে কোনো কাজে লাগাইতেই পারি না। বে পরিণামগুলি নিক্ষর পরিণাম, তাহাদিগকে সহজে গ্রহণ করিবার শিক্ষা হয় নাই বলিয়া কিছুই নিজে ছাড়িয়া দিই না, সমন্ত নিজের কাছ হইতে কাড়িয়া লইতে দিই। সত্যকে অস্বীকার করি বলিয়া পদেপদেই সত্যের নিকটে পরান্ত হইতে থাকি।

কাঁচা আম শক্ত বোঁটা লইয়া ভালকে খুব জোরে আকর্ষণ করিয়া আছে, ভাহার অপরিণত আঁটির গারে ভাহার অপরিণত শাঁস আঁটিয়া লাগিয়া আছে। কিন্ত প্রভাত সে বউটুকু পাকিতেছে, ভভটুকু পরিমাণে ভাহার বোঁটা ঢিলা হইতেছে, ভাহার আঁটি শাঁস হইতে আলগা, সমন্ত কলটা গাছ হইতে পৃথক হইয়া আসিতেছে। কল যে একদিন গাছের বাঁখন হইতে সম্পূর্ণ বভন্ন হইয়া বাইবে, ইহাই ভাহার সকলতা—গাছকে চিরকাল আঁটিয়া ধরিয়া থাকিলেই সে বার্থ। কলের মতো আমাদের ইন্দ্রিয়-শক্তিও একদিন সংসারের ভাল হইতে সমন্ত রস আকর্ষণ করিয়া লইয়া শেষকালে এই ভালকে ভ্যাগ করিয়া ধৃনিসাং হয়। ইহা জগতের নিয়মেই হয়, ইহার উপরে

আমাদের হাত নাই। কিন্তু ভিতরে বেধানে আমাদের স্বাধীন মন্থ্যন্থ, বেধানে আমাদের ইচ্ছাশক্তির লীলা, সেধানকার পরিণতির পক্ষে ইচ্ছাশক্তিই একটা প্রধান শক্তি। এক্সিনের বরলারের গাবে বে তাপমান ষত্রটা আছে, তাহার পারা স্বভাবের নির্মেই ওঠে বা নামে, কিন্তু ভিতরের আগুনের আঁচটাকে এই সংকেত বৃঝিরা বাড়াইব কি কমাইব, তাহা এক্সিনিয়ারের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে। আমাদের ইচ্ছিরশক্তির স্থাস্বিদ্ধির সলে সক্ষে আমাদের প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও কর্মে উৎসাহকে বাড়াইব কি কমাইব, তাহা আমাদের হাতে। সেই বধাসমরে বাড়ানো-কমানোর স্বারাতেই আমরা সম্বন্ধতালাভ করি।

পাকা কলে একদিকে বোঁটা তুর্বল ও শাঁস আলগা হইতে থাকে বটে, তেমনি অন্তদিকে তাহার আঁটি শক্ত হইরা নৃতন প্রাণের সম্বল লাভ করিতে থাকে। আমাদের মধ্যেও সেই হরণ-পূরণ আছে। আমাদেরও বাহিরে হ্রাসের সঙ্গে ভিতরে বৃদ্ধির যোগ আছে। কিন্তু ভিতরের কাজে মাহুবের নিজের ইচ্ছা বলবান বলিয়া এই বৃদ্ধি এই পরিণতি আমাদের সাধনার অপেক্ষা রাখে। সেইজন্তই দেখিতে পাই, দাঁত পড়িল, চুল পাকিল, শরীরের তেজ কমিল, মাহুব তাহার আয়ুর শেবপ্রাজ্যে আসিয়া দাঁড়াইল, তবু কোনোমতেই সহজে সংসার হইতে আপন গোঁটা আলগা হইতে দিল না—প্রাণপণে সমস্ত আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল, এমন কি, মৃত্যুর পরেও সংসারের কৃত্র বিষয়েও তাহার ইচ্ছাই বলবান রহিবে, ইহা লইয়া জীবনের শেবমূহুর্ত পর্বন্ত চিদ্ধা করিতে লাগিল। আধুনিককাল ইহাকে পর্বের বিষয় মনে করে, কিন্তু ইহা গৌরবের বিষয় নহে।

ত্যাগ করিতেই হইবে এবং ত্যাগের দারাই আমরা লাভ করি। ইহা জগতের
মর্মগত সত্য। ফুলকে পাপড়ি ধসাইতেই হয়, তবে ফল ধরে, ফলকে ঝরিয়া পড়িতেই
হয়, তবে গাছ হয়। গর্ভের শিশুকে গর্ভাশ্রয় ছাড়িয়া পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইতে হয়।
ভূমিষ্ঠ হইয়া শরীরে মনে সে নিজের মধ্যে বাড়িতে থাকে, তখন তাহার আর কোনো
কর্তব্য নাই। তাহার ইন্দ্রিয়শক্তি তাহার বৃদ্ধি-বিভা বাড়ার একটা সীমায় আসিলে
তাহাকে আবার নিজের মধ্য হইতে সংসারের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হইতে হয়। এইথানৈ পৃই
শরীর, শিক্ষিত মন ও স্বল প্রবৃদ্ধি লইয়া সে পরিবার ও প্রতিবেশীদের মাঝখানে নিবিষ্ট
হয়। ইহাই তাহার দিতীয় শরীর, তাহার বৃহৎ কলেবর। তাহার পরে শরীর জীর্ণ
ও প্রবৃদ্ধি ক্ষীণ হইয়া আসে, তখন সে আপনার বিচিত্র অভিক্রতা ও অনাসক্ত প্রবীণতা
লইয়া আপন ক্রসংসার হইতে বৃহত্তর সংসারে জন্মগ্রহণ করে; তাহার শিক্ষা, জান
ও বৃদ্ধি একদিকে সাধারণমানবের কাজে লাগিতে থাকে, অক্তদিকে সে অবসক্রপ্রায়

মানবন্ধীবনের সঙ্গে নিত্যন্ধীবনের সংক্ষ স্থাপন করিতে থাকে। তাহার পরে পৃথিবীর নাড়ির বন্ধন সম্পূর্ণ ক্ষর করিয়া দিয়া সে অতিসহক্ষে মৃত্যুর সমূধে আসিরা দাড়ার ও অনন্ধলোকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। এইরপে সে শরীর হইতে সমাজে, সমাজ হইতে নিথিলে, নিথিল হইতে অধ্যাত্মক্ষেত্রে মানবন্ধন্মকে শেবপরিণতি দান করে।

প্রাচীন সংহিতাকারগণ আমাদের শিক্ষাকে আমাদের গার্হস্থাকে অনম্ভের মধ্যে সেই শেব পরিণামের অভিমুখ করিতে চাহিরাছিলেন। সমস্ত জীবনকে জীবনের পরিণামের অফুকুস করিতে চাহিরাছিলেন। সেইজস্ত আমাদের শিক্ষা কেবল বিষর-শিক্ষা কেবল গ্রন্থাকলা ছিল না, তাহা ছিল ব্রন্থচর্ষ। নিরমসংখ্যের অভ্যাস্থারা এমন একটি বললাভ হইত, বাহাতে ভোগ এবং ত্যাগ উভরই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইত। সমস্ত জীবনই নাকি ধর্মাচরণ, কারণ, তাহার লক্ষ্য ব্রন্থের মধ্যে মুক্তি, সেইজন্ত সেই জীবন বহন করিবার শিক্ষাও ধর্মব্রত ছিল। এই ব্রত শ্রন্থার সহিত ভক্তির সহিত নির্চার সহিত অতিসাবধানে বাপন করিতে হইত। মান্ত্রের পক্ষে বাহা একমাত্র পরমস্ত্য, সেই স্তাকে সন্মুখে রাখিরা বালক তাহার জীবনের পথে প্রবেশ করিবার জন্ম প্রস্তুত হইত।

বাহিরের শক্তির সঙ্গে ভিতরের শক্তির সামঞ্চক্রিরা প্রাণের লক্ষণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। গাছপালায় এই সামঞ্চক্রের কাজ বল্লের মতো ঘটে। আলোকের বাতাসের বাজরসের উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ার নারা তাহার প্রাণের কাজ চলিতে থাকে। আমাদের দেহেও সেইরপ ঘটে। জিহ্বায় বাজসংযোগের উত্তেজনার আপনি রস ক্ষরিয়া আসে, পাকরত্বেও বাজের সংস্পর্শে সহজ্বেই পাকরসের উত্তেক হয়। আমাদের শরীরের প্রাণক্রিয়া বাহিরের বিশ্বলক্তির সহজ্ব প্রতিক্রিয়া।

কিন্তু আমাদের আবার মন বলিয়া ইচ্ছা বলিয়। আর-একটা পদার্থ বোগ হওয়াতে প্রাণের উপর আর একটা উপসর্গ বাড়িয়া গেছে। বাইবার অক্সান্ত উত্তেজনার সক্ষে থাইবার আনন্দ একটা আসিয়াছে। তাহাতে করিয়া আহারের কাজটা শুরু আমাদের আবত্তকের কাজ নহে, আমাদের খুলির কাজ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে প্রকৃতির কাজেক সঙ্গে আমাদের একটা মানসিক সবদ্ধ বাড়িয়া গেছে। দেহের সক্ষে কছেন বাছিরের শক্তির একটা সামল্পত্ত প্রাণের মধ্যে ঘটতেছে, আবার তাহার সঙ্গে ইচ্ছা-শক্তির একটা সামল্পত্ত মনের মধ্যে ঘটতেছে। ইহাতে মাহুবের প্রকৃতিবরের সাধনা বড়ো শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বশক্তির সৃক্ষে প্রাণশক্তির সুর অনেকদিন হইতে বাথিয়া চুকিয়া গেছে, সেজজ বড়ো ভাবিছে হয় না, কিছ ইচ্ছানক্তির সুরবাধা লইয়া আমাহিগকে অহবহু রঞ্জাট পোহাইছে হয়। খাছসুক্তে প্রাণশক্তির আবত্তক

Barrier Barrell Commission of the Commission of

হরতো ফুরাইল, কিন্তু আমাদের ইচ্ছার তাগিদ শেষ হইল না—শরীরের আবশুকসাধনে সে বে আনন্দ পাইল, সেই আনন্দকে সে আবক্তকের বাহিরেও টানিরা লইয়া বাইতে চেষ্টা করিল –সে নানা কুত্রিম উপায়ে বিমুখ রসনাকে রসসিক্ত করিতে ও শ্রাম্ভ পাক-ষম্বকে উত্তেজিত করিতে লাগিল, এমনি করিয়া বাহিরের সহিত প্রাণের এবং প্রাণের শহিত মনের একতানতা নষ্ট করিয়া সে নানা অনাবশ্রক চেষ্টা, অনাবশ্রক উপকরণ ও শাখাপল্লবায়িত তু:ধের সৃষ্টি করিয়া চলিল। আমাদের যাহা প্রয়োজন, তাহার সংগ্রহই ৰধেষ্ট চুক্কহ, তাহার উপরে ভূরিপরিমাণ অনাবশুকের বোঝা চাপিয়া সেই আবশুকের আরোজনও কটকর হইরা উঠিয়াছে। তথু তাহাই নয়—ইচ্ছা যখন একবার স্বভাবের শীমা লব্দন করে, তখন কোণাও তাহার আর ণামিবার কারণ থাকে না, তখন সে "হবিষা কৃষ্ণবন্ধেব ভূর এবাভিবর্ধতে"—কেবল সে চাই চাই করিয়া বাড়িয়াই চলে। পৃথিবীতে নিজের এবং পরের পনেরো আনা চঃখের কারণ ইছাই। অথচ এই ইচ্চা-শক্তিকেই বিশ্বশক্তির সঙ্গে সামগ্রন্তে আনাই আমাদের পরমানন্দের হেড়। এইজন্ত ইচ্ছাকে নষ্ট করা আমাদের সাধনার বিষয় নহে, ইচ্ছাকে বিশ-ইচ্ছার সঙ্গে একস্মরে বাঁধাই আমাদের সকল শিক্ষার চরমলক্ষ্য। গোড়ার তাহা বদি না করি, তবে আমাদের চঞ্চল মনে জ্ঞান লক্ষ্যভ্ৰষ্ট, প্ৰেম কলুবিত ও কৰ্ম বুধা পৱিভ্ৰান্ত হইতে থাকে। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম বিশের সহিত সহজ মিলনে মিলিত না হইয়া আমাদের আত্মন্তরি ইচ্ছার ক্রত্রিম স্পষ্টপকলের মধ্যে মরীচিকা-অমুসরণে নিযুক্ত হইতে থাকে।

এইবল্য আমাদের আয়ুর প্রথম ভাগে ব্রশ্বচর্ষপালনদ্বারা ইচ্ছাকে তাহার বণাবিহিত সীমার মধ্যে সহজে সঞ্চরণ করিবার অভ্যাস করাইতে হইবে। ইহাতেই আমাদের বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানসপ্রকৃতির স্থর বাঁধা হইরা আসিবে। তাহার পরে সেই স্থরে তোমার সাধ্যমতো ও ইচ্ছামতো বে-কোনো রাগিণী বাহ্বাও না কেন, সত্যের স্থরকে মহ্বলের স্থরকে আনন্দের স্থরকে আঘাত করিবে না।

এইরপে শিক্ষার কাল যাপন করিয়া সংসারধর্মে প্রাবৃত্ত হুইতে হুইবে। মন্থু বলিয়াছেন—

ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তমসেবলা। বিবরেষু প্রজুষ্টানি বধা জ্ঞানেন নিত্যশঃ।

বিষয়ের সেবা না করির। সেরপ সংব্যন করা বার না, বিষয়ে নিযুক্ত থাকিরা জ্ঞানের ছারা নিজ্যশ ব্যনন করিরা করা বার ।

অর্থাৎ বিষয়ে নিযুক্ত না হইলে জান পূর্ণভালাত করে না, এবং যে সংবম জানের জারা লব্ধ নহে, ভাহা পূর্ণসংবম নহে—ভাহা জড় অভ্যাস বা অনভিজ্ঞভার অভ্যাস-মাত্র—ভাহা প্রকৃতির মূলগভ নহে, ভাহা বাহিক। সংবদের সঙ্গে প্রবৃত্তিকে চালনা করিবার শিক্ষা ও সাধনা থাকিলেই কর্ম, বিশেবজ্ঞ যকলকর্ম করা সহস্ত ও প্রথসাধ্য হয়। সেই অবস্থাতেই গৃহাশ্রম অগতের কল্যাণের আধার হইরা উঠে। সেই অবস্থাতেই গৃহস্ত মামুখের মৃক্তিপথে অগ্রসর হইবার বাধা নহে, সহার হয়। সেই অবস্থাতেই গৃহস্থ বে-কোনো কর্ম করেন, তাহা সহজে ব্রহ্মকে সমর্পণ করিরা আনন্দিত হইতে পারেন। গৃহের সমন্ত কর্ম বখন মন্দলকর্ম হর,—তাহা বখন ধর্মকর্ম হইরা উঠে, তখন, সেই কর্মের বন্ধন মামুখকে বাধিরা একেবারে অর্জনীভূত করিরা দের না। বধাসমরে সে-বন্ধন অনারাসে অলিত হইরা বার, বধাসমরে সে-কর্মের একটা বাভাবিক পরিস্মান্তি আগনি আসে।

আয়ুর দিতার ভাগকে এইরপে সংসারধর্মে নিযুক্ত করিয়া শরীরের তেজ বখন ব্রাস হইতে থাকিবে, তখন এ-কথা মনে রাশিতে হইবে বে, এই ক্ষেত্রের কাল্প শেব হইল—

াসেই ববরটা আসিল। শেব হইল ববর পাইয়া চাকরি-বরধান্ত হতভাগার মতো
নিজেকে দীন বলিয়া দেবিতে হইবে না। আমার সমন্ত গেল, ইহাকেই অস্প্রশোচনার
বিবর করিলে চলিবে না, এখন আরও বড়ো পরিধিবিশিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিতে
হইবে বলিয়া সেইদিকে আশার সহিত বলের সহিত মুখ ক্ষিরাইতে হইবে। যাহা
গায়ের জ্যোরের, বাহা ইক্রিরশক্তির, যাহা প্রবৃত্তিসকলের ক্ষেত্র ছিল, তাহা এবারে
পিছনে পড়িয়া রহিল—সেধানে যাহা-কিছু ক্সল জ্য়াইয়াছি, তাহা কাটয়া মাড়াই
করিয়া গোলা-বোঝাই করিয়া দিয়া এ মজুরি শেব করিয়া চলিলাম—এবার সন্ধ্যা
আসিতেছে—আপিসের ক্ঠরি ছাড়িয়া বড়ো রাস্তা ধরিতে হইবে। ঘরে না পৌছিলে
তো চরমশান্তি নাই। বেধানে যত-কিছু সহিলাম, কত-কিছু খাটলাম, সে কিসের
জ্ঞা? ঘরের জ্ঞা তো? সেই ঘরই ভূমা—সেই ঘরই আনন্দ—বে আনন্দ হইতে
আমরা আসিয়াছি, যে আনন্দে আমরা যাইব। তাহা যদি না হয়, তবে ততঃ কিয়্,
ততঃ কিয়্, ততঃ কিয়্।

তাই গৃহাপ্রমের কাজ সারিয়া সন্তানের হাতে সংসারের ভার সমর্পণ করিয়া এবার বড়ো রায়ায় বাহির হইবার সময়। এবার বাহিরের খোলা বাতাসে বৃক ভরিয়া লইতে হইবে—থখালা আকানের আলোতে দৃষ্টিকে নিময় এবং শরীরের সমস্ত রোমকৃপকে পুলকিত করিতে হইবে। এবার একদিককার পালা সমাধা হইল। আঁতুড়বরে নাড়িকাটা পড়িল, এখন অক্ত জগতে সাধীন সঞ্চরণেই অধিকার লাভ করিতে হইবে।

শিশু গওঁ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেও সম্পূৰ্ণ শাধীন হইবার পূর্বে কিছুকাল মাতার কাছেকাছেই থাকে। বিষ্ক্ত হইরাও যুক্ত থাকে, সম্পূৰ্ণ বিষ্ক্ত হইবার জন্ম প্রস্তুত হয়। বানপ্রস্থান্তমও সেইরুল। সংসারের গর্জ হইতে নিজাত হইবাও বাহিরের দিক হইতে সংসারের সঙ্গে সেই তৃতীর-আশ্রমধারীর যোগ থাকে। বাছিরের দিক হইতে সে সংসারকে আপনার জীবনের সঞ্চিত জানের কলদান করে এবং সংসার হইতে সহারতা গ্রহণ করে। এই দান-গ্রহণ সংসারীর মতো একাস্কভাবে করে না, মৃক্তভাবে করে।

অবদেবে আয়ুর চতুর্বভাগে এমন দিন আসে, যখন এই বন্ধনটুকুও কেলিয়া একাকী সেই পরম একের সম্থান হইতে হয়। মঞ্চলকর্মের দারা পৃথিবীর সমত সম্বদ্ধক পূৰ্ণপরিণতি দান করিয়া আনন্দস্বরূপের সহিত চিরন্তন সম্প্রুকে লাভ করিবার জন্ম প্রস্তুত হইতে হয়। পতিত্রতা স্ত্রী যেমন সমন্তদিন সংসারের নানা লোকের সহিত নানা সম্বন্ধ পালন করিয়া নানা কর্ম সমাধা করিয়া স্বামীরই কর্ম করেন, স্বামীরই সম্বন্ধ যথার্থভাবে স্বীকার করেন; অবলেবে দিন-অবসান হইলে একে একে কান্দের জিনিসগুলি তুলিয়া রাধিরা, কাজের কাপড় ছাড়িয়া, গা ধুইরা, কর্মস্থানের চিহ্ন মুছিরা নির্মণ মিলনবেশে একাকিনী স্বামীর সহিত একমাত্র পূর্ণসম্বের অধিকার গ্রহণ ' করিবার জন্ত নির্জনগৃহে প্রবেশ করেন, সমাপ্তকর্ম পুরুষ সেইরূপ একে একে কাজের জীবনের সমন্ত খণ্ডতা ঘূচাইয়া দিয়া অসীমের সহিত সন্মিলনের জন্ম প্রস্তুত হইয়া অবলেবে একাকী সেই একের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন এবং সম্পূর্ণ জীবনকে এই পরিপূর্ণ সমাপ্তির মধ্যে অখণ্ড সার্থকতা দান করেন। এইরপেই মানবন্ধীবন আছোপান্ত স্তা হয়, জীবন মৃত্যুকে লজ্বন করিতে বুখা চেষ্টা করে নাও মৃত্যু শত্রুপক্ষের স্থার জীবনকে আক্রমণ করিয়া বলপূর্বক পরান্ত করে না। জীবনকে আর আমরা বেমন করিয়াই খণ্ডবিখণ্ড-বিক্ষিপ্ত করি, অন্ত যে-কোনো অভিপ্রায়কেই আমরা চরম বলিয়া জ্ঞান করি এবং তাহাকে আমরা দেশ-উদ্ধার, লোকহিত বা বে-কোনো বড়ো নাম দিই না কেন, তাহার মধ্যে সম্পূর্ণতা থাকে না—তাহা আমাদিগকে মারপথে অকন্মাং পরিত্যাগ করে, তাহার মধ্য হইতে এই প্রশ্নই কেবলই বাজিতে গাকে—ভতঃ কিম, ততঃ কিম, ততঃ কিম। আর ভারতবর্ব চারি আশ্রমের মধ্য দিয়া মামুরের জীবনকে বাল্য, যৌবন, প্রোচ্বরস ও বার্ধক্যের স্বাভাবিক বিভাগের অমুগত করিয়া অধ্যারে অধ্যায়ে বেরপ একমাত্র সমাপ্তির দিকে লইরা গিরাছেন, তাহাতে বিশাল বিশ্বসংগীতের সহিত মান্নবের জীবন অবিরোধে সমিলিত হয়। বিজ্ঞোহ-বিরোধ থাকে না; অনিক্ষিত প্রবৃত্তি আপনার উপযুক্ত স্থানকাল বিশ্বত হইয়া বে-সকল শুক্তর অলান্তির স্টে করিতে ৰাকে, তাহারই মধ্যে বিভ্রান্ত ও নিবিলের সহিত সহজ-সত্যসম্ম-ভ্রান্ত হইরা পুৰিবীর মধ্যে উংপাতবরূপ হইরা উঠিতে হর না।

শামি স্থানি, এইখানে একটা প্রশ্ন উদয় হইবে বে, একটা দেলের সকল লোককেই কি এই আদর্শে গড়িয়া তোলা বায় ? তাহায় উদ্ভৱে আমি এই কথা বলি বে, বধন বরে আলো অলে, তখন কি পিলমুক হইডে আরম্ভ করিয়া পলিতা পর্বন্ধ প্রদীপের गमछोरे बान ? जीवनवाजनमध्य धर्ममध्य त्व-त्वात्म त्व-त्वात्म जावर्ग हे बाक ना কেন, তাহা সমস্ত দেশের মুখাগ্রভাগেই উচ্ছলরূপে প্রকাশ পার। কিন্ত পলিভার ভগাটামাত্র জনাকেই সমস্ত দীপের জনা বলে। তেমনি দেশের এক অংশমাত্র বে ভাবকে পূর্বব্নপে আরম্ভ করেন, সমন্ত দেশেরই তাহা লাভ। বন্ধত সেই অংশটুকুমাত্রকে পূৰ্ণতা দিবার অন্ত সমন্ত দেশকে প্ৰস্তুত হইতে হয়, সমন্ত সমাজকে অন্তুকুস হইতে **रत-**ভালের আগার কল ধরাইতে গাছের শিকড় এবং **ভ**ড়িকে সচেষ্ট থাকিতে হর। ভারতবর্বে বদি এমন দিন আসে বে, আমাদের দেশের মান্তভেষ্ঠ ব্যক্তিরা সর্বোচ্চ गठा এবং সর্বোচ্চ মঙ্গলকেই আর-সমস্ত খণ্ড প্ররোজনের উর্চ্ছে তুলিয়া চিরজীবনের সাধনার সামগ্রী করিয়া রাখেন, তবে তাঁহাদের সাধনা ও সার্থকতা সমস্ত দেশের मर्सा अकठा वित्नव शिंख अकठा वित्नव निक मकात्र कतित्वहै। अकिन छात्रजवर्द ৰবিরা বধন ব্রন্ধের সাধনার রত ছিলেন, তখন সমস্ত আর্বসমান্তের মধ্যেই-রাজকার্বে যুদ্ধে বাণিজ্যে সাহিত্যে শিল্পে ধর্মার্চনান্ধ—সর্বত্তই সেই ব্রন্দের স্থন্ন বাজিয়াছিল, কর্মের মধ্যে মোক্ষের ভাব বিরাজ করিরাছিল—ভারতবর্বের সমগু সমাজ্বন্থিতি মৈত্রেরীর স্তার বলিতেছিল, "বেনাহং নামৃতা স্তাং কিমহং তেন কুৰ্বামু।" সে বাণী চিরদিনের মতোই नीवन रहेवा लाइ अमिनेरे विष जामारमव थावना रव. ज्य जामारमव अहे मुज्जमास्टक এত উপকরণ জোগাইরা বুধা সেবা করিরা মরিতেছি কেন ? তবে তো এই মুহুর্তেই আপাদমন্তকে পরস্থাতির অমুকরণ করাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়—কারণ, পরিণামহীন বার্থতার বোঝা অকারণে বহিরা পড়িরা থাকার চেরে সঞ্জীবভাবে কিছু-একটা হইরা উঠার চেষ্টা করা ভালো। কিন্তু এ-কথা কখনোই মানিব না। আমাদের প্রকৃতি মানিবে না। যতই হুৰ্গতি হউক, আমাদের অন্তর্তম স্থান এমনভাবে তৈরি হইরা আছে বে, কোনো অসম্পূর্ণ অধিকারকে আমাদের মন প্রমলাভ বলিরা সার দিতে পারিবে না। এখনও বদি কোনো সাধক তাঁহার জীবনের বন্ধে সংসারের স্কল চাওরা সকল পাওয়ার চেরে উচ্চতম সপ্তকে একটা বড়ো স্থর বাজাইয়া ভোলেন, সেটা वार्योत्मत क्षरतत जात जथनरे প্रजिवाक रहेराज बातक-जारात वामता र्क्वकारेराज পারি না। প্রতাপ এবং ঐশর্বের প্রতিবোগিতাকে আমরা বতবড়ো কঠে বতবড়ো করিবাই প্রচার করিবার চেষ্টা করিডেছি, আমরা সমস্ত মনপ্রাণ দিরা তাহা গ্রহণ ক্রিতে পারিতেছি না। তাহা আমাদের মনের বাইবারে একটা গোলমাল পাকাইরা ভূলিরাছে মাত্র। আমাদের সমাজে আজ্জাল বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়াকর্মে দেশী রোশনচৌকির সঙ্গে সঙ্গে একইকালে গড়ের বার্ছ বাজানো হর দেখিতে পাই। ইহাতে

সংগীত ছিল্লবিছিল হইলা কেবল একটা স্মানের গওলোল হইতে থাকে। এই বিষম शृश्रशात्मत व्यवनात मत्या मत्नात्माश पितमहे तथा यात्र त्य. त्वामनक्रीकित देवतांशाशासीर्व-মিশ্রিত করুণ শাহানাই আমাদের উৎসবের চিরন্তন ফ্রদরের মধ্য হইতে বাজিতেছে, আর গড়ের বাছ তাহার প্রচণ্ড কাংক্তকণ্ঠ ও ক্টাডোদর অবঢ়াকটা লইরা কেবলমাত্র ধনের অহংকার কেবলমাত্র ফ্যাশানের আড্ছরকে অভ্রভেদী করিয়া সমন্ত গভীরতর অন্তরতর স্থরকে আচ্চর করিয়া কেলিবার চেষ্টা করিতেছে। তাছা আমাদের মনল-অফুষ্ঠানের মধ্যে একটা গর্বপরিপূর্ণ অসামঞ্চল্যকেই অত্যাৎকট করিয়া তুলিতেছে— जाहा **जामात्मत्र छे** अत्रद्धत विविध्तित द्यमनात मृत्य जाननात स्वत मिनाहेर**्ट ना**। আমাদের জীবনের সকল দিকেই এমনিতরো একটা খাপছাড়া জ্বোড়াতাড়া বাাপার ঘটতেছে। মুরোপীর সভ্যতার প্রতাপ ও ঐশব্দর আরোজন আমাদের দৃষ্টিকে মুখ করিয়াছে: তাহার অসংগত কীণ অফুকরণের দ্বারা আমরা আমাদের আড়ম্বর- ' আন্দালনের প্রবৃত্তিকে খুব দৌড় করাইতেছি; আমাদের দেউড়ির কাছে তাহার বড়ো জন্মঢাকটা কাঠি পিটাইনা খবই শব্দ করিতেছে, কিছু দে আমাদের অন্তঃপুরের ধবর वार्य, त्म कार्रात, रम्यानकांत्र मक्नमन्य अहे वाक्षांक्यरत्व थमरक नीवर बहेवा यात्र नाहे, ভাড়া-করা গড়ের বাস্থ একসময় ষধন গড়ের মধ্যে কিরিয়া যায়, তথনও বরের এই শঝ আকাশে উৎসবের মঙ্গলধানি ঘোষণা করে। আমরা ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি বাণিজ্যনীতির উপযোগিতা খুব করিয়া স্বীকার ও প্রচার করিতেছি, কিছ তাহাতে কোনোমতেই আমাদের সমন্ত হাদয়কে পূর্ণভাবে আকর্ষণ করিতেছে না। আমরা সকলের চেয়ে বড়ো স্থর যাহা গুনিরাছি, এ স্থর বে তাহাকে আঘাত করিতেছে— আমাদের অন্তরাত্মা এক জারগার ইহাকে কেবলই অস্বীকার করিতেছে।

আমরা কোনোদিন এমনতরো হাটের মাহ্ব ছিলাম না। আৰু আমরা হাটের মধ্যে বাহির হইরা ঠেলাঠেলি ও চীংকার করিতেছি—ইতর হইরা উঠিয়াছি, কলছে মাতিরাছি, পদ ও পদবী লইরা কাড়াকাড়ি করিতেছি, বড়ো অক্ষরের ও উচ্চকঠের বিজ্ঞাপনের হারা নিজেকে আর পাঁচজনের চেরে অগ্রসর করিরা হোষণা করিবার প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে। অবচ ইহা একটা নকল। ইহার মধ্যে সত্য অতি অরই আছে। ইহার মধ্যে শান্তি নাই, গান্তীর্ধ নাই, শিইতাশীলতার সংবম নাই, প্রী নাই। এই নকলের যুগ আসিবার পূর্বে আমাদের মধ্যে এমন একটা স্বাভাবিক মর্বাদা ছিল বে, দারিজ্যেও আমাদিগকে মানাইত, মোটা ভাত মোটা কাপড়ে আমাদের পৌরব নই করিতে পারিত না। কর্ণ বেমন তাঁহার ক্ষতক্তল লইরা ক্ষরগ্রহণ করিরাছিলেন, ত্রমকার দিনে আমরা সেইরপ একটা স্বাভাবিক আভিজাত্যের ক্ষত লইরাই

শ্বিতাম। সেই কবচেই আমাদিগকে বছদিনের অধীনতা ও ফুংগদারিব্রের মধ্যেও বাঁচাইরা রাধিরাছে—আমাদের সন্মান নষ্ট করিতে পারে নাই। কারণ, আমাদের সে সম্মান বাহিরের আহরণ-করা ধন ছিল না, সে আমাদের অন্তরের সামগ্রী ছিল। সেই সহজ্ঞাত ক্রচধানি আমাদের কাছ হইতে কে ভুলাইরা লইল। ইহাতেই আমাদের আত্মরক্ষার উপার চলিয়া গেছে। এখন আমরা বিশের মধ্যে লক্ষিত। আমাদের বেশে-ভূষার আরোজনে-উপকরণে একট কোধাও কিছু বাটো পড়িরা গেলেই আমৰা আর মাধা তুলিতে পারি না। সন্মান এখন বাহিরের শ্বিনিস হইরা পড়িরাছে, তাই উপাধির জন্ম খ্যাতির জন্ম আমরা বাহিরের দিকে ছটিরাছি, বাহিরের আড়ম্বরকে কেবলই বাড়াইয়া তুলিতেছি, এবং কোধাও একটু-কিছু ছিন্তু বাহির হইবার উপক্রম হইলেই ভাহাকে মিধ্যার তালি দিয়া ঢাকা দিবার চেষ্টা করিভেছি। কিন্ত ইহার ' অস্ত কোধার ! যে ভত্রতা আমাদের অস্তরের সামগ্রী ছিল, তাহাকে আৰু বদি বাহিরে টানিরা জুতার দোকান, কাপড়ের দোকান, বোড়ার হাট এবং গাড়ির কারধানার ঘোরাইতে আরম্ভ করি, তবে কোধার লইরা গিরা তাহাকে বলিব, বস, হইরাছে, **এখ**ন বিশ্রাম করো। আমরা সম্ভোবকেই স্থাধের পূর্ণতা বলিরা জানিতাম; কারণ, সম্ভোষ অন্তরের সামগ্রী—এখন সেই স্থখকে যদি হাটে-হাটে খাটে-ঘাটে খু জিরা কিরিতে হর, তবে কবে বলিতে পারিব, স্থুখ পাইরাছি। এখন আমাদের ভদ্রতাকে সন্তা কাপড়ে অপমান করে, বিশাতি গৃহসজ্জার অভাবে উপহাস করে, চেকবছির অন্ধপাতের নানতার তাহার এতি কলবপাত করে—এমন ভত্রতাকে মন্ত্রের মতো বহন করিয়া গৌরববোধ করা বে কত লব্দাকর, তাহাই আমরা ভূলিতে বসিরাছি। আর বে-সকল পরিণামহীন উত্তেশনা উন্নাদনাকে আমরা স্থধ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছি, তাহার বারা আমাদের মতো বহিবিষয়ে পরাধীন জাতিকে অন্তঃকরণেও দাসামূদাস করিয়াছে।

কিছ তবু বলিতেছি, এই উপসর্গ এখনও আমাদের মক্ষার মধ্যে প্রবেশ করে নাই। এখনও ইহা বাহিরেই পড়িরা আছে; এবং বাহিরে আছে বলিরাই ইহার কলরব এত বেশি—সেইক্সুই ইহার এত আতিশব্য ও অতিশরোক্তির প্ররোজন হয়। অখনও এ আমাদের গভীরতর বভাবের অন্থগত হয় নাই বলিরাই সম্ভবণমৃদ্রে সাঁতারকাটার মতো ইহাকে লইরা আমাদিগকে এমন উন্নত্তের ক্সার আকালন
করিতে হয়।

কিছ একবার কেছ যদি আমাদের মধ্যে দাছাইয়া যথার্থ অধিকারের সহিত এ-কথা বলেন বে, "অসম্পূর্ণ প্ররাসে, উন্নত্ত প্রতিযোগিতার, অনিত্য ঐশর্বে আমাদের শ্রের নহে—জীবনের একটি পরিপূর্ণ পরিণাম আছে, মুকল কর্ম সকল সাধনার একটি পরিপূর্ণ

পরিসমাপ্তি আছে. এবং সেই পরিণাম সেই পরিসমাপ্তিই আমাদের প্রত্যেকের একমাত্র চরম চরিতার্থতা;—তাহার নিকটে আর সমস্তই ভূচ্ছ"—তবে আবাও এই হাট-বাজারের কোলাহলের মধ্যেও আমাদের সমস্ত হৃদর সার দিরা উঠে. বলে. "সভ্য. ইহাই সভা, ইহার চেয়ে সভা আর কিছুই নাই।" তখন, ইন্ধূলে বে-সকল ইতিহাসের পড়া মুখস্থ করিরাছিলাম; কাড়াকাড়ি-মারামারির কণা, কুদ্র কুদ্র জাতির কুদ্র কুদ্র অভিমানকেই সর্বোচ্চ সিংহাসনে নররক্ত দিয়া অভিবেক করিবার কথা অত্য**ন্ত ক্রীণ-ধর্ব** হইরা আসে; তথন লালকুতিপরা অক্ষেহিণী সেনার দম্ভ, উন্মতমাম্বল বৃহদাকার যুদ্ধ-জাহাজের ঔমতা আমাদের চিত্তকে আর অভিতৃত করে না:—আমাদের ম স্থলে ভারতবর্ষের বছযুগের একটি সম্বলম্বলদগম্ভীর ওংকারধ্বনি নিতাজীবনের আদিস্থরটিকে জগতের সমন্ত কোলাহলের উর্দেষ জাগাইয়া তুলে। ইহাকে আমরা কোনোমতেই অস্বীকার করিতে পারিব না; যদি করি, তবে ইছার পরিবর্তে আমরা এমন কিছুই পাইব না, যাহার দ্বারা আমরা মাধা তুলিয়া দাঁড়াইব, যাহার দ্বারা আমরা আপনাকে রক্ষা করিতে পারিব। আমরা কেবলই তরবারির ছটা, বাণিজ্যের ঘটা, কলকারধানার রক্তচক্ষু এবং স্বর্গের প্রতিস্পর্ধী যে ঐশ্বর্ধ উত্তরোত্তর আপনার উপকরণত্তুপকে উচ্চে তুলিয়া আকাশের সীমা মাপিবার ভান করিতেছে, তাহার উৎকটমূর্তি দেধিয়া সমস্ত মনেপ্রাণে কেবলই পরাস্তপরাভূত হইতে থাকিব, কেবলই সংকৃচিতশঙ্কিত হইয়া পৃথিবীর রাজপথে ভিক্ষাসম্বল দীনহীনের মতো ফিরিয়া বেডাইব।

অথচ এ-কথাও আমি কোনোমতেই স্বীকার করি না যে, আমরা যাহাকে শ্রেম বলিতেছি, তাহা কেবল আমাদের পক্ষেই শ্রেম। আমরা অক্ষম বলিয়া ধর্মকে দারে পড়িয়া বরণ করিতে হইবে, তাহাকে দারিশ্র্য গোপন করিবার একটা কোলস্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, এ-কথা কখনোই সত্য নহে। প্রাচীন সংহিতাকার মানবজীবনের্দ্ধ যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিরাছেন, তাহা কেবলমাত্র কোনো-একটি বিশেষ জাতির বিশেষ অবস্থার পক্ষেই সত্য, তাহা নহে। ইহাই একমাত্র সত্য আদর্শ, স্মুতরাং ইহাই সকল মাস্থবেরই পক্ষে মন্ধলের হেতু। প্রথম বরুসে শ্রন্ধার বারা সংযমের বারা ব্রহ্মচর্বের বারা প্রস্তুত হইরা বিতীর বরুসে সংসার-আশ্রমে মন্ধলকর্মে আত্যাকে পরিপুট করিতে হইবে; তৃতীর বরুসে উদারতর ক্ষেত্রে একে একে করে সমন্ত বন্ধন লিখিল করিয়া অবশেষে আনন্দের সহিত মৃত্যুকে মোক্ষের নামান্তরেরপে গ্রহণ করিবে—মান্তবের জীবনকে এমন করিয়া চালাইলেই তবে তাহার আত্যসংগত পূর্বতাৎপর্ব পাওরা বার। ভবেই সমৃত্র হইতে বে মেন উৎপন্ন হইরা পর্বতের রহস্তুগৃঢ় গুহা হইতে নদীরূপে বাহির হইল, সমন্ত বাত্রারে আবার তাহাকে সেই সমৃত্রের মধ্যেই পূর্বতর্মণে সম্মিলিত হইতে

দেবিরা ভৃপ্তিসাভ করি। মাঝপথে বেখানেই হউক, তাহার অকসাং অবসান অসংগড় অসমাপ্ত। এ-কথা বলি অন্তরের সঙ্গে বৃক্তিত পারি, তবে বলিতেই হইবে, এই সভ্যকেই উপস্তি করিবার জন্ত সকল জাতিকেই নানা পথ দিয়া নানা আঘাতে ঠেকিরা বারংবার চেটা করিভেই হইবে। ইহার কাছে বিলাসীর উপকরণ, নেশনের প্রভাপ, রাজার ঐশর্ব, বলিকের সমৃত্তি, সমস্তই গৌন; মাহ্যবের আত্মাকে জনী হইভে হইবে, মাহ্যবের আত্মাকে মৃক্ত হইতে হইবে, তবেই মান্তবের এতকালের সমস্ত চেটা সার্থক হইবে—নহিলে ততঃ কিমৃ, ততঃ কিমৃ, ততঃ কিমৃ।

### আনন্দরপ

সত্যং জ্ঞানমনম্ভম্। তিনি সত্য, তিনি জ্ঞান, তিনি অনস্ত। এই অনস্ত সত্যে, অনস্ত জ্ঞানে তিনি আপনাতে আপনি বিরাশিত। সেধানে আমরা তাঁহাকে কোধার পাইব। সেধান হইতে যে বাক্যমন নিয়ন্ত হইয়া আসে।

কিছ্ক উপনিষদ এ-কথাও বলেন যে, এই সত্যং জ্ঞানমনম্বস্ আমাদের কাছে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি অপ্যোচর নহেন। কিছ্ক তিনি কই প্রকাশ পাইতেছেন। কোথায় ?

আনন্দরপময়তং যদিভাতি। তাঁহার আনন্দরপ অমৃতরপ আমাদের কাছে প্রকাশ পাইতেছে। তিনি যে আনন্দিত, তিনি যে রসম্বরূপ, ইহাই আমাদের নিকট প্রকাশমান।

কোণার প্রকাশমান ?—এ প্রশ্ন কি জিজ্ঞাসা করিতে হইবে ? বাহা অপ্রকাশিত, তাহার সম্বন্ধেই প্রশ্ন চলিতে পারে, কিন্তু যাহা প্রকাশিত, তাহাকে "কোণায়" বলিয়া কে সন্ধান করিয়া বেড়ায় ?

প্রকাশ কোন্ধানে? এই বে চারিদিকে বাহা দেখিতেছি, তাহাই বে প্রকাশ। এই বে, সমূবে, এই বে পার্বে, এই বে অবোতে, এই বে উর্ফো—এই বে কিছুই শুপ্ত নাই। এ বে সমন্তই স্পাট। এ বে আমার ইক্সিরমনকে অহোরাত্রি অধিকার করিয়া রহিয়াছে। স এবাধস্তাং স উপরিষ্টাং স পশ্চাং স প্রস্তাং স দক্ষিণতঃ স উবর্গতঃ। এই তো প্রকাশ, এ-ছাড়া আর প্রকাশ কোধায়?

এই বে ৰাহাকে আমরা প্রকাশ বলিজেছি, এ কেমন করিয়া হইল ? তাঁহার ইচ্ছায়, তাঁহার আনন্দে, তাঁহার অয়তে। আন্ধ তো কোনো কারণ গানিতেই পারে না। তিনি আনন্দিত, সমস্ত প্রকাশ এই কণাই বলিতেছে। যাহা-কিছু আছে, এ-সমস্তই তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ স্থতরাং ইহার কিছুই অপ্রকাশ হইতে পারে না। তাঁহার আনন্দকে কে আছের করিবে? এমন মহান্ধকার কোণায় আছে? ইহার কণাটকেও ধ্বংস করিতে পারে, এমন শক্তি কার। এমন মৃত্যু কোণায়? এ বে অমৃত।

সত্যং জ্ঞানমনস্কম। তিনি বাক্যের মনের অতীত। কিন্তু অতীত হইয়া রহিলেন কই ? এই যে দশদিকে তিনি আনন্দরূপে আপনাকে একেবারে দান করিয়া ফেলিতে-ছেন। তিনি তো লুকাইলেন না। যেখানে আনন্দে অমৃতে তিনি অজম ধরা দিয়াছেন, সেধানে প্রাচুর্ষের অন্ত কোখায়, সেধানে বৈচিত্রোর যে সীমা নাই ; সেধানে কী ঐশ্বর্ষ, কী সৌন্দৰ্ব। সেধানে আকাশ বে শতধা বিদীৰ্ণ হইয়া আলোকে আলোকে নক্ষত্ৰে নক্ষত্রে পচিত হইয়া উঠিল, সেধানে রূপ যে কেবলই নৃতন নৃতন, সেধানে প্রাণের প্রবাহ , ষে আর ফুরায় না। তিনি যে আনন্দরপে নিজেকে নিয়তই দান করিতে বসিয়াছেন— লোকে-লোকান্তরে সে-দান আর ধারণ করিতে পারিতেছে না-- যুগে-যুগান্তরে তাহার আর অন্ত দেখিতে পাই না। কে বলে, তাঁহাকে দেখা যায় না; কে বলে, তিনি শ্রবণের অতীত; কে বলে, তিনি ধরা দেন না। তিনিই বে প্রকাশমান-আনন্দরপ্র-মমৃতং যদিভাতি। সহত্র চক্ষু থাকিলেও যে দেখিয়া শেষ করিতে পারিতাম না, সহত্র কর্ণ পাকিলেও শোনা ফুরাইত কবে। যদি ধরিতেই চাও, তবে বাহু কতদুর বিস্তার क्रित्त म्म-भन्नात्र अष्ठ स्ट्रेट्य । এ यে आन्तर्य । माञ्चरक्य महेत्रा এहे नीम आकात्मत मर्पा की कांशरे स्मिनाहि। ध की स्मिन् स्मिनाम। प्रति कर्नभूते निया अनस রহস্তলীলামর করের ধারা অহরহ পান করিয়া যে ফুরাইল না। সমস্ত শরীরটা যে আলোকের স্পর্শে বায়্র স্পর্শে স্নেহের স্পর্শে প্রেমের স্পর্শে কল্যাণের স্পর্শে বিত্যুৎ-তন্ত্রীপচিত অলোকিক বাণার মতো বারংবার স্পানিত-ঝংকৃত হইয়া উঠিতেছে। ধন্ত रहेनाम, जामना थन रहेनाम-- এই প্রকাশের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া थन रहेनाम--পরিপূর্ণ আনন্দের এই আশ্চর্য অপরিমের প্রাচুর্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐখর্ষের মধ্যে আমরা ধন্ত হইলাম। পৃথিবীর ধুলির সঙ্গে তৃণের সঙ্গে কীটপতক্ষের সঙ্গে গ্রহতারা-স্ব্চন্ত্রের সঙ্গে আমরা ধন্ত হইলাম।

ধৃণিকে আৰু ধৃণি বণিয়া অবজ্ঞা করিরো না, তৃণকে আৰু তৃণজ্ঞান করিরো না,— তোষার ইচ্ছার এ ধৃণিকে পৃথিবী হইতে মৃছিতে পার না, এ ধৃণি ওাঁহার ইচ্ছা; তোষার ইচ্ছার এ তৃণকে অবমানিত করিতে পার না, এ স্তামণ তৃণ ওাঁহারই আনন্দ মৃতিমান। ভাঁহার আনন্দপ্রবাহ আলোকে উচ্ছুদিত হইয়া আৰু বহুণক্ষকোশ দূর হইতে নৰ- ভাগরণের দেবদ্তরূপে তোমার স্থার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, ইহাকে ভক্তির সহিত ভাতঃকরণে গ্রহণ করো, ইহার স্পর্লের বোগে আপনাকে সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত করিয়া দাও।

আৰু প্রভাবের এই মৃহুর্তে পৃথিবীর অর্ধভূধণ্ডে নবজাগ্রত সংসারে কর্মের কী তরক্ষই আগিয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত প্রবল প্রয়াস এই সমস্ত বিপুল উদ্যোগে বভ প্রপুত্ম স্থত্ঃখ-বিপৎসম্পদ্ গ্রামে-গ্রামে নগরে-নগরে দ্রে-মৃরান্তরে হিলোলিভ-কেনারিভ হইয়া উঠিতেছে, সমস্তই কেবল তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার আনন্দ, ইহাই জানিয়া পৃথিবীর সমস্ত গোকালয়ের কর্মকলয়বের সংগীতকে একবার শুভ হইয়া অধ্যাত্মকর্পে প্রবণ করো—তার পরে সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া বলো—স্থেশ-ত্যুংখ তাঁহারই আনন্দ, লাভে-ক্ষতিতে তাঁহারই আনন্দ, জন্মে-মরণে তাঁহারই আনন্দ, কেই "আনন্দং ব্রহ্মণা বিদ্বান্ ন বিভেতি কৃতভ্ন"—ব্রক্ষের আনন্দকে থিনি জানেন, তিনি কাহা হইতেও ভন্মপ্রাপ্ত হন না।

ক্ষু বার্থ ভূগিরা, ক্ষু অহমিকা দ্র করিয়া তোমার নিজের অস্কঃকরণকে একবার আনন্দ জাগাইরা তোগো—তবেই আনন্দরপমমৃতং বিছিভাতি, আনন্দরপে অমৃতরূপে বিনি চতুর্দিকেই প্রকাশ পাইতেছেন, সেই আনন্দময়ের উপাসনা সম্পূর্ণ হইবে। কোনো ভর কোনো সংশয় কোনো দীনতা মনের মধ্যে রাধিয়ো না; আনন্দে প্রভাতে জাগ্রত হও, আনন্দে দিনের কর্ম করো, দিবাবসানে নিঃশব্দ বিশ্ব অন্ধলারের মধ্যে আনন্দে আত্মসমর্পণ করিয়া দাও, কোথাও ষাইতে হইবে না, কোথাও খুঁজিতে হইবে না, সর্বত্রই বে আনন্দরপে তিনি বিরাজ করিতেছেন, সেই আনন্দরপের মধ্যে তুমি আনন্দ্রশাভ করিতে শিক্ষা করো—বাহা-কিছু তোমার সম্মুবে উপস্থিত, পূর্ণ আনন্দের সহিত তাহাকে শীকার করিয়া লইবার সাধনা করো—

সম্পদে সংকটে বাকো কল্যাণে থাকো আনম্পে নিশা অপবানে। সবাবে ক্মা করি থাকো আনকে চিন-অয়ত-নিক'বে শাস্তিবস্পানে।

নিজের এই ক্স চোধের দীপ্তিটুকু বদি আমরা নই করিয়া কেলি, তবে আকাশন্তরা আলো তো আর দেখিতে পাই না; তেমনি আমাদের ছোটো মনের ছোটো ছোটো বিবাদ-অবসাদ-নৈরাপ্ত নিরানন্দ আমাদিগকে ক্ষম্ক করিয়া দেয়—আনন্দরূপময়তং আমরা আর দেখিতে পাই না—নিজের কালিমাদারা আমরা একেবারে পরিবেটিত হইয়া শাকি, চারিদিকে কেবল ভাঙাচোরা কেবল অসম্পূর্ণতা কেবল অভাব দেখি;—কানা বেমন মধ্যাদের আলোকে কালো দেখে, আমাদেরও সেই দুলা দটে। একবার চোধ

यपि त्थात्न, यपि मृष्टि शारे, श्वरत्वव भत्था नित्मत्वव भत्था यपि त्ररे चानम नश्चत्क-সপ্তকে বাজিয়া উঠে, যে-আনন্দে জগদাপী আনন্দের সমন্ত ত্মর মিলিয়া বায়, তবে বেধানেই চোৰ পড়ে দেখানে তাঁহাকেই দেখি,—আনন্দর্পমমৃতং বিভিন্তি। বধে-বন্ধনে তু:খে-দারিত্র্যে অপকারে-অপমানেও তাঁহাকেই দেখি— আনন্দর্গমমূতং ব্রিভাতি। **उचन मृहार्ट्ड वृक्तिए शांति, श्रकाममाज्ञे छांशावरे श्रकाम— ववः श्रकाममाज्ञे श्रानम-**রূপময়তম্। তখন বৃঝিতে পারি, যে আনন্দে আকাশে-আকাশে আলোক উদ্ভাসিত, আমাতেও সেই পরিপূর্ণ আনন্দেরই প্রকাশ—সেই আনন্দে আমি কাহারও চেরে কিছুমাত্র ন্যুন নহি, আমি সকলেরই সমান, আমি জগতের সঙ্গে এক। সেই আনন্দে শামার ভয় নাই ক্ষতি নাই অসমান নাই। আমি আছি, কারণ আমাতে পরিপূর্ণ আনন্দ আছেন, কে তাহার কণামাত্রও অপলাপ করিতে পারে ? এমন কী ঘটনা ঘটিতে পারে, যাহাতে ভাহার লেশমাত্র ক্ষতা হইবে ? তাই আৰু আনন্দের দিনে, আৰু উংসবের প্রভাতে আমরা বেন সমস্ত অন্তরের সহিত বলিতে পারি – এবাস্থ পরমা গতিঃ এবাক্ত পরমা সম্পং, এবোহক্ত পরমো লোক এবোহক্ত পরম আনন্দঃ—এবং প্রার্থনা করি, যেন সেই আনন্দের এমন একট অংশ লাভ করিতে পারি, যাহাতে সমন্ত জীবনের প্রত্যেক দিনে সর্বত্র তাঁহাকেই স্বীকার করি, ভয়কে নয়, বিধাকে নয়, শোককে নম্ব—তাঁহাকেই স্বীকার করি—আনন্দরপমমৃতং ধবিভাতি। তিনি প্রচুররূপে আপনাকে দান করিতেছেন, আমরা প্রচররূপে গ্রহণ করিতে পারিব না কেন? তিনি প্রচর अवर्ष এই यে पिन्पिनस পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন, আমরা সংকৃচিত হইয়া দীন হইয়া **ষতি কৃদ্র আকাজ্ঞা লইরা সেই অবারিত ঐশর্বের অধিকার হইতে নিজেকে বঞ্চিত** করিব কেন ? হাত বাড়াও। বক্ষকে বিশ্বত করিয়া দাও। ছুই হাত ভরিয়া চোধ ভবিষা প্রাণ ভবিষা অবাধ আনন্দে সমন্ত গ্রহণ করো। তাঁহার প্রসমনৃষ্টি যে সর্বত্র হইতেই তোমাকে দেখিতেছে—ভূমি একবার তোমার ছুই চোবের সমস্ত জড়তা সমস্ত বিষাদ মৃছিয়া ফেলো —ভোমার তুই চকুকে প্রাসন্ন করিরা চাহিয়া দেখো, তখনই দেখিবে, তাঁহারই প্রসন্নস্থনর কল্যাণমূর্থ তোমাকে অনম্ভকাল রক্ষা করিতেছে—সে কী প্রকাশ, সে কী সৌন্দর্য, সে কী প্রেম, সে কী আনন্দর্গময়তম। বেখানে দানের কেনমাত্র রূপণতা নাই সেধানে গ্রহণে এমন রূপণতা কেন? ওরে মৃঢ়, ওরে অবিখাসী, ভোর সন্মুংই সেই আনন্দমুখের দিকে তাকাইরা সমস্ত প্রাণমনকে প্রসারিত করিরা পাতিরা बद्-- वालब महिल वन्- 'अब नाह, आमात्र मबहे हाहे। पृरेषव प्रवर नात्त प्रवमिष्ट'। ভূমি ৰভটা দিভেছ, আমি সমন্তটাই লইব। আমি ছোটোটার জন্ত বড়োটাকে বাদ रिय ना, जामि अकोन क्छ जरूकी इहेट विक्र इहेव ना, जामि अमन महस्र बन

লইব, যাহা দশদিক ছাপাইরা আছে, যাহার অর্জনে আনন্দ, রক্ষণে আনন্দ, যাহার বিনাশ নাই, বাহার জন্ত জগতে কাহারও সঙ্গে বিরোধ করিতে হর না। তোমার বে প্রেম নানা দেশে, নানা কালে, নানা রসে, নানা ঘটনার অবিপ্রাম আনন্দে-অমৃতে বিকাশিত, কোণাও যাহার প্রকাশের অন্ত নাই, তাহাকেই একান্ডভাবে উপলব্ধি করিতে পারি, এমন প্রেম তোমার প্রসাদে আমার অন্তরে অন্ত্রিত হইরা উঠুক।

বেখানে সমস্তই দেওরা হইতেছে, সেখানে কেবল পাওরার ক্ষমতা হারাইরা বেন কাঙালের মতো না ঘূরিরা বেড়াই। বেখানে আনন্দর্রপমমৃতং ভূমি আপনাকে বরং প্রকাশিত করিরা রহিরাছ, সেখানে চিরঞ্জীবন আমার এমন বিভান্তি না ষটে বে, সর্বদাই সর্বত্রই তোমাকে দেখিরাও না দেখি এবং কেবল লোকদ্বংখ শ্রাভিজ্বরা বিচ্ছেদক্ষতি লইরা হাহাকার করিতে করিতে সংসার হইতে নিজ্ঞান্ত হইরা বাই।

र्थं गाविः गाविः गाविः

2020

# শান্তিনিকেতন

## শান্তিনিকেতন

### উত্তিষ্ঠত জাগ্ৰত

উন্তিষ্ঠত, জাগ্রত! সকাল বেলার তো ঈশরের আলো আপনি এসে স্থামাদের ঘুম ছাঞ্জির দের—সমস্ত রাত্রির গভীর নিস্তা একমুকুর্তেই ভেঙে যার। কিছু সন্থানের লিস্তা ও কর্ম হতে উৎক্ষিপ্ত একটা কুহকের আবেষ্টন, তার থেকে চিন্তকে নির্মল উদার শান্তির মধ্যে বাহির করে আনব কী করে? সমস্ত দিনটা একটা মাকড়সার মতো জালের উপর জাল বিস্তার করে আমাদের নানাদিক থেকে জড়িরে ররেছে—চিরস্কনকে, ভূমাকে একেবারে আড়াল করে ররেছে—এই সমস্ত জালকে কাটিরে চেতনাকে অনস্থের মধ্যে জাগ্রত করে ভূলব কী করে! ওরে. "উন্থিষ্ঠত। জাগ্রত।"

দিন যখন নানা কর্ম নানা চিস্তা নানা প্রবৃত্তির ভিতর দিরে একটি একটি পাক আমাদের চারদিকে জড়াতে থাকে, বিশ্ব এবং আমার আত্মার মারখানে একটা আবরণ গড়ে তুলতে থাকে, সেই সমরেই যদি মাঝে মাঝে আমাদের চেতনাকে সতর্ক করতে না থাকি—"উন্তিষ্ঠত, জাগ্রত." এই জাগরণের মন্ত্র যদি ক্ষণে ক্ষণে দিনের সমস্ত বিচিত্রব্যাপারের মাঝখানেই আমাদের অস্তরাত্মা থেকে ধ্বনিত হরে না উঠতে থাকে তাহলে পাক্ষের পর পাক পড়ে ফাঁসের পর ফাঁস লেগে শেষ কালে আমাদের অসাড় করে কেলে; তখন আবল্য থেকে নিজেকে টেনে বের করতে আমাদের আর ইচ্ছাও থাকে না, নিজের চারিদিকের বেইনকেই অত্যন্ত সত্য বলে জানি—তার অতীত বে উন্মুক্ত বিভন্ধ শাশত সত্য তার প্রতি আমাদের বিশাসই থাকে না, এমন কি তার প্রতি সংশব অভ্যন্তব করবারও সচেইতা আমাদের চলে বার। অতএব সমস্ত দিন যথন নানা ব্যাপারের কলধ্বনি, তখন মনের গভীরতার মধ্যে একটি একতারা যত্ত্বে যেন বাজতে থাকে ওরে, "উন্তিষ্ঠত, জাগ্রত।"

১৭ অগ্ৰহায়ণ ১৩১৫

### সংশয়

সংশব্ধের যে বেদনা সেও যে ভালো। কিছু যে প্রকাণ্ড জড়তার কুণ্ডলীর পাকে সংশরকেও আবৃত করে থাকে—তার ছাত্য থেকে যেন মুক্তিলাভ করি। নিজের সক্তানস্থকে জঞ্জানতার মতো জঞ্জান আছু তো কিছু নেই। ইশ্বরকে যে ভানি নে,

তাঁকে বে পাই নি এইটে যথন অহন্তবমাত্র না করি তখনকার বে আত্মবিশ্বত নিশ্চিস্কতা সেইটে থেকে উদ্ভিচিত, জাগ্রত। সেই অসাড়তাকে বিচলিত করে গভীরতর বেদন। জেগে উঠুক। আমি ব্যক্তি নে আমি পাচ্ছি নে আমাদের অন্তরতম প্রকৃতি এই বলে যেন কেঁদে উঠতে পারে। মনের সমন্ত তারে এই গান বেজে উঠুক "সংশ্বর তিমির মাঝে না হেরি গতি হে।"

আমরা মনে করি যে ব্যক্তি নান্তিক সেই সংশরী কিন্তু আমরা যেহেতু ঈশরকে

থীকার করি অতএব আমরা আর সংশরী নই। বাস্, এই বলে আমরা নিশ্চিন্ত হরে
বসে আছি—এবং ঈশর সম্বন্ধ বাদের সঙ্গে আমাদের মতে না মেলে তাদেরই আমরা
পাবও বলি, নান্তিক বলি, সংশরাত্মা বলি। এই নিয়ে সংসারে কত দলাদলি, কত
বিবাদ বিরোধ, কত শাসন পীড়ন তার আর অন্ত নাই। আমাদের দল এবং আমাদের
দলের বাহির এই তুইভাগে মাত্র্যকে বিভক্ত করে আমরা ঈশরের অধিকারকে নিজের
দলের বিশেষ সম্পত্তি বলে গণ্য করে আরামে বসে আছি। এসম্বন্ধে কোনো চিন্তা
নেই সন্দেহ নেই।

এই ব'লে কেবল কথাটুকুর মধ্যে ঈশ্বরকে শ্বীকার করে আমরা সমন্ত সংসার থেকে তাঁকে নির্বাসিত করে দেখছি। আমরা এমন ভাবে গৃহে এবং সমাজে বাস করছি যেন সে গৃহে সে সমাজে ঈশ্বর নেই। আমরা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্বস্ত এই বিশ্বজগতের ভিতর দিরে এমন ভাবে চলে যাই যেন এ জগতে সেই বিশ্বভ্বনেশরের কোনো শ্বান নেই। আমরা সকাল বেলার আশ্বর্ব আলোকের অভ্যুদরের মধ্যে জাগ্রত হরে সেই অভ্যুত আবির্ভাবের মধ্যে তাঁকে দেখতে পাই নে এবং রাত্রিকালে যখন অনিমেইজাগ্রত নিংশন্স জ্যোতিকলোকের মাঝখানে আমরা নিজার গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করতে যাই তখন এই আশ্বর্ব শর্মনাগারের বিপ্লমহিমান্বিত অক্ষতার শ্ব্যাতলের কোনো এক প্রান্তেও সেই বিশ্বজননীর নিস্তব্ধগন্তীর মিশ্বম্তি অক্ষত্তব করি নে। এই অনির্বচনীর অভ্যুত জগৎকে আমরা নিজের জমিজমা বরবাড়ির মধ্যেই সংকীর্ণ করে দেখতে সংকোচবাধ করি নে। আমরা যেন ঈশ্বরের জগতে জন্মাই নি—নিজের ঘরেই জন্মেছি—এখানে আমি আমি আমি ছাড়া জার কোনো কথাই নেই— তবু আমরা বলি আমরা ঈশ্বরকে মানি, তাঁর সন্বন্ধে আমার মধ্যে কোনো সংশন্ধ নেই।

আমার গৃহের মধ্যে সংসারের মধ্যে আমরা কোনো দিন এমন করে চলি নে বাজে প্রকাশ পার বে এই গৃহের গৃহদেবতা তিনি, এই সংসার-রবকে চালিরে নিরে বাজেন সেই মহাসারথি। আমিই বরের কর্তা, আমিই সংসারের সংসারী। ভোরের বেলা মুম ভাঙবামাত্রই সেই চিস্তাই শুক হয় এবং রাত্রে মুম্ এসে সেই চিস্তাকেই ক্ষণকালের জন্ম আবৃত করে। "আমির" বারাই এই গৃহ এই সংসার ঠাসা রয়েছে— কত দলিল, কত দন্তাবেজ, কত বিলিব্যবস্থা, কত বাদবিসংবাদ! কিছ ঈশর কোধার। কেবল মুখের কথার! আর কোধাও যে তিলধারণের স্থান নেই।

এই মুখের কথার ঈশরকে শীকার করার মতো নিজেকে ফাঁকি দেবার আর কি কিছু আছে। আমি এই সম্প্রদারভূক্ত, আমাদের এই মত, আমি এই কথা বলি—
ঈশরকে এইটুকুমাত্র ফাঁকির জারগা ছেড়ে দিরে তার পরে বাকি সমস্ত জারগাটা অসংকোচে নিজে জুড়ে বসবার বে স্পর্ধা, সেই স্পর্ধা আপনাকে আপনি জানে না বলেই এত ভরানক। এই স্পর্ধা সংশরের সমস্ত বেদনাকে নিঃসাড় করে রাখে। আমরা বে জানি নে এটাও জানতে দের না।

সংশবের বেদনা তথনই জেগে ওঠে যখন গোপনভাবে ঈশর আমাদের চৈতন্তের একটা দিকে স্পর্শ করেন। তখন সংসারের মধ্যে থেকেও সংসার আমাদের কারা থামাতে পারে না। এবং তাঁর দিকে তুই বাছ প্রসারিত করেও অন্ধকারে তাঁর নাগাল পাই নে। তখন এইটে জানা আরম্ভ হর বে, যা পেরেছি তাতে কোনোমতেই আমার চলবে না এবং যা না হলে আমার চলা অসম্ভব তা আমি কিছুতেই পাচ্ছি নে। এমন অসম্ভ কটের অবস্থা আর কিছুই নেই।

যখন প্রসবের সমর আসর তখন গর্ভের শিশুকে একদিকে নাড়ি সম্পূর্ণ ছাড়ছে না অন্তদিকে ভূমিষ্ঠ হবার বেগ তাকে আকর্ষণ করছে। মুক্তির সঙ্গে বন্ধনের টানাটানির তখনও কোনো মীমাংসা হয় নি। এই সমরের বেদনাই জন্মদানের পূর্বস্থচনা, এই

যথার্থ সংশবের বেদনাও আত্মাকে সত্যের মধ্যে মুক্তিদানের বেদনা। সংসার একদিকে তাকে আপনার মধ্যে আবৃত আচ্ছর করে রেখেছে বিমৃক্ত সত্য অক্সদিকে তার অলক্ষ্যে তাকে আহ্মান করছে—সে অন্ধনারের মধ্যেই আছে অথচ আলোককে না জেনেই সে আলোকের আকর্ষণ অহুভব করছে। সে মনে করছে বৃঝি তার এই ব্যাকৃলতার কোনো পরিণাম নেই, কেননা সে তো সত্মুখে পরিণামকে দেখতে পাচ্ছে না, সে গুর্জন্থ দিশুর মতো নিজের আবরণকেই চার দিকে অহুভব করছে।

আক্ষক সেই অসন্থ বেদনা—সমস্ত প্রকৃতি কাঁদতে থাক—সে কারার অবসান হবে।
কিছ বে-কারা বেদনার জেগে ওঠে নি, কৃটে ওঠে নি, জড়তার শত বেষ্টনের মধ্যে প্রচ্ছর
হরে আছে—তার বে কোনো পরিণাম নেই। সে বে রক্তেমাংসে অছিমজ্জার জড়িরে
ররেই গেল—তার ভার বে চবিবশশ্রটা নাড়িতে নাড়িতে বহন করে বেড়াতে হবে।

दिश्ति मःभदात कुन्यत व्यामात्मत मत्था मछा इतत अर्छ, त्मिन व्यामता मध्यमात्मत

মড, দর্শনের তর্ক ও শান্তের বাক্য নিরে আরাম পাই নে; সেদিন আমরা একমুহুর্তেই বুরতে পারি প্রেম ছাড়া আমাদের আর কোনো উপার নেই—সেদিন আমাদের প্রার্থনা এই হয় যে, "প্রেম-আলোকে প্রকাশো জগপতি হে।"

জ্ঞানের প্রকাশে আমাদের সংশরের সমন্ত অন্ধকার দূর হর না। আমরা জেনেও
জানি নে কখন ? বখন আমাদের মধ্যে প্রেমের প্রকাশ হর না। একবার ভেবে
দেখো না এই পৃথিবীতে কত শত সহত্র লোক আমাকে বেষ্টন করে আছে। তাদের বে
জানি নে তা নয়, কিন্তু তারা আমার পক্ষে কিছুই নয়। সংসারে আমি এমন ভাবে চলি
বেন এই অগণা লোক তাদের স্থল্যখ নিয়ে নেই। তবে কারা আছে ? বারা আমার
আত্মীয়্রস্থলন, আমার প্রিয়ব্যক্তি, তারাই অগণা জীবকে ছাড়িয়ে আছে। এই কয়েকটি
লোকই আমার সংসার। কেননা এদেরই আমি প্রেমের আলোতে দেখেছি। এদেরই
আমি কমবেশি পরিমাণে আমার আত্মারই সমান করে দেখেছি। আমার আত্মা বে
সত্যা, আত্মপ্রেমে সেটা আমার কাছে একান্ত স্পাই হয়ে উঠেছে—সেই প্রেম বাদের মধ্যে
প্রসারিত হতে পেরেছে তাদেরই আমি আত্মীয় বলে জানি—তাই তাদের সম্বন্ধে আমার
কোনো সংশব্ধ নেই, তারা আমার পক্ষে অনেকটা আমারই মতো সত্য।

ঈশ্বর যে আছেন এবং সর্বত্রই আছেন এ-কণাটা যে আমার জানার অভাব আছে তা নর কিছু আমি অহরহ সম্পূর্ণ এমন ভাবেই চলি যেন তিনি কোনোখানেই নেই। এর কারণ কী? তাঁর প্রতি আমার প্রেম জল্মে নি, স্তরাং তিনি পাকলেই বা কী, না পাকলেই বা কী ? তাঁর চেরে আমার নিজের বরের অতি তুচ্ছ বন্ধও জামার কাছে বেশি করে আছে। প্রেম নেই বলেই তাঁর দিকে আমাদের সমস্ত চোখ চার না, আমাদের সমস্ত কান বার না, আমাদের সমস্ত মন খোলে না। এইজন্মেই বিনি সকলের চেরে আছেন তাঁকেই সকলের চেরে পাই নে—তাই এমন একটা অভাব জীবনে পেকে বার যা আর কিছুতেই কোনোমতেই পোরাতে পারে না। ঈশ্বর পেকেও থাকেন না—এতবড়ো প্রকাশ্ত না-পাকা আমাদের পক্ষে আর কী আছে। এই না-পাকার ভারে আমরা প্রতিমূহুর্তেই মরছি। এই না-পাকার মানে আর কিছুই না, আমাদের প্রথমের অভাব। এই না-পাকারই শুক্তার জগতের সমস্ত লাবণ্য মারা গেল, জীবনের সমস্ত সোন্দর্ব নই হল। বিনি আছেন তিনি নেই এতবড়ো ক্ষতি কী দিরে প্রপ্ত হবে! কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। দিনে রাত্রে এইজন্তেই বে গেলুম। সব জানি সব বৃশ্বি, কিছু সমস্তই ব্যর্থ—

প্ৰেম-আলোকে প্ৰকাৰণা <del>অগপ</del>তি হে।

<sup>ः</sup> २० पाशकांत्रनं २०५६

### অভাব

ইশরকে যে আমরা দিন রাত্রি বাদ দিরে চলছি তাতে আমাদের সাংসারিক ক্ষতি বিদি পরসাও হত তাহলে তখনই সতর্ক হরে উঠতুম। কিছ সে বিপদ নেই; সুর্ব আমাদের আলো দিছে, পৃথিবী আমাদের অর দিছে, বৃহৎ লোকালর তার সহস্র নাড়ি দিরে আমাদের সহস্র অভাব প্রণ করে চলেছে। তবে সংসারকে ইশরবর্জিত করে আমাদের কী অভাব হছে। হার, যে অভাব হছে তা বতক্ষণ না জানতে পারি ততক্ষণ আরামে নিঃসংশরে থাকি এবং সচ্ছল সংসারের মধ্যে বাস করে মনে করি আমরা ইশরের বিশেষ অমুগৃহীত ব্যক্তি।

কিছ ক্ষতিটা কী হয় তা কেমন করে বোঝানো বেতে পারে ?

এইখানে দৃষ্টাস্তবন্ধপে আমার একটি স্বপ্নের কথা বলি। আমি নিতাস্ত বালককালে মাতৃহীন। আমার বড়ো বরসের জীবনে মার অধিষ্ঠান ছিল না। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম আমি বেন বাল্যকালেই রয়ে গেছি। গন্ধার ধারের বাগানবাড়িতে মা একটি দ্বের বঙ্গে রন্ধেছেন। মা আছেন তো আছেন—তাঁর আবির্ভাব তো সকল সমরে চেতনাকে অধিকার করে থাকে না। আমিও মাতার প্রতি মন না দিরে তাঁর দ্বের পাল দিরে চলে গেলুম। বারালার গিরে একমৃত্তুর্ভে আমার হঠাৎ কী হল জানি নে—আমার মনে এই কথাটা জেগে উঠল যে মা আছেন। তথনই তাঁর হরে গিরে তাঁর পারের ধুলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে বললেন "ত্মি এসেছ।"

এইখানেই বাগ ভেঙে গেল। আমি ভাবতে লাগলুম— মারের বাড়িতেই বাস করছি, তাঁর বরের ছ্রার বিশ্বেই দশবার করে আনাগোনা করি— তিনি আছেন এটা জানি সন্দেহ নেই কিন্ধ যেন নেই এমনি ভাবেই সংসার চলছে। তাতে ক্ষতিটা কী হছেছে। তাঁর ভাঁড়ারের বার তিনি বন্ধ করেন নি, তাঁর অর তিনি পরিবেষণ করছেন, যখনশ্বমিরে থাকি তখনও তাঁর পাখা আমাকে বীজন করছে। কেবল ওইটুকু হছে না, তিনি আমার হাতটি ধরে বলছেন না, ত্মি এসেছ। অর জল খন জন সমন্তই আছে কিন্ধ সেই অরটি সেই ম্পর্শ টি কোখার! মন বখন সম্পূর্ণ জ্বেগে উঠে সেইটিকেই চার এবং চেরে বখন না পার, কেবল উপক্রবভরা বরে বরে পুঁলে বেড়ার তখন অরজল তার আর কিন্ধুতেই রোচে না।

একবার ভালো করে ভেবে বেখোঁ, লগতে কোনো জিনিসের কাছে কোনো মাছবের

কাছে যাওরা আমাদের জীবনে অব্বই ঘটে। পরম আত্মীরের নিকট দিরেও আমরা প্রত্যাহ আনাগোনা করি বটে কিন্তু দৈবাং একমুহূর্ত তার কাছে গিরে পৌছোই। কত দিন তার সঙ্গে নিভূতে কথা করেছি এবং সকাল সন্ধ্যার আলোকে একসঙ্গে বেড়িরেছি কিন্তু এর মধ্যে হয়তো সকলের চেরে কেবল একদিনের কথা মনে পড়ে বেদিন হাদর পরিপূর্ব হয়ে উঠে মনে হয়েছে আমি তার কাছে এসেছি। এমন শত সহস্র লোক আছে যারা সমস্ত জীবনে একবারও কোনো জিনিসের কোনো মাছবের কাছে আসে নি। জগতে জয়েছে কিন্তু জগতের সঙ্গে তাদের অব্যবহিত সংস্পর্শ ঘটে নি। ঘটে নি যে, এও তারা একেবারেই জানে না। তারা যে সকলের সঙ্গে হাসছে খেলছে গরাগুজব করছে, নানা লোকের সঙ্গে দেনা পাওনা আনাগোনা চলছে তারা ভাবছে এই তো আমি সকলের সঙ্গে আছি। এইরূপ সঙ্গে থাকার মধ্যে সঙ্গটা যে কতই যৎসামান্ত সে তার বোধের অতীত।

# আত্মার দৃষ্টি

বাল্যকালে আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল কিছু আমি তা জানতুম না।
আমি ভাবতুম দেখা বৃঝি এই রকমই—সকলে বৃঝি এই পরিমাণেই দেখে। একদিন
দৈবাং লীলাচ্ছলে আমার কোনো সন্ধীর চলমা নিয়ে চোখে পরেই দেখি, সব জিনিস
ল্পাই দেখা যাচ্ছে। তথন মনে হল আমি যেন হঠাং সকলের কাছে এসে পড়েছি,
সমস্তকে এই যে ল্পাই দেখা ও কাছে পাওয়ার আনন্দ, এর দারা বিশ্বভূবনকে যেন হঠাং
দিশুণ করে লাভ করলাম—অধচ এতদিন যে আমি এত লোকসান বহন করে বেড়াছি
তা জানতুমই না।

এ বেমন চোথ দিরে কাছে আসা, তেমনি আত্মা দিরে কাছে আসা আছে। সেই রকম করে বারই কাছে আসি সেই আমার হাত তুলে ধরে বলে, তুমি এসেছ। এই বে জল বারু চক্র পূর্ব, আমাদের পরমবদ্ধ, এরা আমাদের নানা কাজ করছে, কিছ আমাদের হাত ধরছে না, আনন্দিত হরে বলছে না, তুমি এসেছ। বদি তাদের তেমনি কাছে বেতে পারত্ম, বদি তাদের সেই স্পর্শ বাছ করত্ম তাহলে মুহুর্তের মধ্যে ব্রতে পারত্ম তাদের কত সমস্ত উপকারের চেরে এইটুকু কত বড়ো। মাছবের মধ্যে আমি চিরজীবন বাস করলুম কিছ মাছব আমাকে স্পর্শ করে বলছে না, তুমি এসেছ। আমি একটা আবরণের মধ্যে আর্ত হরে পৃথিবীতে সঞ্চরণ করছি। ভিমের মধ্যে পক্ষিশিশু বেমন পৃথিবীতে জয়েও জয়েও জয়াভ করে না এও সেই রকম।

এই অফুট চেতনার ভিমের ভিতর থেকে জন্মগান্তই আধ্যাত্মিক জন্ম। সেই জন্মের ঘারাই আমরা ছিল হব। সেই জন্মই জগতে বথার্থরপে জন্ম—জীবচৈতন্তের বিশ্বচৈতন্তের মধ্যে জন্ম। তথনই পক্ষিশিশু পক্ষিমাতার পক্ষপুটের সম্পূর্ণ সংস্পর্শ লাভ করে—তথনই মাহ্যব সর্বত্রই সেই সর্বকে প্রাপ্ত হয়। সেই প্রাপ্ত হওরা যে কী আন্তর্গ সার্থকতা কী অনিব্চনীর আনন্দ তা আমরা জানি নে কিছু জীবনে কি ক্ষণে করে আভাসমাত্রও পাই নে!

আধ্যাত্মিকতার আমাদের আর কিছু দের না আমাদের ঔদাসীক্ত আমাদের অসাড়তা ঘূচিরে দের। অর্থাৎ তখনই আমরা চেতনার বারা চেতনাকে, আত্মার বারা আত্মাকে পাই। সেই রকম করে যখন পাই তখন আর আমাদের ব্যুতে বৃক্তি থাকে না যে সমন্তই তাঁর আনন্দরূপ।

তৃণ থেকে মান্ত্র পর্যন্ত জগতে বেখানেই আমার চিত্ত উদাসীন থাকে সেখানেই আমাদের আধ্যাত্মিকতা সীমাবদ্ধ হয়েছে এটি জানতে হবে। আমাদের চেতনা আমাদের আত্মা বখন সর্বত্র প্রসারিত হর তখন জগতের সমস্ত সন্তাকে আমাদের সন্তার বারাই অন্তত্তব করি, ইন্দ্রিরের বারা নর, বৃদ্ধির বারা নর, বৈজ্ঞানিক যুক্তির বারা নর। সেই পরিপূর্ণ অন্তত্ত্বতি একটি আশ্চর্য ব্যাপার। এই সমুখের গাছটিকেও যদি সেই সন্তার্রণে গভীররূপে অন্তত্তব করি তবে যে আমার সমস্ত সন্তা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই দেখি নে বলে একে চোখ দিরে দেখবামাত্র এতে আমার কোনো প্ররোজন নেই বলে এর সন্মুখ দিরে চলে যাই, এই গাছের সত্যে আমার সত্যকে জাগিরে তুলে আমাকে আনন্দের অধিকারী করে না। মান্ত্র্যকেও আমরা আত্মা দিরে দেখি নে—ইন্দ্রির দিরে যুক্তি দিরে বার্থ দিরে সংসার দিরে সংস্কার দিরে দেখি—তাকে পরিবারের মান্ত্র্য, বা প্ররোজনের মান্ত্র্য, বা নিঃসম্পর্ক মান্ত্র্য বা কোনো একটা বিশেষ শ্রেণীভূক্ত মান্ত্র্য বলেই দেখি—স্তরাং সেই সীমাতেই গিরে আমার পরিচর ঠেকে বার—সেই খানেই দরজা রক্ত—তার ভিতরে আর প্রবেশ করতে পারি নে—তাকেও আত্মা বলে আমার আত্মা প্রত্যক্ষ ভাবে সন্তারণ করতে পারে না। বদি পারত তবে পরম্পর হাতি পরে বলত, তুমি এসেছ!

আধ্যাত্মিক সাধনার বে চরম লক্ষ্য কী তা উপনিষদে স্পষ্ট লেখা আছে— তে সর্বলং সর্বতঃ প্রাণ্য ধীরা মুক্তাত্মানং সর্বমেবাবিশন্তি।

ধীর ব্যক্তিরা সর্বব্যাশীকে সকল দিক থেকে পোরে বৃক্তান্থা হরে সর্বত্তই প্রবেশ করেন।
এই বে সর্বত্র প্রবেশ করবার ক্ষমতাই লেক ক্ষমতা। প্রবেশ করার মানেই হচ্চে
বৃক্তান্থা হওরা। যখন সমন্ত পাপের সমন্ত ক্ষডাসের সংস্কারের আবরণ থেকে মৃক্

হয়ে আমাদের আত্মা সর্বত্তই আত্মার সন্ধে বৃক্ত হর তথনই সে সর্বত্ত প্রবেশ করে-—সেই আত্মার গিয়ে না পৌছোলে সে বারে এসে ঠেকে—সে মৃত্যুতেই আবদ্ধ হয়, অমৃতং বিভাতি, অমৃতক্ষপে বিনি সকলের মধ্যেই প্রকাশমান সেই অমৃতের মধ্যে আত্মা পৌছোতে পারে না— সে আর সমন্তই দেখে কেবল আনন্দর্গমমৃতং দেখে না।

এই যে আন্ধা দিয়ে বিশের সর্বত্ত আন্ধার মধ্যে প্রবেশ করা এই তো আমাদের সাধনার লক্ষ্য। প্রতিদিন এই পথেই যে আমরা চলছি এটা তো আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। অন্ধভাবে জড়ভাবে তো এটা হবে না। চেতন ভাবেই তো চেতনার বিস্তার হতে থাকবে। প্রতিদিন তো আমাদের ব্রুতে হবে একটু একটু করে আমাদের প্রবেশপথ খুলে যাছে আমাদের অধিকার ব্যাপ্ত হছে। সকলের সঙ্গে বেশি করে মিলতে পাচ্ছি, অক্সে অক্সে সমস্ত বিরোধ কেটে যাছে—মাছ্যের সঙ্গে মিলনের মধ্যে, সংসারের কর্মের মধ্যে, ভূমার প্রকাশ প্রতিদিন অব্যাহত হয়ে আসছে। আমিত্ব বলে যে স্ফুর্ভেন্ড আবরণ আমাকে সকলের সঙ্গে অত্যন্ত বিভক্ত করে রেখেছিল তা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসছে, ক্রমেই তা বছে হয়ে তার ভিতর থেকে নিবিলের আলো ক্রমে ক্রমে ক্টতর হয়ে দেখা যাছে—আমি আমার দ্বারা কাউকে আছের কাউকে বিক্রত করিছি নে, আমার মধ্যে অক্সের এবং অক্সের মধ্যে আমার বাধা প্রত্যন্তই কেটে যাছেছ।

### পাপ

এমনি করে আন্থা যখন আন্থাকে চায় আর কিছুতেই তাকে থামিয়ে রাধতে পারে না তখনই পাপ জিনিসটা কী তা আমরা স্পাষ্ট বুঝতে পারি। আমাদের চৈতক্ত যখন বরকগলা বারনার মতো ছুটে বেরোতে চায় তখনই পাপের বাধাকে সে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে—এক মুহূর্ত আর তাকে ভূলে থাকতে পারে না—তাকে কর করবার জন্তে তাকে সরিবে কেলবার জন্তে আমাদের শীড়িত চৈতক্ত পাপের চারিদিকে কেনিল হয়ে উঠতে থাকে। বস্তুত আমাদের চিত্ত যখন চলতে থাকে তখন সে তার গতির সংঘাতেই ছোটো হড়িটিকেও অহ্নভব করে, কিছুই তার আর অগোচর থাকে না।

তার পূর্বে পাপ পূণ্যকে আমরা সামাজিক ভালোমন্দ স্থবিধা-অস্থবিধার জিনিস বলেই জানি। চরিত্রকে এমন করে গড়ি বাতে লোকসমাজের উপযুক্ত হই, বাতে ভদ্রভার আদর্শ রক্ষা হয়। সেইটুকুতে কুডকার্থ হলেই আমাদের মনে আর কোনো সংকোচ পাকে না; আমরা মনে করি চরিত্রনীতির বে উপযোগিতা তা আমার ছারা সিদ্ধ হল।

এমন সময় একদিন ঘৰন আত্মা জেগে ওঠে, জগতের মধ্যে সে আত্মাকে খোঁজে তখন সে দেখতে পায় যে ওধু ভত্ৰতার কাজ নয়, ওধু সমাজ রক্ষা করা নয়—প্রয়োজন আরও বড়ো, বাধা আরও গভীর। উপর থেকে কেটে কুটে রান্তা সাক করে দিরেছি, সংসারের পথে কোনো বাধা দিচ্ছে না, কারও চোখে পডছে না : কিছু লিকডগুলো সমস্তই ভিতরে রয়ে গেছে—তারা পরস্পরে ভিতরে ভিতরে জড়াজড়ি করে একেবারে জাল বুনে রেখেছে, আধ্যান্মিক চাব-আবাদে সেখানে পদে পদে ঠেকে বেতে হয়। অতি কৃত্র অতি স্থন্ধ নিকড়টিও জড়িরে ধরে, আবরণ রচনা করে। তথন পূর্বে যে পাপটি চোবে পড়ে নি তাকেও দেখতে পাই এবং পাপ জিনিসটা আমাদের পরম সার্থকতার পথে যে কী ব্লকম বাধা তাও বুঝতে পারি। তথন মান্তবের দিকে না তাকিবে কোনো সামাজিক প্রয়োজনের দিকে না তাকিরে পাপকে কেবল পাপ বলেই সমস্ত অন্ত:করণের সঙ্গে ঠেলা দিতে থাকি—ভাকৈ সহা করা অসম্ভব হরে উঠে। সে বে চরম মিলনের, পরম প্রেমের পথ দলবল নিয়ে জুড়ে বসে আছে—তার সম্বন্ধে অক্তকে বা নিজেকে ফাঁকি দেওরা আর চলবে না—লোকের কাছে ভালো হরে আর কোনো সুখ নেই – তথন সমন্ত অন্ত:ক্রণ দিয়ে সেই নির্মল স্বন্ধপকে বলতে হবে, বিশানি ছবিতানি পরাস্থব— সমন্ত পাপ দুর করো—একেবারে বিশ্বছরিত সমন্ত পাপ—একটুও বাকি ধাকলে চলবে না—কেননা তুমি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং, আত্মা তোমাকেই চায় সেই তার একমাত্র যথার্থ চাওরা, সেই তার শেব চাওরা। হে সর্বগ, তোমাকে, সর্বতঃ প্রাপ্য, সকল দিক থেকে পেয়ে যুক্তাস্থা হব, সকলের মধ্যেই প্রবেশ লাভ করব সেই আর্কর্ব সোভাগ্যের ধারণাও এখন আমার মনে হর না কিন্তু এই অমুগ্রহটুকু করতে হবে, বে, তোমার পরিপূর্ব প্রকাশের অধিকারী নাই হই তবু আমার ক্লবারের ছিন্ত দিয়ে তোমার দেইটুকু আলোক আত্মক যে আলোকে ধরের আবদ্ধ অন্ধকারকে আমি অন্ধকার বলে জানতে পারি। রাত্তে ছার জানালা বন্ধ করে অচেতন হরে ঘুমিরে ছিলুম। সকাল বেলার ছারের ফাঁক দিয়ে যখন জালো ঢুকল তখন জড়শয়ার পড়ে থেকে হঠাং বাইরের স্থনিৰ্মণ প্ৰভাতের আবিঙাৰ আমার তন্ত্ৰালস চিন্তকে আঘাত করল। তথন তপ্ত-শ্ব্যাব্র তাপ অসহ বোধ হল, তখন নিজের নিংশাস-কলুবিত বন্ধ বরের বাতাস আমার নিংখাস রোধ করতে লাগল; তখন তো আর থাকতে পারা গেল না; তখন উন্মুক্ত নিধিলের লিখতা নির্বলতা পবিত্রতা, সমস্ত সৌন্দর্ব সৌগদ্ধা সংগীতের আভাস আমাকে আহ্বান করে বাইরে নিবে এল। তুমি তেমনি করে আমার আবরণের কোনো ছই একটা ছিল্লের ভিতর দিয়ে তোমার আলোকের দূতকে তোমার মৃক্তির বার্তাবহকে প্রেরণ করো—ভাহলেই নিজের আবদ্ধভার তাপ এবং কলুর এবং অক্কার আমাকে

আর স্থায়ির হতে দেবে না, আরামের শয়া আমাকে দশ্ধ করতে থাকবে, তথন বলতেই হবে যেনাহং নামৃতঃ স্থাম্ কিমহং তেন কুর্বাম্।

२१ व्यश्चेश्व

### 58थ

আমাদের উপাসনার মন্ত্রে আছে, নম: সম্ভবার চ মরোভবার চ—স্থকরকে নমন্তার করি, কল্যাণকরকে নমন্তার। কিন্তু আমরা স্থকরকেই নমন্তার করি, কল্যাণকরকে সব সময়ে নমন্তার করতে পারি নে। কল্যাণকর যে শুধু স্থকর নন, তিনি যে তৃঃথকর। আমরা স্থকেই তাঁর দান বলে জানি আর তৃঃথকে কোনো তুর্দৈবক্বত বিভ্রমনা বলেই জ্ঞান করি।

এই জন্তে তুংখভীক বেদনাকাতর আমরা তুংখ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্তে নানা প্রকার আবরণ রচনা করি, আমরা কেবলই লুকিয়ে থাকতে চাই। তাতে কী হয় ? তাতে সত্যের পূর্ণ সংস্পর্শ থেকে আমরা বঞ্চিত হই।

ধনী বিলাদী সমন্ত আয়াস থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে কেবল আয়ামের মধ্যে পরিবৃত হয়ে থাকে। তাতে কী হয়? তাতে সে নিজেকে পঙ্গু করে কেলে; নিজের হাত-পায়ের উপর তার অধিকার থাকে না, য়ে সমন্ত শক্তি নিয়ে সে পৃথিবীতে জয়েছিল সেগুলি কর্ম অভাবে পরিণত হতে পারে না, মৃষড়ে যায়, বিগড়ে য়ায়। য়য়চিত আবরণের মধ্যে সে একটি ক্লব্রিম জগতে বাস করে। ক্লব্রিম জগৎ আমাদের প্রকৃতিকে কথনোই তার সমন্ত স্বাভাবিক খাল্ল জোগাতে পারে না, এইজন্তে সে অবস্থায় আমাদের স্বভাব একটি বরগড়া পুতুলের মতো হয়ে ওঠে, পূর্ণতালাভ করে না।

তৃংখের আঘাত থেকে আমাদের মনকে ভরে ভরে কেবলই বাঁচিরে রাখবার চেষ্টা করলে জগতে আমাদের অসম্পূর্ণভাবে বাস করা হর স্থতরাং তাতে কখনোই **আমাদের** স্বাস্থ্যরক্ষা ও শক্তির পরিণতি হর না। পৃথিবীতে এসে যে ব্যক্তি তৃংখ পেলে না সে লোক ঈশরের কাছ থেকে তার সব পাওনা পেলে না—তার পাথের কম পড়ে গেল।

বাদের স্বভাব অতিবেদনাশীল, আত্মীর-স্বন্ধন বন্ধুবাদ্ধব স্বাই তাদের বাঁচিত্রে চলে;—সে ছোটোকে বড়ো করে তোলে বলেই লোকে কেবলই বলে কাল নেই—ভার সন্ধন্ধ লোকের কথাবার্তা ব্যবহার কিছুই স্বাভাবিক হন্ধ না। সে স্ব কথা শোনে না কিংবা ঠিক কথা শোনে না—তার বা উপযুক্ত পাঞ্জনা তা সে স্বটা পার না কিংবা

ঠিক মতো পার না। এতে তার মদল হতেই পারে না। যে ব্যক্তি বন্ধুর কাছ থেকে কখনো আঘাত পার না কেবলই প্রশ্নর পার সে হতভাগ্য বন্ধুছের পূর্ব আবাদ থেকে বঞ্চিত হর—বন্ধুরা তার সহক্ষে পূর্বরূপে বন্ধু হরে উঠতে পারে না।

অগতে এই বে আমাদের ত্যবের পাওনা এ বে সম্পূর্ণ স্থারসংগত হবেই তা নর।
বাকে আমরা অস্থার বলি অবিচার বলি তাও আমাদের গ্রহণ করতে হবে—অত্যস্ত
সাবধানে ক্ষহিসাবের থাতা খুলে কেবলমাত্র স্থাব্যটুকুর ভিতর দিরেই নিজেকে মাস্থব
করে তোলা— সে তো হরেও ওঠে না এবং হলেও তাতে আমাদের মঙ্গল হর না।
অস্থার এবং অবিচারকেও আমরা উপযুক্ত ভাবে গ্রহণ করতে পারি এমন আমাদের
সামর্থ্য থাকা চাই।

পৃথিবীতে আমাদের ভাগে যে স্থুখ পড়ে তাও কি একেবারে ঠিক হিসাবমতো পড়ে,

অনেক সমরেই কি আমরা গাঁঠের থেকে যা দাম দিয়েছি তার চেয়ে বেশি খরিদ করে
কেলি নে? কিন্তু কখনো তো মনে করি নে আমি তার আযোগ্য। সবচূকুই তো দিব্য
অসংকোচে দখল করি। ছঃখের বেলাভেই কি কেবল স্থায় অক্যায়ের হিসাব মেলাভে
হবে ? ঠিক হিসাব মিলিয়ে কোনো জিনিস বে আমরা পাই নে।

তার একটি কারণ আছে। গ্রহণ এবং বর্জনের ভিতর দিরেই আমাদের প্রাণের ক্রিরা চলতে থাকে—কেন্দ্রাহ্ণগ এবং কেন্দ্রাতিগ এই ছুটো শক্তিই আমাদের পক্ষে সমান গোরবের—আমাদের প্রাণের আমাদের বৃদ্ধির আমাদের সৌন্দর্ববোধের আমাদের মঙ্গল প্রবৃদ্ধির, বস্তুত আমাদের সমস্ত শ্রেষ্ঠতার মূল ধর্মই এই যে সে বে কেবলমাত্র নেবে তা নর সে ত্যাগও করবে।

এইজন্মই আমাদের আহার্য পদার্থে ঠিক হিসাবমতো আমাদের প্ররোজনের উপকরণ থাকে না তাতে বেমন থান্ত অংশ আছে তেমনি অথান্য অংশও আছে। এই অথান্ত অংশ দরীর পরিত্যাগ করে। যদি ঠিক ওজনমতো নিছক থান্ত পদার্থ আমাদের চলে না, দরীর ব্যাধিগ্রন্ত হয়। কারণ কেবল কি আমাদের পাকদক্তি ও পাকষন্ত আছে ? – আমাদের ত্যাগদক্তি ও ত্যাগবন্ত আছে – সেই দক্তিতসেই বন্তকেও আমাদের কাজ দিতে হবে, তবেই গ্রহণ বর্জনের সামশ্রন্তে প্রাণের পূর্ণতাসাধন ঘটবে।

সংসারে তেমনি আমরা বে কেবলমাত্র স্থাব্যটুকু পাব, কেউ আমাদের প্রতি কোনো অবিচার করবে না এও বিধান নর। সংসারে এই স্থানের সব্দে অক্সার মিশ্রিত থাকা আমাদের চরিত্রের পক্ষে একান্ত আবন্তক। নি:খাস প্রখাসের ক্রিরার মতো আমাদের চরিত্রের এমন একটি সহল ক্ষমতা থাকা চাই বাতে আমাদের বেটুকু প্রাপ্য সেটুকু অনারাসে গ্রহণ করি এবং বেটুকু ত্যাল্য সেটুকু বিনাক্ষান্তে ত্যাগ করতে পারি। অতএব হংগ এবং আঘাত ক্রায় হ'ক বা অক্সায় হ'ক তার সংস্পর্ণ থেকে নিজেকে নিংশেবে বাঁচিয়ে চলবার অতিচেষ্টায় আমাদের মহুস্থকে তুর্বল ও ব্যাধিগ্রন্ত করে তোলে।

এই ভীক্তার শুধুমাত্র বিলাসিতার পেলবতা ও দৌর্বল্য ক্ষয়ে তা নয় বে-সমন্ত অতিবেদনাশীল লোক আঘাতের ভরে নিজেকে আবৃত করে তাদের শুচিতা নট্ট হয়—
আবরণের ভিতরে ভিতরে তাদের অনেক মলিনতা ক্ষমতে থাকে;—য়তই গোকের ভরে তারা সেগুলো লোকচক্ষ্র সামনে বের করতে না চার ততোই সেগুলো দূবিত হয়ে উঠে স্বাস্থ্যকে বিক্বত করতে থাকে। পৃথিবীর নিন্দা অবিচার ত্রংথকটকে যারা অবাধে অসংকোচে গ্রহণ করতে পারে তারা কেবল বলিষ্ঠ হয় তা নয় তারা নির্মল হয়, অনার্ত জীবনের উপর দিয়ে জ্বগতের পূর্বসংঘাত লেগে তাদের কলুম ক্ষয় হয়ে যেতে থাকে।

অতএব সমন্ত মনপ্রাণ নিয়ে প্রস্তুত হও— যিনি সুধকর তাঁকে প্রণাম করো এবং যিনি হংশকর তাঁকেও প্রণাম করো—তা হলেই স্বাস্থ্যলাভ করবে শক্তিলাভ করবে— যিনি শিব যিনি শিবতর তাঁকেই প্রণাম করা হবে।

২৬ অগ্রহায়ণ ১৩১৫

### ত্যাগ

প্রতিদিন প্রাতে আমরা যে এই উপাসনা করছি যদি তার মধ্যে কিছু সত্য থাকে তবে তার সাহায়ে আমরা প্রতাহ অল্পে আল্লে ত্যাগের জন্ম প্রস্তুত হছি। নিতান্তই প্রস্তুত হওরা চাই, কারণ, সংসারের মধ্যে একটি ত্যাগের ধর্ম আছে, তার বিধান আমোঘ। সে আমাদের কোথাও দাঁড়াতে দিতে চায় না; সে বলে কেবলই ছাড়তে হবে এবং এগোতে হবে। এমন কোথাও কিছুই দেখতে পাছি নে বেখানে পৌছে বলতে পারি এইখানেই সমস্ত সমাপ্ত হল, পরিপূর্ণ হল, অতএব এখান খেকেঃ আল্ল

সংসাবের ধর্মই যখন কেবল ধরে রাখা নয়, সরিয়ে দেওয়া, এগিয়ে দেওয়া তথন তারই দলে আমাদের ইচ্ছার সামজত সাধন না করলে তুটোতে কেবলই ক্রোকাঠুিক হতে থাকে। আমরা বদি কেবলই বলি আমরা থাকব আমরা রাখব আর সংসায় বলে ভোষাকে ছাড়তে হবে চলতে হবে ভাহলে বিষয় কট উৎলয় হতে থাকে। আমাদের ইচ্ছাকে পরাস্ত হতে হয়—যা আমরা ছাড়তে চাই নে তা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। অতএব আমাদের ইচ্ছাকেও এই বিশ্বধর্মের সুরে বাঁথতে হবে।

বিশ্বধর্মের সক্ষে আমাদের ইচ্ছাকে মেলাতে পারলেই আমরা বন্ধত স্বাধীন ছই। স্বাধীনতার নিরমই তাই। আমি স্বেচ্ছার বিশ্বের সঙ্গে যোগ না দিই বদি, তাহলেই বিশ্ব আমার প্রতি জবরদন্তি করে আমাকে তার অস্থপত করবে— তখন আমার আনন্দ পাকবে না, গৌরব পাকবে না তখন দাসের মতো সংসারের কান্মলা থাব।

অতএব একদিন এ কথা বেন সংসার না বলতে পারে যে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেব, আমিই যেন বলতে পারি আমি ত্যাগ করব। কিন্তু প্রতিদিনই যদি ইচ্ছাকে এই ত্যাগের অভিমূবে প্রস্তুত না করি তবে মৃত্যু ও ক্ষতি যথন তার বড়ো বড়ো দাবি নিয়ে আমাদের সম্মূবে এসে দাড়াবে তথন তাকে কোনোমতে ফাঁকি দিতে ইচ্ছা হবে অথচ সেখানে একেবারেই ফাঁকি চলবে না—সে বড়ো ঘুংথের দিন উপস্থিত হবে।

এই ত্যাগের দারা আমরা দারিদ্র্য ও রিক্ততা লাভ করি এমন কথা যেন আমাদের মনে না হয়। পূর্ণতরব্ধপে লাভ করবার জক্তেই আমাদের ত্যাগ।

আমরা ষেটা থেকে বেরিরে না আসব সেটাকে আমরা পাব না। গর্ভের মধ্যে আর্ড শিশু তার মাকে পার না—সে যখন নাড়ির বন্ধন কাটিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়, স্বাধীন হয়, তখনই সে তার মাকে পূর্ণতরভাবে পায়।

এই জগতের গর্ভাবরণের মধ্যে থেকে আমাদের সেই রকম করে মুক্ত হতে হবে—
তাহলেই ষথার্থভাবে আমরা জগৎকে পাব—কারণ, স্বাধীনভাবে পাব। আমরা
জগতের মধ্যে বন্ধ হরে জ্রণের মতো জগৎকে দেখতেই পাই নে— বিনি মুক্ত হরেছেন,
তিনিই জগৎকে জানেন, জগৎকে পান।

এইজন্তই বলছি, বে লোক সংসারের ভিতরে জড়িয়ে রয়েছে সেই বে আসল সংসামী তা নয়—বে সংসার থেকে বেরিয়ে এসেছে সেই সংসায়ী—কারণ, সে তথন সংসারের থাকে না সংসার তারই হয়। সেই স্তা করে বলতে পারে আমার সংসার।

বোড়া গাড়ির সব্দে গাগামে বন্ধ হরে গাড়ি চালার—কিন্ধ বোড়া কি বলতে পারে গাড়িটা আমার ? বন্ধত গাড়ির চাকার সব্দে তার বেশি তফাত কী ? যে সারবি মুক্ত বেকে গাড়ি চালার গাড়ির উপরে কর্তৃত্ব তারই।

ৰদি কৰ্ডা হতে চাই ভবে মুক্ত হতে হবে 🕫 এইজন্ত গীড়া সেই বোগকেই কৰ্মবোগ

বলেছেন যে যোগে আমরা অনাসক্ত হরে কর্ম করি। অনাসক্ত হরে কর্ম করলেই কর্মের উপর আমার পূর্ণ অধিকার জয়ে—নইলে কর্মের সঙ্গে জড়ীভূত হরে আমরা কর্মেরই অঙ্গীভূত হরে পড়ি, আমরা কর্মী হই নে।

অতএব সংসারকে লাভ করতে হলে আমাদের সংসারের বাইরে থেতে হবে, এবং কর্মকে সাধন করতে গেলে আসক্তি পরিহার করে আমাদের কর্ম করতে হবে।

তার মানেই হল এই যে, সংসারে নেওরা এবং দেওরা এই যে ছটো বিপরীত ধর্ম আছে এই ছই বিপরীতের সামঞ্জপ্ত করতে হবে—এর মধ্যে একটা একান্ত হরে উঠলেই তাতে অকল্যাণ ঘটে। যদি নেওরাটাই একমাত্র বড়ো হর তাহলে আমরা আবদ্ধ হই, আর যদি দেওরাটাই একমাত্র বড়ো হর তাহলে আমরা বঞ্চিত হই। যদি কর্মটা মৃক্তিবিবর্জিত হর তাহলে আমরা দাস হই আর যদি মৃক্তি কর্মবিহীন হর তাহলে আমরা বিশুপ্ত হই।

বন্ধত ত্যাগ জিনিসটা শৃক্ততা নয়, তা অধিকারের পূর্ণতা। নাবালক যধন সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকারী না হয় তখন সে দান বিক্রেয় করতে পারে না—তখন তার কেবল ভোগের ক্তু অধিকার থাকে ত্যাগের মহৎ অধিকার থাকে না। আমরা যে অবস্থায় কেবল জ্মাতে পারি কিন্তু প্রাণ ধরে দিতে পারি নে সে অবস্থায় আমাদের সেই সঞ্চিত সামগ্রীর সম্বন্ধে আমাদের স্থাধীনতা থাকে না।

এইজ্বন্তে শ্রীস্ট বলে গিয়েছেন, যে লোক ধনী তার পক্ষে মৃক্তি বড়ো কঠিন। কেননা যেটুকু ধন সে ছাড়তে না পারে সেইটুকু ধনই যে তাকে বাঁধে এই বন্ধনটাকে যে ষতঁই বড়ো করে তুলেছে সে যে ততই বিপদে পড়েছে।

এই সমস্ত বন্ধন প্রত্যাহ নিধিল হয়ে আসছে প্রত্যাহ ত্যাগ আমাদের পক্ষে সহজ্ঞ হয়ে আসছে আমাদের উপাসনা থেকে এই কলটি যেন লাভ করি। নানা আসক্তির নিবিড় আকর্ষণে আমাদের প্রকৃতি একেবারে পাণরের মতো আঁট হয়ে আছে। উপাসনার সময় অমৃতের ঝরনা ঝরতে থাক - আমাদের অণুপরমাণ্র ছিদ্রের ভিতর দিরে প্রবেশ করতে থাক্—এই পাষাণটাকে দিনে দিনে বিশ্লিষ্ট করতে থাক্, আর্দ্র করতে থাক্, তার পরে ক্রমে এটা থইয়ে দিরে সরিয়ে দিরে জীবনের মাঝানে একটি বৃহৎ অবকাশ রচনা করে সেই অবকাশটিকে পূর্ণ করে দিক। দেখো, একবার ভিতরের দিকে চেয়ে দেখো—অন্তরের সংকোচনগুলি তার নামের আবাতে প্রতিদিন প্রসারিত হয়ে আসছে, সমত্ত প্রসন্ন হচ্ছে, শান্ত হচ্ছে, কর্ম সহজ্ঞ হচ্ছে, সকলের সালে সম্বন্ধ সত্য ও সরল হচ্ছে, এবং ইশ্বরের মহিমা এই মানবজীবনের মধ্যে মন্ত হবে উঠছে।

२१ व्यक्तंत्रम २०२८

### ত্যাগের ফল

কিছ ত্যাগ কেন করব এ প্রশ্নটার চরম উত্তরটি এখনও মনের মধ্যে এসে পৌছোল না। শাস্ত্রে উত্তর দের ত্যাগ না করলে স্বাধীন হওরা বার না, বেটিকে ত্যাগ না করব সেইটিই আমাদের বন্ধ করে রাধবে—ত্যাগের মারা আমরা মৃক্ত হব।

মৃক্তিলাভ করব এ কথাটার জোর বে আমাদের কাছে নেই। আমরা তো মৃক্তি চাছি নে; আমাদের ভিতরে বে অধীনতার একটা বিষম ঝোঁক আছে—আমরা বে ইচ্ছা করে খূলি হরে সংগারের অধীন হয়েছি—আমরা ঘটবাটি থালার অধীন, আমরা ভূত্যেরও অধীন, আমরা কথার অধীন, প্রধার অধীন, অসংখ্য প্রবৃত্তির অধীন—এতবড়ো জন্ম-অধীন দাসাম্বাসকে এ কথা বলাই মিধ্যা বে, মৃক্তিতে তোমার সার্থকতা আছে; যে ব্যক্তি স্কভাবত এবং স্বেচ্ছাক্রমেই বন্ধ তাকে মৃক্তির প্রলোভন দেখানো মিধ্যা।

বস্তুত মৃক্তি তার কাছে শৃক্ততা, নির্বাণ, মক্ষভূমি। বে মৃক্তির মধ্যে তার ধর-ত্বরার ঘটবাটি টাকাকড়ি কিছুই নেই, ষা কিছুকে সে একমাত্র আত্রম বলে জানত তার সমস্তই বিলুপ্ত-সে মৃক্তি তার কাছে বিভীষিকা, বিনাশ।

আমরা বে ত্যাগ করব তা বদি শৃক্ততার মধ্যেই ত্যাগ হর তবে সে তো একেবারেই লোকসান। একটি কানাকড়িকেও সেই রকম শৃক্তের মধ্যে বিসর্জন দেওরা আমাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভ।

কিন্তু ত্যাগ তো শ্ন্তের মধ্যে নয়। য়দ্ য়দ্ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্বন্ধণি সমর্পরেং—

যা কিছু করবে সমস্তই ব্রন্ধে সমর্পণ করবে। তোমার সংসারকে তোমার প্রিয়ন্তনকে
তোমার সমস্ত কিছুকেই তাঁকে নিবেদন করে দাও—এই যে ত্যাগ এ যে পরিপূর্ণতার

মধ্যে বিসর্জন।

পূর্ণের মধ্যে যাকে ত্যাগ করি তাকেই সত্যব্ধপে পূর্ণব্ধপে লাভ করি এ কথা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু এতেও কথা লেব হয় না। কেবলমাত্র লাভের কথার কোনো কথার সমাপ্তি হতে পারে না—লাভ করে কী হবে এ প্রশ্ন থেকে যায়। স্বাধীন হয়েই বা কী হবে, পূর্ণতা লাভ করেই বা কী হবে?

বখন কোনো ছেলেকে পরসা দিই সে জিক্সাসা করতে পারে পরসা নিয়ে কী হবে ? উত্তর বদি দিই বাজারে বাবে তাহলেও প্রশ্ন এই বে বাজারে গিরে কী হবে ? পুত্ল কিনবে। পুত্ল কিনে কী হবে ? বেলা করবে। খেলা করে কী হবে ? তখন একটি উত্তরে সব প্রশ্নের শেষ হরে বার—খুলি হবে। খুলি হরে কী হবে এ প্রশ্ন কেউ

কখনো অন্তরের থেকে বলে না। ইচ্ছার পূর্ণ চরিতার্থতা হরে যে আনন্দ ঘটে সেই আনন্দের মধ্যেই সকল প্রশ্ন সকল সন্ধান নিঃশেষিত হরে যায়।

কেমন করে সংগ্রহ করব ধার বারা ত্যাগের শক্তি জন্মাবে? আমাদের এই প্রতিদিনের উপাসনার মধ্যে আমরা কিছু কিছু সংগ্রহ করছি। এই প্রাতঃকালে সেই চৈতক্সস্বরূপের সঙ্গে নিজের চৈতক্তকে নিবিড় ভাবে পরিবেষ্টিত করে দেখবার জন্তে আমাকে যে ক্ষণকালের জন্তেও সমন্ত আবরণ ত্যাগ করতে হচ্ছে আনাইত হয়ে সংগোজাত শিশুর মতো তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে এতেই আমার দিনে দিনে কিছু কিছু করে জমে উঠবে। আনন্দের সঙ্গে আনন্দ, প্রেমের সঙ্গে প্রেমের মিলন নিশ্বর ক্রমশই কিছু না কিছু সহজ্ঞ হয়ে আসছে।

কেমন করে ত্যাগ করব ? সংসারের মাঝখানে থেকে অন্তত একটা মদলের ষজ্ঞ আরম্ভ করে দাও। সেই মঙ্গল-দজ্ঞের জন্ম তোমার ভাণ্ডারের একটা অতি ছোটো দরজাও যদি খুলে রাথ তাহলে দেখবে আজ যে অনভাসের দ্বারে একট টান দিতে গেলেই আর্তনাদ করে উঠছে, যার মরচে-পড়া তালায় চাবি ঘুরছে না-ক্রমেই তা খোলা অতি সহজ ব্যাপারের মতো হয়ে উঠবে—একটি গুভ উপলক্ষে ত্যাগ আরম্ভ হরে তা ক্রমশই বিত্তত হতে থাকবে। সংসারকে তো আমরা অহোরাত্র সমস্তই দিই, ভগবানকেও কিছু দাও-প্রতিদিন একবার অন্তত মৃষ্টিভিক্ষা দাও-সেই নিস্পৃহ ভিপারি তাঁর ভিকাপাত্রটি হাতে হাসিমুখে প্রতিদিনই আমাদের দ্বারে আসছেন এবং প্রতিদিনই ক্লিবে যাচ্ছেন। তাঁকে যদি একমুঠে। করে দান করা আমরা অভ্যাস করি তবে সেই দানই আমাদের সকলের চেন্নে বড়ো হরে উঠবে : ক্রমে সে আর আমাদের মুঠোয় ধরবে না, ক্রমে কিছুই আর হাতে রাখতে পারব না। কিছ তাঁকে ষেটুকু দেব সেটুকু গোপনে দিতে হবে, তাঁর ক্বল্যে কোনো মামুবের কাছে এতটুকু খ্যাতি চাইলে চলবে না। কেননা লোককে দেখিয়ে দেওয়া সেটুকু এক রকম করে দিয়ে অক্তরকম করে হরণ করা। সেই মহাভিক্তকে যা দিতে হবে তা আর হলেও নিংশেষে দেওয়া চাই। তার হিসেব রাখলে হবে না, তার রসিদ চাইলে চলবে না। দিনের মধ্যে আমাদের একটা কোনো দান যেন এইব্লপ পরিপূর্ণ দান হতে পারে—দে যেনু সেই পরিপূর্ণ স্বরূপের কাছে পরিপূর্ণ ত্যাগ হয় এবং সংসারের মধ্যে এইটুকু ব্যাপারে কেবল তাঁরই সলে একাকী স্থামার প্রভাহ একটি গোপন সাক্ষাভের স্থবকাশ হটে।

२৮ व्यश्चारायन २०१८

#### প্রেম

বেদময়ে আছে মৃত্যুও তাঁর ছারা, অমৃতও তাঁর ছারা—উভয়কেই তিনি নিজের মধ্যে এক করে রেখেছেন। বাঁর মধ্যে সমন্ত হস্তের অবসান হরে আছে তিনিই হচ্ছেন চরম সত্য। তিনিই বিশুদ্ধতম জ্বোতি, তিনিই নির্মান্তম আন্ধার।

সংসারের সমস্ত বিপরীতের সমন্বর যদি কোনো একটি সভ্যের মধ্যে না নটে তবে তাকে চরম সভ্য বলে মানা যায় না। তবে তার মধ্যে যেটুকু কুলোল না তার জন্মে আর একটা সভ্যকে মানতে হয়, এবং সে ফুটিকে পরস্পারের বিরুদ্ধ বলেই ধরে নিতে হয়। তাহলেই অমৃতের জন্মে ঈশরকে এবং মৃত্যুর জন্মে শর্তামকে \* মানতে হয়।

কিন্তু আমরা বন্ধের কোনো শরিককে মানি নে—আমরা জানি তিনিই সত্য, বণ্ড সত্যের সমস্ত বিরোধ তাঁর মধ্যে সামঞ্জন্ত লাভ করেছে; আমরা জানি তিনিই এক; বণ্ড সন্তার সমস্ত বিচ্ছিলতা তাঁর মধ্যে সন্মিলিত হরে আছে।

কিন্তু এ তো হল তত্ত্ব কথা। তিনি সত্য একথা জানলে কেবল জ্ঞানে জানা হয় — এর সঙ্গে আমাদের হৃদবের যোগ কোথায়। এই সত্যের কি কোনো রসই নেই।

তা বললে চলবে কী করে। সমস্ত সত্য যেমন তাঁতে মিলেছে তেমনি সমস্ত রসও তাঁতে মিলে গেছে। সেইজ্বল্লে উপনিষং তাঁকে শুধু সত্য বলেন নি, তাঁকে রসম্বন্ধপ বলেছেন—তাঁকে সেই পরিপূর্ণ রসন্ধপে জানলে জানার সার্থকতা হয়।

তাহলে দাঁড়ার এই যিনি চরম সত্য তিনিই পরম রস। অর্থাং তিনি প্রেমম্বর্ধপ।
নইলে তাঁর মধ্যে কিছুরই সমাধান হতে পারতই না - ভেদ ভেদই থাকত, বিরোধ
কেবলই আঘাত করত এবং মৃত্যু কেবলই হরণ করে নিত। তাঁর মধ্যে যে সমন্তই
মেলে—সেটা একটা জ্ঞানতত্ত্বের মিলন নর—তাঁর মধ্যে একটি প্রেমতত্ব আছে—
সেইজক্ত সমস্তকে মিলতেই হর—সেইজক্তই বিচ্ছেদ বিরোধ কখনোই চিরস্কন সত্য
বস্তু ইরে উঠতে পারে না।

ইচ্ছার শেব চরিতার্থতা প্রেমে। প্রেমে—কেন, কী হবে, এ সমস্ত প্রশ্ন থাকতেই পারে না—প্রেম আপনিই আপনার জবাবদিহি, আপনিই আপনার ক্লয়।

বদি বল ত্যাগের বারা ত্যক্তবন্ধ থেকে মুক্তিলাভ করবে তাতে আমাদের মন সার দের না, বদি বল ত্যাগের বারা ত্যক্তবন্ধকে পূর্তবন্ধণে লাভ করবে তাহলেও আমাদের মনের সম্পূর্ণশ্ধপে সাড়া পাওরা বার না। যদি বল ত্যাগের বারা প্রেমকে পাওরা বাবে, তাহলে মন আর কথাটি কইতে পারে না—এ কণাটাকে যদি সে ঠিকমতো অবধান করে শোনে তবে তাকে বলে উঠতেই হবে "তাহলে যে বাঁচি।"

ত্যাগের সঙ্গে প্রেমের ভারি একটা সম্বন্ধ আছে—এমন সম্বন্ধ যে, কে আগে কে পরে তা ঠিক করাই দায়। প্রেম ছাড়া ত্যাগ হয় না, আবার ত্যাগ ছাড়া প্রেম হতে পারে না। যা আমাদের কাছ থেকে প্রয়োজনের তাগিদে বা অত্যাচারের তাড়নায় ছিনিয়ে নেওয়া হয় সে তো ত্যাগই নর - আমরা প্রেমে যা দিই তাই সম্পূর্ণ দিই, কিছুই তার আর রাখি নে, সেই দেওয়াতেই দানকে সার্থক মনে করি। কিন্ধু এই যে প্রেম এও ত্যাগের সাধনাতেই শেষে আমাদের কাছে ধরা দেয়। যে লোক চিরকাল কেবল আপনার দিকেই টানে, নিজের অহংকারকেই জয়ী করবার জক্যে বাস্ত সেই স্বার্থপর সেই দান্তিক ব্যক্তির মনে প্রেমের উদয় হয় না—প্রেমের স্থ্ একবারে ক্রেলিকার আচ্ছর হয়ে থাকে।

স্বার্থের বন্ধন ছাড়তে হবে, অহংকারের নাগপাশ মোচন করতে হবে, যা কেবল জমাবার জন্তেই জীবনপাত করেছি প্রত্যহ তা ত্যাগ করতে বসতে হবে—ত্যাগটা ষেন ক্রমশই সহজ হয়ে আসে, নিজের দিকের টানটা যেন প্রত্যহই আলগা হয়ে আসে। তাহলেই কি যাকে মৃক্তিব্রলে তাই পাব। হাঁ মৃক্তি পাবে। মৃক্তি পেয়ে কী পাব। মৃক্তির যা চরম লক্ষ্য সেই প্রেমকে পাব।

প্রেম কে? তিনিই প্রেম যিনি কোনো প্রয়োজন নেই তবু আমাদের জন্ত সমস্তই ত্যাগ করছেন, তিনিই প্রেমশ্বরূপ। তিনি নিজের শক্তিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতর দিয়ে নিয়ত আমাদের জন্ত উৎসর্জন করছেন—সমস্ত সৃষ্টি তাঁর কৃত উৎসর্গ। আনন্দাদ্যের খিৰিমানি ভূতানি জায়স্তে—আনন্দ থেকেই এই যা কিছু সমস্ত সৃষ্টি হচ্ছে, দায়ে পড়ে কিছুই হচ্ছে না - সেই শ্বয়স্থ সেই শ্বতউৎসাৱিত প্রেমই সমস্ত সৃষ্টির মূল।

এই প্রেমস্বরূপের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ যোগ হলেই আমাদের সমৃদর ইচ্ছার পরিপূর্ণ চরিতার্থতা হবে। সম্পূর্ণ যোগ হতে গেলেই যার সঙ্গে যোগ হবে তার মতন হতে হবে। প্রেমের সঙ্গে প্রেমের যারাই যোগ হবে।

কিন্ত প্রেম যে মৃক্ত, সে যে স্বাধীন। দাসত্বের সঙ্গে প্রেমের আর কোনো তঞ্চাতই নেই—কেবল দাসত্ব বদ্ধ আর প্রেম মৃক্ত। প্রেম নিজের নিয়মেই নিজে চূড়ান্ত ভোবে প্রতিষ্ঠিত, সে নিজের চেরে উপরের আর কারও কাছে কোনো বিকরে কোনো কৈন্দিরত দের না।

স্তরাং প্রেমস্বরূপের সঙ্গে মিলতে গেলে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে হবে।
স্বাধীন ছাড়া স্বাধীনের সঙ্গে আদান প্রদান চলতে পারে না। তার সঙ্গে আমাদের এই

কথাবার্তা হরে পেছে, তিনি আমাদের বলে রেখেছেন তুমি মুক্ত হরে আমার কাছে এস—যে ব্যক্তি দাস তার জন্ম আমার আম দরবার খোলা আছে বটে কিন্তু সে আমার খাস দরবারে প্রবেশ করতে পারবে না।

এক এক সময় মনের আগ্রহে আমরা তাঁর সেই খাস, দরবারের দরজার কাছে ছুটে যাই—কিন্তু দারী বারবার আমাদের ফিরিরে দেয়। বলে, তোমার নিমন্ত্রণ-পত্র কই। খুঁজতে গিয়ে দেখি আমার কাছে যে-কটা নিমন্ত্রণ আছে সে ধনের নিমন্ত্রণ, যশের নিমন্ত্রণ, অমৃতের নিমন্ত্রণ নয়। বারবার কিরে আসতে হল—বারবার!

টিকিট-পরীক্ষককে ফাঁকি দেবার জো নেই। আমরা দাম দিয়ে যে ইস্টেশনের টিকিট কিনেছি সেই ইস্টেশনেই আমাদের নামতে হবে। আমরা বহুকালের সাধনা এবং বহুজুংখের সঞ্চয় দিয়ে এই সংসার লাইনেরই নানা গম্যন্থানের টিকিট কিনেছি অন্ত লাইনে তা চলবে না। এবার থেকে প্রতিদিন আবার অন্ত লাইনের টাকা সংগ্রহ করতে হবে। এবার থেকে যা কিছু সংগ্রহ এবং যা কিছু ত্যাগ করতে হবে সে কেবল সেই প্রেমের জ্বান্ত।

### **সামপ্ত**স্য

আমরা আর কোনো চরম কথা জানি বা না জানি নিজের ভিতর থেকে একটি চরম কথা বৃষ্ণে নিয়েছি সেটি হচ্ছে এই ষে, একমাত্র প্রেমের মধ্যেই সমস্ত হল্ম এক সঙ্গে মিলে থাকতে পারে। যুক্তিতে তারা কাটাকাটি করে, কর্মেতে তারা মারামারি করে, কিছুতেই তারা মিলতে চায় না, প্রেমেতে সমস্তই মিটমাট হয়ে ধার। তর্কক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে বারা দিভিপুত্র ও অদিভিপুত্রের মতো পরস্পারকে একেবারে বিনাশ করবার জ্যুন্তেই সর্বদা উন্থত, প্রেমের মধ্যে তারা আপন ভাই।

তর্কের ক্ষেত্রে বৈত এবং অবৈত পরস্পারের একান্ত বিরোধী; হাঁ বেমন না-কে কাটে, না বেমন হাঁ-কে কাটে তারা তেমনি বিরোধী। কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে বৈত এবং অবৈত ঠিক একই স্থান জুড়ে রয়েছে। প্রেমেতে একই কালে ছুই হওয়াও চাই এক হওয়াও চাই। এই ছুই প্রকাণ্ড বিরোধের কোনোটাই বাদ দিলে চলে না—আবার তাদের বিরুদ্ধরণে পাকলেও চলবে না। যা বিরুদ্ধ তাকে অবিরুদ্ধ হয়ে পাকতে হবে এই এক স্পষ্টিছাড়া কাণ্ড এ কেবল প্রেমেতেই ছটে। এইজন্তই কেন বে আমি অক্তের ক্রে নিজেকে উৎসর্গ করতে যাই নিজের ভিতরকার এই রহস্ত তলিয়ে ব্রতে পারি নে—কিন্তু আর্থি জিনিসটা বোঝা কিছুই শুক্ত নয়।

ভগবান প্রেমন্বরূপ কিনা তাই তিনি এককে নিরে ছই করেছেন আবার ছইকে নিরে এক করেছেন। স্পষ্টই যে দেখতে পাচ্ছি ছই যেমন সত্য, একও তেমনি সত্য। এই অভ্ত ব্যাপারটাকেও তো যুক্তির দ্বারা নাগাল পাওয়া যাবে না এ যে প্রেমের কাও।

উপনিষদে ঈশরের সম্বন্ধে এইজন্মে কেবলই বিক্লদ্ধ কথাই দেখতে পাই।

য একোহবর্ণো বহুধাশক্তিযোগাং বর্ণাননেকান্নিহিতার্থোদধাতি। তিনি এক, এবং তাঁর
কোনো বর্ণ নেই অথচ বহুশক্তি নিয়ে সেই জাতিহীন এক, অনেক জাতির গভীর
প্ররোজনসকল বিধান করছেন। যিনি এক তিনি আবার কোথা থেকে অনেকের
প্ররোজন সকল বিধান করতে যান। তিনি যে প্রেমস্বন্ধপ—তাই, ওধু এক হয়ে তাঁর
চলে না, অনেকের বিধান নিয়েই তিনি থাকেন।

স পর্যগাং শুক্রং আবার তিনিই ব্যদধাংশাশতীভ্যঃ সমাভ্য:—অর্থাং অনস্ত-দেশে তিনি শুদ্ধ হয়ে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, আবার অনস্তকালে তিনি বিধান করছেন, তিনি কাঞ্চ করছেন। একাধারে স্থিতিও তিনি গতিও তিনি।

আমাদের প্রকৃতির মধ্যেও এই স্থিতি ও গতির সামঞ্জক্ত আমরা একটিমাত্র জারগার দেখতে পাই; সে হচ্ছে প্রেমে। এই চঞ্চল সংসারের মধ্যে ষেধানে আমাদের প্রেম কেবলমাত্র সেইখানেই আমাদের চিত্তের স্থিতি—আর সমস্তকে আমরা ছুঁই আর চলে যাই, ধরি আর ছেছে দিই, ষেধানে প্রেম সেইখানেই আমাদের মন স্থির হয়। অথচ সেইখানেই তার ক্রিয়াও বেশি। সেইখানেই আমাদের মন সকলের চেরে সচল। প্রেমেতেই ষেধানে স্থির করায় সেইখানেই অস্থির করে। প্রেমের মধ্যেই স্থিতিগতি এক নাম নিয়ে আছে।

কর্মক্ষেত্রে ত্যাগ এবং লাভ ভিন্ন শ্রেণীভূক্ত—তারা বিপরীতপর্বায়ের। প্রেমেতে ত্যাগও বা লাভও তাই। বাকে ভালোবাসি তাকে বা দিই সেই দেওরাটাই লাভ। আনন্দের হিসাবের বাতায় জ্পমা বরচ একই জায়গায়—সেধানে দেওরাও বা পাওয়াও তাই। ভগবানও স্বষ্টিতে এই বে আনন্দের যক্ক এই বে প্রেমের খেলা ক্রেদেছেন এতে তিনি নিজেকে দিরে নিজেকেই লাভ করছেন। এই দেওরাপাওয়াকে একেবারে এক করে দেওরাকেই বলে প্রেম।

দর্শনশান্তে মন্ত একটা তর্ক আছে, ঈশ্বর পুরুষ কি অপুরুষ তিনি সগুণ কি নিশুর্ণ, তিনি personal কি impersonal? প্রেমের মধ্যে এই হাঁ না একসঙ্গে মিলে আছে। প্রেমের একটা কোটি সগুণ, আর একটা কোটি নিশুর্ণ। তার একদিক বলে আমি আছি আর একদিক বলে আমি নেই। "আমি" না হলেও প্রেম নেই, "আমি" না ছাড়লেও প্রেম নেই। সেইজন্মে ভগবান সপ্তণ কি নিগুণি সে সমন্ত ভর্কের কথা কেবল ভর্কের ক্ষেত্রেই চলে—সে ভর্ক জাঁকে স্পর্শন্ত করতে পারে না।

পাশ্চাত্য ধর্মতত্ত্বে বলে আমাদের অনম্ভ উন্নতি—আমরা ক্রমাগতই তার দিকে বাই কোনো কালে তাঁর কাছে বাই নে। আমাদের উপনিবং বলেছেন আমরা তাঁর কাছে বেতেও পারি নে আবার তাঁর কাছে বেতেও পারি তাঁকে পাইও না, তাঁকে পাইও। বতোবাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ-- আনন্দং ব্রন্ধণো বিধান ন বিভেতি কুতশ্চন। এমন অভুত বিশ্বদ্ধ কথা একই শ্লোকের ছুই চরণের মধ্যে তো এমন সুম্পষ্ট করে আর কোধাও শোনা যার নি। তথু বাকা কেরে না মনও তাঁকে না পেরে ফিরে আসে - এ একেবারে সাফ জবাব । অথচ সেই ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি জেনেছেন তিনি আর কিছু থেকে ভর পান না। তবেই তো বাঁকে একেবারেই জানা বায় না তাঁকে এমনি জানা বায় যে আর কিছু থেকেই ভয় থাকে না। সেই জানাটা কিসের জানা ? আনন্দের জ্বানা। প্রেমের জানা। এ হচ্ছে সমস্ত জানাকে লঙ্গন করে জানা। প্রেমের মধ্যেই না জানার সঙ্গে জানার ঐকান্তিক বিরোধ নেই। স্ত্রী তার স্বামীকে জ্ঞানের পরিচয়ে সকল দিক থেকে সম্পূর্ণ না জানতে পারে কিন্তু প্রেমের জানার আনন্দের জানার এমন করে জানতে পারে বে, কোনো জ্ঞানী তেমন করে জানতে পারে না। প্রেমের ভিতরকার এই এক অন্তত রহস্ত বে, বেগানে একদিকে কিছুই জানি নে সেধানে অক্তদিকে সম্পূৰ্ণ জানি। প্রেমেতেই অসীম সীমার মধ্যে ধরা দিচ্চেন এবং সীমা অসীমকে আলিঙ্গন করছে তর্কের দ্বারা এর কোনো মীমাংসা করবার ছো নেই।

ধর্মণান্ত্রে তো দেখা বার মৃক্তি এবং বছনে এমন বিরুদ্ধ সমন্ধ বে, কেউ কাউকে রেরাত করে না। বছনকে নিংশেবে নিকাশ করে দিয়ে মৃক্তিলাভ করতে হবে এই আমাদের প্রতি উপদেশ। স্বাধীনতা জিনিসটা যেন একটা চূড়ান্ত জিনিস পাশ্চাত্য শাল্তেও এই সংস্কার আমাদের মনে বছমৃল করে দিরেছে। কিন্তু একটি ক্ষেত্র আছে বেখানে অধীনতা এবং স্বাধীনতা ঠিক সমান গোরব ভোগ করে একঞ্চা আমাদের ভূললে চলবে না। সে হচ্ছে প্রেমে। সেখানে অধীনতা স্বাধীনতার কাছে এক চূলও মাখা হেঁট করে না। প্রেমই সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং প্রেমই সম্পূর্ণ স্বাধীন।

ঈশ্বর তো কেবলমাত্র মৃক্ত নন ভাহলে তো তিনি একেবারে নিজির হতেন। তিনি নিজেকে বেঁথেছেন। না বদি বাঁথতেন তাহলে স্ফটিই হত না এবং স্ফটির মধ্যে কোনো নিয়ম কোনো তাৎপর্বই দেখা বেত না। তাঁর বে আনন্দরূপ,

বে-রপে তিনি প্রকাশ পাচ্ছেন এই তো তাঁর বন্ধনের রপ। এই বন্ধনেই তিনি আমাদের কাছে আপন, আমাদের কাছে স্থন্দর। এই বন্ধন তাঁর আমাদের সঙ্গে श्रीवरका। এই তাঁর নিজকত স্বাধীন বছনেই তো তিনি আমাদের স্থা, আমাদের পিতা। এই বন্ধনে যদি তিনি ধরা না দিতেন তাহলে আমরা বলতে পারতুম না যে, স এব বন্ধর্মনিতা স বিধাতা, তিনিই বন্ধ তিনিই পিতা তিনিই বিধাতা। এত বড়ো একটা আশ্চর্য কথা মাহুবের মুখ দিয়ে বের হতেই পারত না। কোন্টা বড়ো কথা ? ঈশর শুদ্ধনুদ্ধনুক্ত, এইটে ? না, তিনি আমাদের সঙ্গে পিতৃত্বে স্বিত্বে পতিত্বে বন্ধ-এইটে ? হুটোই সমান বড়ো কথা। অধীনতাকে অত্যন্ত ছোটো করে দেবে তার সম্বন্ধে আমাদের একটা হীন সংস্কার হয়ে গেছে। এ রকম অন্ধ সংস্থার আরও আমাদের অনেক আছে। যেমন আমরা ছোটোকে মনে করি তুচ্ছ, বড়োকেই মনে করি মহৎ-যেন গণিতশান্ত্রের বারা কাউকে মহব্ব । দিতে পারে। তেমনি সীমাকে আমরা গাল দিরে পার্মক। বেন, সীমা জিনিসটা বে কী তা আমরা কিছুই জানি। সীমা একটি পরমাশ্চর্য রহস্ত। এই সীমাই তো অসীমকে প্রকাশ করছে। এ কী অনির্বচনীয়। এর কী আশ্চর্ব রূপ, কী আশ্চর্য গুণ. কী আশ্চর্য বিকাশ। এক রূপ হতে আর এক রূপ, এক গুণ হতে আর এক গুণ, এক শক্তি হতে আর এক শক্তি—এরই বা নাশ কোণায়। এরই বা সীমা কোনবানে। সীমা যে ধারণাতীত বৈচিত্রো, যে অগণনীয় বছলছে, যে অনেষ পরিবর্তনপরম্পরায় প্রকাশ পাচ্ছে তাকে অবজ্ঞা করতে পারে এতবড়ো সাধ্য আছে কার। বস্তুত আমরা নিজের ভাষাকেই নিজে অবজ্ঞা করি কিছু সীমা পদার্থকে অবজ্ঞা করি এমন অধিকার আমাদের নেই। অসীমের অপেক্ষা গীমা কোনো অংশেই কম আশুর্ব নয়, অব্যক্তের অপেক্ষা ব্যক্ত কোনোমতেই অপ্রক্রেয় নয়।

বাধীনতা অধীনতা নিষেও আমরা কথার বেলা করি। অধীনতাও যে বাধীনতার সক্ষেই এক আসনে বসে রাজত্ব করে একথা আমরা ভূলে বাই। বাধীনতাই যে আমরা চাই তা নয়, অধীনতাও আমরা চাই। যে চাওয়াতে আমাদের ভিতরজার এই চুই চাওয়ারই সম্পূর্ণ সামঞ্জত্ব হয় সেই হচ্ছে প্রেমের চাওয়া। বছনকে বীকার করে বছনকে অতিক্রম করব এই হচ্ছে প্রেমের কাজ। প্রেম যেমন স্বাধীন এমন বাধীন আর বিতীয় কেউ নেই আবার প্রেমের যে অধীনতা এতবড়ো অধীনতাই বা জগতে কোৰায় আছে।

শ্ৰীনভা জিনিস্টা যে কতো বড়ো মহিমান্বিত বৈষ্ণবধৰ্মে সেইটে আমাদের

দেখিরেছে। অন্তুত সাহসের সঙ্গে অসংকোচে বলেছে ভগবান জীবের কাছে নিজেকে বাঁধা রেখেছেন — সেই পরম গোঁরবের উপরেই জাবের অন্তিত্ব। আমাদের পরম অভিমান এই যে তিনি আমাদের ছেড়ে থাকতে পারেন নি – এই বন্ধনটি তিনি মেনেছেন—নইলে আমরা আছি কী করে।

মা বেমন সস্তানের, প্রণয়ী বেমন প্রণয়ীর সেবা করে তিনি তেমনি বিশ্ব জুড়ে আমাদের সেবা করছেন। তিনি নিজে সেবক হরে সেবা জিনিসকে অসীম মাহাত্ম্য দিরেছেন। তাঁর প্রকাণ্ড জগংটি নিয়ে তিনি তো খুব ধুমধাম করতে পারতেন কিছু আমাদের মন ভোলাবার এত চেষ্টা কেন? নানা ছলে নানা কলায় বিশ্বের সঙ্গে আমাদের এত অসংখ্য ভালো লাগাবার সম্পর্ক পাতিয়ে দিছেন কেন? এই ভালো লাগাবার অপ্রয়োজনীয় আয়োজনের কি অস্তু আছে? তিনি নানা দিক থেকে কেবলই বলছেন তোমাকে আমার আনন্দ দিছি তোমার আনন্দ আমাকে দাও। তিনিবে নিজেকে চারিদিকেই সীমার অপরপ ছন্দে বেধেছেন—নইলে প্রেমের গীতিকাব্য প্রকাশ হয় না বে।

এই প্রেমন্বরপের সঙ্গে আমাদের প্রেম যেখানেই ভালো করে না মিলছে সেইখানে সমস্ত জগতে তার বেস্থরটা বাজছে। সেইখানে কত ত্বংখ যে জাগছে তার সামা নেই— চোখের জল বরে যাছে। ওগো প্রেমিক, তুমি যে প্রেম কেড়ে নেবে না তুমি যে মন ভূলিয়ে নেবে—একদিন সমস্ত মনে প্রাণে কাদিয়ে তার পরে তোমার প্রেমের ঋণ শোধ করাবে। তাই এত বিলম্ব হয়ে যাছে—তাই তো, সন্ধ্যা হয়ে আসে তবু আমার অভিসারের সজ্জা হল না।

২৯ অগ্রহায়ণ ১৩১৫

# की ठाई ?

জামরা এতদিন প্রত্যন্থ আমাদের উপাসনা থেকে কী কল চেয়েছিলুম। আমরা চেয়েছিলুম লাস্কি। ভেবেছিলুম এই উপাসনা বনস্পতির মতো আমাদের ছায়া দেবে, প্রতিদিন সংসারের তাপ থেকে আমাদের বাঁচাবে।

কিন্তু শান্তিকে চাইলে শান্তি পাওয়া বার না। তার চেরে আরও অনেক বেশি না চাইলে শান্তির প্রার্থনাও বিকল হয়।

করের রোগী কাতর হরে বলে আমার এই আলাটা কুড়োক; হয়তো জলে বাঁপ

দিরে পড়ে। তাতে বেটুকু শান্তি হর সেটা তো স্থায়ী হর না—এমন কি তাতে তাপ্ বেড়ে বেতে পারে। রোগী যদি শান্তি চার, স্বাস্থ্য না চার তবে সে শান্তিও পার না স্বাস্থ্যও পার না।

আমাদেরও শান্তিতে চলবে না, প্রেম দরকার। বরঞ্চ মনে ওই যে একটুকু শান্তি পাওরা যার, কিছুক্ষণের জ্বন্তে একটা ন্নিশ্বতার আবরণ আমাদের উপরে এসে পড়ে সেটাতে আমাদের ভূলার,—আমরা মনে নিশ্চিম্ভ হরে বসি আমাদের উপাসনা সার্থক হল—কিন্তু ভিতরের দিকে সার্থকতা দেখতে পাই নে।

কেননা, দেখতে পাই, ব্যাধি বে যার না। সমস্ত দিন নানা ঘটনার দেখতে পাই সংসারের সন্দে আমাদের সম্বন্ধ সহজ্ঞ হয় নি। রোগীর সন্দে তার বাহিরের প্রকৃতির সম্বন্ধ যে রকম সেইরকম হয়ে আছে। বাহিরে যেখানে সামাস্ত ঠাগুা রোগীর দেহে সেখানে অসহু শীত; বাহিরের স্পর্শ যেখানে অতি মৃত্ রোগীর দেহে প্রেখানে ত্রংসহ বেদনা। আমাদেরও সেই দশা, বাহিরের সন্দে ব্যবহারে আমাদের ওজন ঠিক থাকছে না। ছোটো কথা অত্যন্ত বড়ো করে শুনছি, ছোটো ব্যাপার অত্যন্ত ভারি হয়ে উঠছে।

ভার বাড়ে কখন; না, কেন্দ্রের দিকে ভারাকর্ষণ যথন বেশি হয়। পৃথিবীতে যে হালকা জিনিস আমরা সহজেই তুলছি, যদি বৃহস্পতিগ্রহে যাই তবে সেখানে সেটুকুও আমাদের হাড় ভঁড়িয়ে দিতে পারে। কেননা সেখানে এই কেন্দ্রের দিকের আকর্ষণ পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশি। আমরাও তাই দেখছি আমাদের নিজের কেন্দ্রের দিকের টানটা অত্যন্ত বেশি—আমাদের হার্থ ভিতরের দিকেই টানছে, অহংকার ভিতরের দিকেই টানছে, এইজন্তেই সব জিনিসই অত্যন্ত ভারি হয়ে উঠছে—যা তুচ্ছ তা কেবলমাত্র আমার ওই ভিতরের টানের জোরেই আমাকে কেবলই চাপছে—সব জিনিসই আমাকে ঠেলে দিচ্ছে—ক্ষণকালের শান্তির ঘারা এটাকে ভূলে থেকে আমাদের লাভটা কী।

এই চাপটা হালক। হর কথন? প্রেমে। তখন যে ওই টাননা বাহিরের দিকে যার। আমাদের জীবনে অনেকবার তার পরিচয় পেরেছি। যেদিন প্রণামীর সঙ্গে আমাদের প্রণয় বিশেষভাবে সার্থক হরেছে সেদিন কেবল যে আফাদের আলো উজ্জলতর, বনের ভামলতা ভামলতর হরেছে তা নর সেদিন আমাদের সংসারের ভারাকর্বণের টান একেবারে আলগা হরে গেছে। অক্তদিন ভিক্তকে যখন একপরসামাত্র দিই সেদিন তাকে আধুলি দিরে ফেলি; অর্থাৎ অক্তদিন এক পরসার যে ভার ছিল আজ বৃত্তিল পরসার সেই ভার। অক্ত দিন বে-কালে হুররান

হরে পড়তুম আজ সে-কাজে ক্লান্তি নেই—হঠাৎ কাজ হালকা হয়ে গেছে। পরসা সেই পরসাই আছে, কাজ সেই কাজই আছে, কেবল তার ওজন কমে গেছে কেননা টান যে আজ আমার নিজের কেন্দ্রের দিকে নর; প্রেমে যে আমাকে বাইরে টান দিরে একেবারে এক মৃহুর্তে সমস্ত জগতের বোঝা নামিয়ে দিয়ে গেছে।

আমাদের সাধনা বেষনই হ'ক আমাদের সংসার সেই সঙ্গে যদি ছালকা ছতে না থাকে তবে ব্রব বে হল না। যদি ব্ঝি টাকার ওজন তেমনি জন্নানক আছে, উপকরণের বোঝা তেমনিই আমাকে চেপে আছে, তার মধ্যে অতি ছোটো টুক্কেও কেলে দিতে পারি এমন বল আমার নেই; যদি দেখি কাজ যত বড়ো তার ভার যেন তার চেয়ে অনেক বেশি তাছলে ব্ঝতে ছবে প্রেম জোটে নি—আমাদের বরণসভার বর আসে নি।

তবে আর ওই শান্তিটুকু নিয়ে কাঁ হবে ? ওতে আমাদের আসল জিনিসটা ফাঁকি দিয়ে অয়ে সস্কুষ্ট করে রাখবে । প্রেমের মধ্যে শুধু শান্তি নেই তাতে অশান্তিও আছে ; ক্যোরারের জলের মতো কেবল যে তার পূর্ণতা তা নয় তারই মতো তার গতিবেগও আছে ;—সে আমাদের ভরিয়ে দিয়ে বসিয়ে রাখবে না, সে আমাদের ভাঁটার ম্থের থেকে কিরিয়ে উলটো টানে টেনে নিয়ে যাবে—তখন এই অচল সংসারটাকে নিয়ে কেবলই শুণ-টানাটানি লগি-ঠেলাঠেলি করে ময়তে হবে না—সে ছহু করে ভেসে চলবে।

যতদিন সেই প্রেমের টান না ধরে ততদিন শান্তিতে কাজ নেই—ততদিন আশান্তিকে যেন অফুডব করতে পারি। ততদিন যেন বেদনাকে নিয়ে রাজে ততে যাই এবং বেদনাকে নিয়ে সকাল বেলায় জেগে উঠি—চোখের জলে ভাসিয়ে দাও, বির থাকতে দিয়ো না।

প্রতিদিন প্রাতে যখন অন্ধকারের দার উদ্ঘাটিত হয়ে যায়, তখন যেন দেখতে পাই বন্ধু দাঁড়িয়ে আছ, সুখের দিন হ'ক, ছাখের দিন হ'ক, বিপদের দিন হ'ক, তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল, আজ আমার আর ভাবনা নেই, আমার আল সমস্তই সহু হবে। যখন প্রেম না থাকে, হে সখা, তখনই শান্তির জজে দরবার করি। তখন অল পুঁজিতে যে কোনো আঘাত সইতে পারি নে—কিন্তু যখন প্রেমের অভ্যুদয় হয় তখন বে-ছাখ যে-অশান্তিতে সেই প্রেমের পরীক্ষা হবে সেই ছাখ সেই আশান্তিকেও মাধায় ভূলে নিতে পারি। হে বন্ধু, উপাসনার সময় আমি আর শান্তি চাইব না— আমি কেবল প্রেম চাইব। প্রেম শান্তিরূপেও আসবে আশান্তিরূপেও আসবে, সুখ হয়েও আসবে ছাখ হয়েও আসবে—সে বে-কোনো

বেলেই আত্মক তার মুখের দিকে চেরে যেন বলতে পারি তোমাকে চিনেছি, বন্ধু তোমাকে চিনেছি।

৩০ অগ্ৰহায়ণ ১৩১৫

## প্রার্থনা

উপনিষং ভারতবর্ষের বন্ধজানের বনস্পতি। এ যে কেবল স্থানর শ্রামন্য তা নর, এ বৃহৎ এবং এ কঠিন। এর মধ্যে যে কেবল সিদ্ধির প্রাচুর্য পদ্ধবিত তা নর এতে তপস্থার কঠোরতা উর্ধ্বগামী হয়ে রয়েছে। সেই অভভেদী স্থান্ট অটলতার মধ্যে একটি মধুর ফুল ফুটে আছে – তার গদ্ধে আমাদের ব্যাকুল করে তুলেছে। সেটি ওই মৈত্রেরীর প্রার্থনা-মন্ত্রটি।

ষাজ্ঞবন্ধ্য যথন গৃহত্যাগ করবার সময় তাঁর পত্নী ঘূটিকে তাঁর সমন্ত সম্পত্তি দান করে বেতে উন্ধত হলেন তথন মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা বলো তো এ-সব নিয়ে কি আমি অমর হব ? যাজ্ঞবন্ধ্য বললেন, না, তা হবে না, তবে কি না উপকরণবন্ধের যেমনতরো জীবন তোমার জীবন সেই রকম হবে। সংসারীরা যেমন করে তাদের ধরত্রার গোরুবাছুর অশনবসন নিয়ে স্বচ্ছন্দে দিন কাটায় তোমরাও তেমনি করে দিন কাটাতে পারবে।

মৈত্রেয়ী তথন একমূহুর্তে বলে উঠলেন "বেনাহং নামূতা স্থাম্ কিমহং তেন কুর্বাম্।" যার ধারা আমি অমৃতা না হব তা নিয়ে আমি কী করব। এ তো কঠোর জ্ঞানের কথা নয়—তিনি তো চিন্তার ধারা ধ্যানের ধারা কোন্টা নিত্য কোন্টা অনিত্য তার বিবেকলাভ করে এ-কথা বলেন নি—তার মনের মধ্যে একটি কষ্টিপাধর ছিল যার উপরে সংসারের সমস্ত উপকরণকে একবার ধবে নিয়েই তিনি বলে উঠলেন "আমি যা চাই এ তো তা নয়।"

উপনিষদে সমস্ত পুরুষ ক্ষরিদের জ্ঞানগঞ্জীর বাণীর মধ্যে একটিমাত্র ন্ত্রীকণ্ঠের এই একটিমাত্র ব্যাকুল বাক্য ধ্বনিত হয়ে উঠেছে এবং সে ধ্বনি বিলীন হয়ে যায় নি—সেই ধ্বনি তাঁদের মেষমক্র শাস্ত স্বরের মাঝখানে অপূর্ব একটি অপ্রুপ্র মাধুর্ঘ জাগ্রত করে রেখেছে। মাস্ক্রের মধ্যে যে পুরুষ আছে উপনিষদে নানাদিকে নানাভাবে আমরা তারই সাক্ষাৎ পেরেছিলুম এমন সময়ে হঠাৎ এক প্রাস্তেদেশা গেল মাস্ক্রের মধ্যে যে নারী ররেছেন তিনিও সৌন্দর্য বিকীর্ণ করে দাঁড়িয়ে ররেছেন।

আমাদের অন্তর-প্রকৃতির মধ্যে একটি নারী ররেছেন। আমরা তাঁর কাছে আমাদের সমৃদর সঞ্চর এনে দিই। আমরা ধন এনে বলি এই নাও। গাতি এনে বলি এই তৃমি জমিরে রাথো। আমাদের পুরুষ সমস্ত জীবন প্রাণপণ পরিপ্রম করে কতাদিক থেকে কত কী যে আনছে তার ঠিক নেই—স্ত্রীটিকে বলছে এই নিরে তৃমি দর ফাঁদো, বেল গুছিরে ঘরকরা করো, এই নিরে তৃমি দুখে থাকো। আমাদের অন্তরের তপথিনী এখনও স্পাই করে বলতে পারছে না যে, এ সবে আমার কোনো কল হবে না, সে মনে করছে হয়তো আমি বা চাচ্ছি তা বৃঝি এইই। কিছু তবু সব নিরেও সব পেলুম বলে তার মন মানছে না। সে ভাবছে হয়তো পাওরার পরিমাণটা আরও বাড়াতে হবে—টাকা আরও চাই, গ্যাতি আরও দরকার, ক্ষমতা আরও না হলে চলছে না। কিছু সেই আরও-র শেষ হয় না। বন্ধত সে যে অমৃতই চার এবং এই উপকরণগুলো যে অমৃত নর এটা একদিন তাকে বৃথতেই হবে—একদিন একমৃহুর্তে সমস্ত জীবনের ভূপাকার সঞ্চরকে এক পাশে আবর্জনার মতো ঠেলে দিয়ে তাকে বলে উঠতেই হবে—যেনাহং নামৃতা স্থাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্!

কিন্ধ মৈত্রেরা ওই যে বলেছিলেন, আমি যাতে অমৃতা না হব তা নিরে আমি কী করব, তার মানেটা কী। অমর হওরার মানে কি এই পার্ষিব শরীরটাকে অনস্ককাল বহন করে চলা। অথবা মৃত্যুর পরেও কোনোরূপে ক্ষরান্ধরে বা অবস্থাস্তরে টিঁকে থাকা? মৈত্রেরী যে শরীরের অমরতা চান নি এবং আন্ধার নিত্যতা সম্বন্ধেও তাঁর কোনো ত্রন্ডিস্তা ছিল না এ-কথা নিশ্চিত। তবে তিনি কীভাবে অমৃতা হতে চেরেছিলেন।

তিনি এই কথা বলেছিলেন, সংসারে আমরা তো কেবলই একটার ভিতর দিয়ে আর একটাতে চলেছি—কিছুতেই তো দ্বির হরে থাকতে পারছি নে। আমার মনের বিষয়গুলোও সরে যায় আমার মনও সরে যায়। যাকে আমার চিন্ত অবলম্বন করে তাকে যথন ছাড়ি তথন তার সম্বন্ধে আমার মৃত্যু মটে। এমনি করে ক্রমীগত এক মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আর মৃত্যুতে চলেছি—এই যে মৃত্যুর পর্যায় অম্ব নেই।

অধচ আমার মন এমন কিছুকে চার বার থেকে তাকে আর নভতে হবে না - যেটা পেলে সে বলতে পারে এ-ছাড়া আমি আর বেশি চাই নে—বাকে পেলে। আর ছাড়া-ছাড়ির কোনো কথাই উঠিবে না। তাহলেই তো মৃত্যুর হাত একেবারে এড়ানো বার। এমন কোন্ মাছুব এমন কোন্ উপকরণ আছে বাকে নিম্নে বলতে পারি এই আমার চিরজীবনের সম্বল লাভ হয়ে গেল—আর কিছুই দরকার নেই!

সেইজন্মেই তো স্বামীর ত্যক্ত সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ঠেলে কেলে দিয়ে মৈত্রেরী বলে উঠেছিলেন, এসব নিয়ে আমি কী করব। আমি যে অয়তকে চাই।

আছা, বেশ, উপকরণ তো অয়ত নয়, তাহলে অয়ত কী! আমরা জানি অয়ত কী। পৃথিবীতে একেবারে যে তার স্বাদ পাই নি তা নয়। যদি না পেতৃম তাহলে তার জয়ে আমাদের কালা উঠত না। আমরা সংসারের সমস্ত বিষয়ের মধ্যে কেবলই তাকে খুঁজে বেড়াছি, তার কারণ ক্ষণে-ক্ষণে সে আমাদের স্পর্শ করে বায়।

মৃত্যুর মধ্যে এই অমৃতের স্পর্শ আমরা কোন্খানে পাই ? বেখানে আমাদের প্রেম আছে। এই প্রেমেই আমরা অনস্তের স্বাদ পাই। প্রেমই সীমার মধ্যে অসীমতার ছায়া ফেলে প্রাতনকে নবীন করে রাখে, মৃত্যুকে কিছুতেই স্বীকার করে না। সংসারের বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে এই যে প্রেমের আভাস দেখতে পেয়ে আমরা মৃত্যুর অতীত পরম পদার্থের পরিচয় পাই, তাঁর স্বরূপ যে প্রেমস্বরূপ তা বৃথতে পারি—এই প্রেমকেই যখন পরিপ্ররূপে পাবার জল্পে আমাদের অস্তরাত্মার সত্য আকাক্ষা আবিষ্কার করি তখন আমরা সমস্ত উপকরণকে অনারাসেই ঠেলে দিয়ে বলতে পারি "যেনাহং নামৃতঃ স্তাম্ কিমহং তেন কুর্যামৃ।"

এই ষে বলা, এটি যখন রমণীর মুখের থেকে উঠেছে তখন কী স্পষ্ট, কী সত্য, কী মধুর হয়েই উঠেছে। সমস্ত চিস্তা সমস্ত যুক্তি পরিহার করে কী অনায়াসেই এটি ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। ওগো, আমি ঘর-তৃরার কিছুই চাই নে আমি প্রেম চাই— এ কী কারা।

মৈত্রেরীর সেই দরল কান্নাটি যে প্রার্থনারূপ ধারণ করে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল তেমন আশ্বর্ণ পরিপূর্ণ প্রার্থনা কি জগতে আর কোথাও কখনো শোনা গিরেছে? সমস্ত মানবছদরের একান্ত প্রার্থনাটি এই রমণীর ব্যাকুলকঠে চিরম্বনকালের জল্পে বাণীলাভ করেছে। এই প্রার্থনাই আমাদের প্রত্যেকের একমাত্র প্রার্থনা, এবং এই প্রার্থনাই বিশ্বমানবের বিরাট ইতিহাসে যুগে যুগান্ধরে উচ্চারিত হয়ে আসছে।

বেনাহং নামতা স্থাম কিমহং তেন কুর্বাম্ এই কথাটি সবেগে বলেই কি সেই ব্রহ্মবাদিনী তথনই জোড়হাতে উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর অব্রহ্মাবিত মুখটি আকালের দিকে ভূলে বলে উঠলেন—অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং-গময়—আবিবাবীর্ম এধি—কন্ত যতে দক্ষিণংমুখং তেন মাং পাহি নিতাম্ ?

উপনিষদে পুৰুবের কণ্ঠে আমরা অনেক গভীর উপলব্ধির কথা পেরেছি কিছ কেবল वीत कर्छरे धरे धकि गणीव आर्थना नाम करति । आमता गर्थार्थ की ठारे अपठ কী নেই তার একাগ্র অফুড়তি প্রেমকাতর রম্ণীয়দর থেকেই অতি সহত্তে প্রকাশ পেরেছে।—হে স্ত্য, সমস্ত অস্ত্য হতে আমাকে তোমার মধ্যে নিবে বাও, নইলে যে আমাদের প্রেম উপবাসী হরে থাকে. হে জ্যোতি, গভীর অন্ধকার হতে আমাকে তোমার মধ্যে নিরে বাও, নইলে বে আমাদের প্রেম কারাক্স হরে থাকে, হে অমৃত, নিরম্বর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমাকে তোমার মধ্যে নিবে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম আস্মরাত্রির পথিকের মতো নিরাশ্রয় হয়ে খুরে খুরে বেড়ার। হে প্রকাশ, ভূমি আমার কাছে প্রকাশিত হও তাহলেই আমার সমন্ত প্রেম সার্থক হবে। আবিরাবীর্ম এধি---হে আবিঃ হে প্রকাশ, ভূমি ভো চিরপ্রকাশ, কিছু ভূমি একবার আমার হও, • আমার হয়ে প্রকাশ পাও—আমাতে তোমার প্রকাশ পূর্ণ হ'ক। হে কল্ল হে ভয়ানক-ভূমি যে পাপের অন্ধকারে বিরহরূপে চু:সহ ক্স্তু, যতে দক্ষিণংমুখং, ভোমার বে প্রসন্ধন্মনর মূণ, ভোমার বে প্রেমের মূথ, ভাই আমাকে দেখাও—ভেন মাং পাহি নিতাম—তাই দেখিরে আমাকে বক্ষা করো, আমাকে বাঁচাও, আমাকে নিতাকালের মতো বাঁচাও—তোমার সেই প্রেমের প্রকাশ, সেই প্রসন্নতাই আমার অনম্বকালের পরিত্রাণ।

হে তপস্থিনী মৈত্রেরী, এস সংসারের উপকরণপীড়িতের হৃদরের মধ্যে তোমার পবিত্র চরণ ছুটি আজ স্থাপন করো—তোমার সেই অমৃতের প্রার্থনাটি তোমার মৃত্যুহীন মধুর কঠে আমার হৃদরে উচ্চারণ করে যাও—নিত্যকাল যে কেমন করে রক্ষা পেতে হবে আমার মনে তার বেন লেশমাত্র সন্দেহ না থাকে।

২ পোষ ১৩১৫

## বিকার-শঙ্কা

প্রেমের সাধনার বিকারের আশহা আছে। প্রেমের একটা দিক আছে যেটা প্রধানত রসেরই দিক—সেইটের প্রলোজনে জড়িরে পজলে কেবলমাত্র সেইধানেই ঠেকে বেতে হর—তথন কেবল রসসজ্যোগকেই আমরা সাধনার চরম সিদ্ধি বলে জ্ঞান করি। তথন এই নেশার আমাদের পেরে বসে। এই নেশাকেই দিনরাত্রি জাগিয়ে ভূলে আমরা কর্মের কঠোরতা জ্ঞানের বিশুদ্ধতাকে ভূলে থাকতে চাই – কর্মকে বিশ্বত হই, জ্ঞানকে অমান্ত করি।

এমনি করে বন্ধত আমরা গাছকে কেটে কেলে ফুলকে নেবার চেষ্টা করি, ফুলের বিদার্থে যতই মুগ্ধ হই না, গাছকে যদি তার সঙ্গে তুলনার নিন্দিত করে, তাকে কঠোর বলে, তাকে ত্রারোহ বলে উৎপাটন করে ফুলটি তুলে নেবার চেষ্টা করি তাহলে তখনকার মতো ফুলকে পাওয়া যায় কিন্তু চিরদিন সেই ফুল নৃতন নৃতন করে কোটবার মূল আশ্রয়কেই নষ্ট করা হয়। এমনি করে ফুলটির প্রতিই একান্ত লক্ষ্য করে তার প্রতি অবিচার এবং অত্যাচারই করে থাকি।

কাব্যের থেকে আমরা ভাবের রস গ্রহণ করে পরিভৃপ্ত হই। কিছু সেই রসের সম্পূর্ণতা নির্ভর করে কিসের উপরে? তার তিনটি আশ্রম আছে। একটি হচ্ছে কাব্যের কলেবর—ছন্দ এবং ভাষা; তা ছাড়া ভাবকে ষেটির পরে ষেটিকে ষেরপে সাজালে তার প্রকাশটি স্থন্দর হয় সেই বিস্থাসনৈপূণ্য। এই কলেবর রচনার কাজ ষেমন-তেমন করে চলে না—কঠিন নিরম রক্ষা করে চলতে হয়— তার একটু ব্যাঘাত হলেই ষতিঃপতন ঘটে, কানকে পীড়িত করে, ভাবের প্রকাশ বাধা প্রাপ্ত হয়। অতএব এই ছন্দ, ভাষা এবং ভাববিস্থাসে কবিকে নিয়মের বছন স্বীকার করতেই হয়, এতে ষথেচ্ছাচার যাটে না। তার পরে আর-একটা বড়ো আশ্রম আছে সেটা হচ্ছে জ্ঞানের আশ্রম। সমন্ত শ্রেষ্ঠকাব্যের ভিতরে এমন একটা কিছু থাকে মাতে আমাদের জ্ঞান তৃপ্ত হয়, যাতে আমাদের মননবৃত্তিকেও উল্লোধিত করে তোলে। কবি যদি অত্যন্তই থামথেয়ালি এমন একটা বিষম্ব নিরে কাব্য রচনা করেন যাতে আমাদের জ্ঞানের কোনো খান্ত না থাকে অথবা যাতে সত্যের বিক্বতিবশত মননশক্তিকে পীড়িত করে তোলে তবে সে-কাব্যে রসের প্রকাশ বাধা প্রাপ্ত হয়—সে-কাব্য স্থামিভাবে ও গভীরভাবে আমাদের আননদ দিতে পারে না। তার তৃতীর আশ্রম এবং শেষ আশ্রম

হচ্ছে ভাবের আশ্রম—এই ভাবের সংস্পর্শে আমাদের বাদর আনন্দিত হরে ওঠে।
অতএব শ্রেষ্ঠকাব্যে প্রথমে আমাদের কানের এবং কলাবোধের ভৃত্তি, তার পরে আমাদের
বৃদ্ধির ভৃত্তি ও তার পরে হাদরের ভৃত্তি বটলে তবেই আমাদের সমগ্র প্রকৃতির ভৃত্তির
সঙ্গে সুক্ষে কাব্যের বে-রস তাই আমাদের হারিরপে প্রগাড়রপে অন্তরকে অধিকার
করে। নইলে, হর রসের ক্ষীণতা ক্ষণিকতা, নর রসের বিকার ঘটে।

চিনি মধু শুড়ের বখন বিকার ঘটে তখন সে গাঁজিরে ওঠে, তখন সে ম'দো হরে ওঠে, তখন সে আপনার পাত্রটিকে কাটিরে কেলে। মানসিক রসের বিকৃতিতেও আমাদের মধ্যে প্রমন্ততা আনে, তখন আর সে বন্ধন মানে না, আধৈর্থ-অশান্ধিতে সে উল্পৃতিত হয়ে ওঠে। এই রসের উল্পন্ততার আমাদের চিন্ত বখন উল্লেখিত হতে থাকে তখন সেইটেকেই সিদ্ধি বলে জ্ঞান করি। কিন্তু নেশাকে কখনোই সিদ্ধি বলা চলে না, অসতীত্বকে প্রেম বলা চলে না, জরবিকারের ত্র্বার উল্লেখনাকে বাস্থ্যের বলপ্রকাশ বলা চলে না। মন্ততার মধ্যে যে একটা উগ্র প্রবলতা আছে সেটা বন্ধত লাভ নর—সেটাতে নিজের স্থভাবের অন্ত স্বাদিক থেকেই হরণ করে কেবল একটিমাত্র দিককে অস্বাভাবিকরপে স্ফীত করে তোলা হয়। তাতে যে কেবল যে-সকল অংশের থেকে হরণ করা হয় তাদেরই ক্ষতি ও ক্লাতা ঘটে তা নয়, যে অংশকে ফাঁপিরে মাতিরে তোলা হয় তারও ভালো হয় না। কারণ, স্বভাবের ভিন্ন ভিন্ন অংশ বখন সহজভাবে সক্রির থাকে তখনই প্রত্যেকটির যোগে প্রত্যেকটি সার্থক হয়ে থাকে—একটির থেকে আর-একটি বদি চুরি করে তবে বার চুরি বায় তারও ক্ষতি হয় এবং চোরও নই হতে থাকে।

তাই বলছিলুম, প্রোম যদি সত্য থেকে জ্ঞান থেকে চুরি করে মন্ত হরে বেড়ায়, তার সংবম ও থৈব নষ্ট হর, তার কল্পনাবৃত্তি উচ্ছ্ খল হরে ওঠে তবে সে নিজের প্রতিষ্ঠাকে নিজের হাতে নষ্ট করে—নিজেকে লন্মীছাড়া করে তোলে।

আমরা যে প্রেমের সাধনা করব সে সতী দ্রীর সাধনা। তাতে সতীর তিন লক্ষণই থাকবে—তাতে দ্রী থাকবে, ধী থাকবে এবং শ্রী থাকবে। তাতে সংখ্য থাকবে, স্থাবিষ্ট্রনা থাকবে এবং সৌন্দর্য থাকবে। এই প্রেম সংসারের মধ্যে চলার কেরার, কথার বার্তার, কাব্দে কর্মে, দেনার পাওনার, ছোটোর বড়োর, স্থাধ হৃংখে, ব্যাপ্তভাবে স্থাত্তাং সংখতভাবে নির্মণভাবে মধ্বভাবে প্রকাশ পেতে থাকবে। প্রেমের যে একটি স্বাভাবিক দ্রী আছে সেই লক্ষার আবরণটুকু থাকলেই তবে সে বৃহৎভাবে পরিব্যাপ্ত

গ্রীলোকের কোন্ ভাগনি গ্রেষ্ঠ তার্হার উত্তরে পরস প্রানীর শ্রীনৃক্ত বিজেপ্রানার ঠাকুর অন্তর্ন নহালর কোনো একটি বাভার লিবিরাছিলেন—নী, রী ও বী।

হতে পারে, নইলে কোনো একটা দিকেই সে জলে উঠে হরতো কর্মকে নট করে, জানকে বিক্বত করে, সংসারকে আঘাত করে, নিজেকে একদমে খরচ করে কেলে। ছী ঘারাই সতী স্ত্রী আপনার প্রেমকে ধারণ করে, তাকে নানাদিকে বিকীর্ণ করে দেয়— এইরপে সে-প্রেম কাউকে দম্ব করে না, সকলকে আলোকিত করে। আমাদের পৃথিবীর এই রকমের একটি আবরণ আছে—সেটি হচ্ছে বাতাসের আবরণ। এই আবরণটির ঘারাই ধরণী স্বর্ধের আলোককে পরিমিত এবং ব্যাপকভাবে সর্বজ্ঞ বিকীর্ণ করে দেয়। এই আবরণটি না থাকলে রোক্র যেথানটিতে পড়ত সেখানটিকে দম্ব এবং ক্রম্বরণে উজ্জ্বল করত এবং ঠিক তার পালেই যেথানে ছায়া সেথানে হিমলীতল মৃত্যু ও নিবিড়তম অন্ধকার বিরাজ করত। অসতীর যে প্রেমে হ্রী নেই, সংযম নেই, সেপ্রেম নিজেকে পরিমিতভাবে সর্বত্র বিকীর্ণ করতে পারে না, সে প্রেম এক জারগায় উগ্রজ্ঞালা এবং ঠিক তার পালেই তেজোহীন আলোকবঞ্চিত উদাসীয়া বিস্তার করে।

আমাদেরও এই মানস-পুরীর সতীর প্রেমে ধী থাকবে, জ্ঞানের বিশুক্কতা থাকবে। এ প্রেম সংস্কারজালে জড়িত মৃচ্ প্রেম নয়। পশুদের মতো একটা সংস্কারগত অন্ধ্রপ্রেম নয়। এর দৃষ্টি জাগ্রত, এর চিত্ত উন্মুক্ত। কোনো কল্পনার দ্রব্য দিয়ে এ নিজেকে ভূলিয়ে রাখতে চায় না—এ যাকে চায় তার অবাধ পরিচয় চায়, তার সম্বন্ধে সে যে নিজের জ্ঞানকে অপমানিত করে রাখবে এ সে সয় করতে পায়ে না। এর মনে মনে কেবলই এই ভয় হয় যে পাছে পাবার একান্ধ আগ্রহে একটা কোনো ভূলকে পেয়েই সে নিজেকে শাস্ত করে রাখে। পাখি যেমন ডিমে তা দেবার জক্রেই ব্যাকুল, তাই সে একটা হড়ি পেলেও তাতে তা দিতে বসে, তেমনি পাছে আমাদের প্রেম কোনোমতে কেবল আত্মসমর্পণ করতেই ব্যগ্র হয়, কাকে যে আত্মসমর্পণ করছে সেটার দিকে পাছে তার কোনো খেয়াল না থাকে এই আশেষাটুকু যায় না—পতিকে দেখে নেবার জক্তে সন্ধ্যার অন্ধকারে নিজের প্রদীপটিকে যেন সে সাবধানে আলিয়ে রাখতে চায়।

তার পরে আমাদের এই সতীর প্রেমে শ্রী পাকবে, সৌন্দর্ধের আনন্দময়তা থাকবে। কিন্তু যদি দ্রীর অভাব ঘটে, যদি ধীর বিকার ঘটে, তবে এই শ্রীও নট্ট হয়ে যায়।

সতা আত্মা যে প্রার্থনা উচ্চারণ করেছিলেন তার মধ্যে প্রেমের কোনে। অব্দের আতাব ছিল না। তিনি বে অমৃত চেরেছিলেন, তা পরিপূর্ণ প্রেম—তা কর্মহীন আনহীন প্রমন্ত প্রেম নর। তিনি বলেছিলেন, অসতো মা সদ্গমর—অসতা হতে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও। তিনি বলেছিলেন, আমি যাকে চাই তিনি বে সত্য, নিজেকে সকল দিকে সত্যের নিয়মে সত্যের বন্ধনে না বাঁথলে তাঁর সঙ্গে বে আমার পরিশরবন্ধন সমাপ্ত হবে না। বাক্যে চিন্তার কর্মে সত্য হতে হবে, তাহুলেই বিনি

বিশ্বজগতে সত্য, বিনি বিশ্বসমাজে সত্য তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্মিলন সত্য হরে উঠবে, নইলে পদে পদে বাধতে থাকবে। এ সাধনা কঠিন সাধনা, এ পূণ্যের সাধনা, এ কর্মের সাধনা।

তার পরে তিনি বলেছিলেন, তমসো মা জ্যোতির্গমর। তিনি বে জ্ঞানস্বরূপ—
বিশ্বস্থাতের মধ্যে তিনি বেমন প্রব সত্যক্ষণে আছেন, তেমনি সেই সত্যকে বে আমরা জানছি সেই জ্ঞান বে জ্ঞানস্ক্রপেরই প্রকাশ। সেইজ্মন্তই তো গার্মী মত্রে একদিকে জ্বোক-ভ্বর্লোক-স্বর্লোকের মধ্যে তাঁর সত্য প্রত্যক্ষ করবার নির্দেশ আছে তেমনি অন্তদিকে আমাদের জ্ঞানের মধ্যে তাঁর জ্ঞানকে উপলব্ধি করবারও উপদেশ আছে—
বিনি ধীকে প্রেরণ করছেন তাঁকে জ্ঞানের মধ্যে ধীস্বরূপ বলেই জ্ঞানের সঙ্গে বিশ্বভ্বনের মধ্যে সেই ক্যানের সঙ্গে মিলতে হবে। ধ্যানের বারা যোগের বারা এই মিলন।

তার পরের প্রার্থনা মত্যোর্মায়তংগমর। আমরা আমাদের প্রেমকে মৃত্যুর মধ্যে পীড়িত খণ্ডিত করছি; তোমার অনস্ক প্রেম অবণ্ড আনন্দের মধ্যে তাকে সার্থক করো। আমাদের অস্তঃকরণের বছবিভক্ত রদের উৎস, হে রসম্বরূপ, তোমার পরিপূর্ণ রসসমূদ্রে মিলিত হরে চরিতার্থ হ'ক। এমনি করে অস্তরাত্মা সত্যের সংখনে, জ্ঞানের আলোকে ও আনন্দের রসে পরিপূর্ণ হরে, প্রকাশই যাঁর স্বরূপ তাঁকে নিজের মধ্যে লাভ কক্ষক তাহলেই ক্ষয়ের যে প্রেমুখ তাই আমাদের চিরস্কন কাল রক্ষা করবে।

৩ পোষ

#### **दिन्था**

এই তো দিনের পর দিন, আলোকের পর আলোক আসছে। কতকাল থেকেই আসছে, প্রত্যহই আসছে। এই আলোকের দৃতটি পৃশ্দুক্তে প্রতিদিন প্রাতেই একটি আশা বহন করে আনছে; বে কুঁড়িগুলির দ্বীবং একটু উদ্গম হরেছে মাত্র তাদের বলছে, তোমরা আল জান না কিন্তু তোমরাও তোমাদের সমস্ত দলগুলি একেবারে মেলে দিরে স্থান্ধে সৌন্দর্বে একেবারে বিকলিত হরে উঠবে। এই আলোকের দৃতটি শক্তক্তের উপরে তার জ্যোতির্মর আশীর্বাদ স্থাপন করে প্রতিদিন এই কথাটি বলছে, "তোমরা মনে করছ, আল বে বায়ুতে হিল্লোলিত হরে তোমুরা শ্রামল মাধুর্বে চারিদিকের চক্ অভিরে দিরেছ এতেই বুঝি তোমাদের সব হরে গোল, কিন্তু তা নম্ব একদিন তোমাদের জীবনের

মাঝখানটি হতে একটি শিষ উঠে একেবারে স্তরে স্থবে কসলে জরে বাবে।" বে ফুল কোটে নি আলোক প্রতিদিন সেই কুলের প্রতীক্ষা নিরে আসছে—বে কসল ধরে নি আলোকের বাণী সেই কসলের নিশ্চিত আখাসে পরিপূর্ণ। এই জ্যোতির্মর আশা প্রতিদিনই পুশাকুঞ্জকে এবং শশুক্তেত্তকে দেখা দিয়ে যাছে।

কিন্তু এই প্রতিদিনের আলোক, এ তো কেবল ফুলের বনে এবং শক্তের খেতে আসছে না। এ বে রোজই সকালে আমাদের ঘূমের পদা খুলে দিছে। আমাদেরই কাছে এর কি কোনো কথা নেই। আমাদের কাছেও এই আলো কি প্রত্যাহ এমন কোনো আশা আনছে না, যে আশার সকল মূর্তি হয়তো কুঁড়িটুকুর মতো নিতান্ত অন্ধভাবে আমাদের ভিতরে রয়েছে, যার শিষ্টি এখনও আমাদের জীবনের কেন্দ্রফল খেকে উর্ধ আকাশের দিকে মাধা তোলে নি ?

আলো কেবল একটিমাত্র কথা প্রতিদিন আমাদের বলছে—"দেখো।" বাস্। "একবার চেয়ে দেখো।" আর কিছুই না।

আমরা চোথ মেলি, আমরা দেখি। কিন্তু দেখার একটু কুঁড়িমাত্র, এখনও তা অন্ধ। সেই দেখার দেখার সমস্ত ফসল ধরবার মতো স্বর্গাভিগামী নিষটি এখনও ধরে নি। বিকশিত দেখা এখনও হয় নি, ভরপুর দেখা এখনও দেখি নি।

কিন্তু তব্ রোজ সকালবেলার বছবোজন দ্র থেকে আলো এসে বলছে— দেখো। সেই যে একই মন্ত্র রোজই আমাদের কানে উচ্চারণ করে যাচ্ছে তার মধ্যে একটি অপ্রাপ্ত আখাস প্রচ্ছের হয়ে বরেছে— আমাদের এই দেখার ভিতরে এমন একটি দেখার অন্থর রয়েছে যার পূর্ণ পরিণতির উপলব্ধি এখনও আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু এ-কথা মনে ক'রো না আমার এই কথাগুলি অলংকারমাত্র। মনে ক'রো না, আমি রূপকে কথা কচ্ছি। আমি জ্ঞানের কথা ধ্যানের কথা কিছু বলছি নে, আমি নিতান্তই সরলভাবে চোধে দেখার কথাই বলছি।

আলোক বে-দেখাটা দেখার সে তো ছোটোখাটো কিছুই নর। তথু আমাদের নিজের শ্ব্যাটুকু তথু ঘরটুকু তো দেখার না—দিগস্কবিস্কৃত আকাশমগুলের নীলোজন থালাটির মধ্যে যে সামগ্রী সাজিরে সে আমাদের সন্মুখে ধরে, সে কী অধ্ত জিনিস। ভার মধ্যে বিশ্বরের যে অন্ত পাওরা যার না। আমাদের প্রতিদিনের যেটুকু দরকার ভার চেরে সে বে কতই বেশি।

এই বে বৃহৎ ব্যাপারটা আমরা রোজ দেখছি এই দেখাটা কি নিভান্তই একটা বাছলা ব্যাপার। এ কি নিভান্ত অকারণে মৃক্তহন্ত ধনীর অপব্যারের মভো আমাদের চারদিকে কেবল নই হবার জন্মেই হরেছে। এতবড়ো দৃশ্যের মাঝখানে থেকে আমরা কিছু টাকা জমিরে, কিছু খ্যাতি নিরে, কিছু ক্ষমতা কলিরেই বেমনি একদিন চোধ বুলব অমনি এমন বিরাটজগতে চোধ মেলে চাবার আশ্চর্য স্থবোগ একেবারে চূড়ান্ত হরে শেব হরে বাবে! এই পৃথিবীতে বে আমরা প্রতিদিন চোধ মেলে চেরেছিলুম এবং আলোক এই চোধকে প্রতিদিনই অভিবিক্ত করেছিল, তার কি পুরা হিসাব ওই টাকা এবং খ্যাতি এবং ভোগের মধ্যে পাওরা বার ?

না, তা পাওরা যার না। তাই আমি বলছি এই আলোক আছ কুঁড়িটির কাছে প্রত্যহই বেমন একটি অভাবনীর বিকাশের কথা বলে যাছে, আমাদের দেখাকেও সে তেমনি করেই আশা দিরে যাছে বে, একটি চরম দেখা একটি পরম দেখা আছে সেটি তোমার মধ্যেই আছে। সেইটি একদিন ফুটে উঠবে বলেই রোজ আমি তোমার কাছে আনাগোনা করছি।

তৃমি কি ভাবছ, চোধ বৃক্তে ধ্যানবোগে দেখবার কথা আমি বলছি? আমি এই চর্মচক্ষে দেখার কথাই বলছি। চর্মচক্ষ্কে চর্মচক্ষ্ বলে গাল দিলে চলবে কেন? একে শারীরিক বলে তৃমি দ্বলা করবে এতবড়ো লোকটি তৃমি কে? আমি বলছি এই চোধ দিরেই এই চর্মচক্ষ্ দিরেই এমন দেখা দেখবার আছে যা চরম দেখা—তাই যদি না থাকত তবে আলোক বৃথা আমাদের জাগ্রত করছে, তবে এতবড়ো এই গ্রহতারা-চক্রস্থ্রপিচিত প্রাণে সৌন্দর্বে পরিপূর্ণ বিশ্বজ্ঞগং বৃথা আমাদের চারিদিকে অহোরাত্র নানা আকারে আত্মপ্রকাশ করছে। এই জগতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করার চরম সকলতা কি বিজ্ঞান? স্থ্রের চারদিকে পৃথিবী ঘ্রছে—নক্ষত্রগুলি এক-একটি স্থ্যমণ্ডল, এই কথাগুলি আমরা জানব বলেই এতবড়ো জগতের সামনে আমাদের এই ঘুটি চোথের পাতা খুলে গেছে? এ জেনেই বা কী হবে।

জেনে হয়তো অনেক লাভ হতে পারে কিছু জানার লাভ সে তো জানারই লাভ; তাতে জানের তহবিল পূর্ণ হচ্ছে—তা হ'ক। কিছু আমি যে বলছি চোখে দেখার কথা। আমি বলছি, এই চোখেই আমরা যা দেখতে পাব তা এখনও পাই নি। আমাদের সামনে আমাদের চারদিকে বা আছে তার কোনোটাকেই আমরা দেখতে পাই নি—ওই তৃণটিকেও না। আমাদের মনই আমাদের চোখকে চেপে রয়েছে—সে বে কত মাথামুও ভাবনা নিরে আছে তার ঠিকানা নেই—সেই অলনবসনের ভাবনা নিরে সোমাদের দৃষ্টিকে বাপেলা করে রেখেছে—সে কত লোকের মুখ থেকে কত সংকার নিরে জমা করেছে—তার বে কত বাঁথা লক্ষ আছে, কত বাঁথা মত আছে তার সীমা নেই, সে কাকে বে বলে গরীর কাকে বে বলে আজ্বা, কাকে বে বলে হেয় কাকে

বে বলে শ্রের, কাকে বে বলে সীমা কাকে বে বলে অসীম তার ঠিকানা নেই—এই সমস্ত সংস্থাবের বারা চাপা দেওরাতে আমাদের দৃষ্টি নির্মল নিমূকভাবে স্পাতের সংশ্রব লাভ করতেই পারে না।

আলোক তাই প্রত্যহই আমাদের চকুকে নিদ্রালসতা থেকে ধৌত করে দিয়ে বলছে ভূমি স্পষ্ট করে দেখো, ভূমি নির্মল হরে দেখো, পদ্ম যে-রকম সম্পূর্ণ উদ্মক্ত হরে সুর্যকে দেখে তেমনি করে দেখো। কাকে দেখবে। তাঁকে, বাঁকে ধাানে দেখা বার? না তাঁকে না, যাঁকে চোখে দেখা যায় তাঁকেই। সেই রূপের নিকেতনকে, যাঁর থেকে গণনাতীত রূপের ধারা অনম্ভকাল থেকে ঝরে পড়ছে। চারিদিকেই রূপ—কেবলই এক রূপ থেকে আর-এক রূপের খেলা ; কোথাও তার আর শেষ পাওয়া যায় না---দেখেও পাই নে, ভেবেও পাই নে। রূপের ঝরনা দিকে দিকে থেকে কেবলই প্রতিহত হয়ে সেই অনম্ভরণসাগরে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে। সেই অপরপ অনম্ভরণকে তাঁর রূপের লীলার মধ্যেই ষখন দেখব তখন পৃথিবীর আলোকে একদিন আমাদের চোখ মেলা সার্থক হবে, আমাদের প্রতিদিনকার আলোকের অভিবেক চরিতার্থ হবে। আজ ষা দেখছি, এই যে চারিদিকে আমার ষে-কেউ আছে যা-কিছু আছে এদের একদিন ষে কেমন করে, কী পরিপূর্ণ চৈতন্তুযোগে দেখব তা আৰু মনে করতে পারি নে—কিন্তু এটুকু জানি আমাদের এই চোধের দেখার সামনে সমস্ত জ্বগংকে সাজিয়ে আলোক আমাদের কাছে যে আশার বার্তা আনছে তা এখনও কিছুই সম্পূর্ণ হয় নি। এই গাছের রুপটি যে তাঁর আনন্দরূপ সে-দেখা এখনও আমাদের দেখা হর নি-মান্তবের মূখে যে তাঁর অমৃতরূপ সে-দেখার এখনও অনেক বাকি—"আনন্দরূপমৃত্য" এই कशां हि यमिन आमात এই छूटे हकू वनात माडेमिना छाता मार्थक इत्त । माडेमिना তাঁর সেই পরমস্থলর প্রসন্নম্থ তাঁর দক্ষিণং মৃখং একেবারে আকাশে তাকিয়ে দেখতে পাবে। তথনই সর্বত্রই নমস্কারে আমাদের মাধা নত হয়ে পড়বে—তথন ওহধিবনস্পতির কাছেও আমাদের স্পর্ধা থাকবে না—তথন আমরা সত্য করেই বলতে পারব, যো বিশ্বং **ज्**वनमावित्वन, य अविधियु त्या वनन्त्रिक जिल्ला त्यान निर्मान ।

৪ পোষ

### শোনা

কাল সন্ধ্যা থেকে এই গানটি কেবলই আমার মনের মধ্যে ঝংকুত হচ্ছে—"বাব্দে বাব্দে রম্যবীণা বাব্দে।" আমি কোনোমতেই ভূলতে পারছি নে—

वात्क वात्क व्यावीमा वात्क।

অমল কমল মাঝে,

त्कारिया वक्ती मात्व.

কাজল ঘন মাঝে,

নিশি আঁখার মাবে,

কুমুম সুরভি মাঝে

বীণ-রণন তনি ষে

প্রেমে প্রেমে বাজে।

কাল রাত্রে ছাদে দাঁড়িয়ে নক্ষত্রলোকের দিকে চেরে আমার মন সম্পূর্ণ স্বীকার
করেছে "বাজে বাজে রমাবীণা বাজে।" এ কবিকথা নয় এ বাক্যালংকার নয়—
আকাশ এবং কালকে পরিপূর্ণ করে অহোরাত্র সংগীত বেজে উঠছে।

বাতাসে যখন তেউরের সঙ্গে তেউ স্থন্দর করে খেলিরে ওঠে তখন তাদের সেই আশ্বর্ধ মিলন এবং সৌন্দর্ধকে আমাদের চোধ দেখতে পার না, আমাদের কানের মধ্যে সেই লীলা গান হরে প্রকাশ পার। আবার আকাশের মধ্যে যখন আলোর তেউ ধারার ধারার বিচিত্র তালে নৃত্য করতে থাকে তখন সেই অপরূপ লীলার কোনো খবর আমাদের কান পার না, চোখের মধ্যে সেইটে রূপ হরে দেখা দের। যদি এই মহাকাশের লীলাকেও আমরা কানের সিংহ্ছার দিয়ে অভ্যর্থনা করতে পারতুম তাহলে বিশ্ববীণার এই ঝংকারকে আমরা গান বলেও চিনতে পারতুম।

এই প্রকাণ্ড বিপুল বিশ-গানের বক্তা যখন সমস্ত আকাশ ছাপিরে আমাদের চিন্তের অভিমুবে ছুটে আসে তখন তাকে এক পথ দিরে গ্রহণ করতেই পারি নে, নানা বার খুলে দিতে হর চোধ দিরে, কান দিরে, স্পর্শেক্তির দিরে, নানা দিক দিরে তাকে নানারকম করে নিই। এই একতান মহাসংগীতকে আমরা দেখি, ভনি, ছুঁই, ভাঁকি, আবাদন করি।

ঞুই বিশের অনেকথানিকেই বদিও আমরা চোখে দেখি, কানে শুনি নে, তব্ও বছকাল থেকে অনেক কবি এই বিশ্বকে গানই বলেছেন। গ্রীসের ভাবুকেরা আকাশে জ্যোতিষ্কমগুলীর গতায়াতকে নক্ষত্রগোকের গান বলেই বর্ণনা করেছেন। কবিরা বিশ্বত্বনের রূপবিস্তাসের সঙ্গে চিত্রকলার উপমা অতি অরই দিয়েছেন তার একটা কারণ, বিশের মধ্যে নিয়ত একটা গলির চাঞ্চল্য আছে কিছু শুধু তাই নয়—এর মধ্যে গভীরতর একটা কারণ আছে। ছবি যে আঁকে তার পট চাই, তুলি চাই, রং চাই, তার বাইরের আরোজন অনেক।
তার পরে সে যথন আঁকতে থাকে তথন তার আরজের রেখাতে সমস্ত ছবির আনন্দ
দেখা বার না—অনেক রেখা এবং অনেক বর্ণ মিললে পর তবেই পরিণামের আভাস
পাওরা বার। তার পরে, আঁকা হরে গেলে চিত্রকর চলে গেলেও সে ছবি স্থির হরে
দাঁড়িরে থাকে—চিত্রকরের সঙ্গে তার আর কোনো একাস্ত সম্বন্ধ থাকে না।

কিন্তু বে গান করে গানের সমন্ত আরোজন তার নিজেরই মধ্যে—আনন্দ বার, স্বর তারই, কথাও তার—কোনোটাই বাইরের নয়। ক্ষম্ম যেন একোরে অব্যবহিত-ভাবে নিজেকে প্রকাশ করে, কোনো উপকরণের ব্যবধানও তার নেই। এইজন্তে গান যদিচ একটা সম্পূর্ণতার অপেক্ষা রাখে তবু তার প্রত্যেক অসম্পূর্ণ স্থরটিও হাদরকে যেন প্রকাশ করতে থাকে। হাদরের এই প্রকাশে শুধু যে উপকরণের ব্যবধান নেই তা নয়—কথা জিনিসটাও একটা ব্যবধান—কেননা ভেবে তার অর্থ ব্যুতে হয়—গানে সেই অর্থ বোঝবারও প্রয়োজন নেই—কোনো অর্থ না থাকলেও কেবলমাত্র স্থরই যা বলবার তা অনির্বচনীয় রকম করে বলে। তার পরে আবার গানের সঙ্গে গায়কের এক মূহুর্তও বিচ্ছেদ নেই—গান ক্ষেলে রেখে গায়ক চলে গেলে গানও তার সক্ষে সঙ্গেই চলে বার। গায়কের প্রাণের সঙ্গে শক্তির সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে গামের স্থ্য একেবারে চিরমিলিত হয়েই প্রকাশ পায়। যেখানে গান সেখানেই গায়ক, এর আর কোনো ব্যুত্যের নেই।

এই বিশ্বসংগীতটিও তার গায়ক খেকে এক মুহূর্তও ছাড়া নেই। তাঁর বাইরের উপকরণ থেকেও এ গড়া নয়। একেবারে তাঁরই চিন্ত তাঁরই নিশাসে তাঁরই আনন্দর্রপ ধরে উঠছে। এ গান একেবারে সম্পূর্ণ হয়ে তাঁর অন্তরে রয়েছে, অথচ ক্রমাভিব্যক্তরূপে প্রকাশ পাছে, কিন্তু এর প্রত্যেক স্থরই সেই সম্পূর্ণ গানের আবির্ভাব এক স্থরকে আর-এক স্থরের সঙ্গে আনন্দে সংযুক্ত করে চলেছে। এই বিশ্বগানের যথন কোনো বচনগম্য অর্থও না পাই তথনও আমাদের চিন্তের কাছে এর প্রকাশ কোনো বাধা পায় না। এ বে চিন্তের কাছে চিন্তের অব্যবহিত প্রকাশ।

গারত্রীমন্ত্রে তাই তো শুনতে পাই সেই বিশ্বসবিতার ভর্গ তাঁর তেজ্ব তাঁর শ্বক্তি ভূভূবি: বং হরে কেবলই উচ্চুসিত হরে উঠছে এবং তাঁরই সেই এক শক্তি কেবলই ধীরূপে আমাদের অন্তরে বিকীর্ণ হচ্ছে। কেবলই উঠছে, কেবলই আসছে স্থরের পর স্থর, স্থরের পর স্থর।

কাল ক্ষণএকাদশীর নিভ্ত রাত্রের নিবিড় অন্ধকারকে পূর্ব করে সেই বীনকার তাঁর রম্য বীণা বাজাচ্ছিলেন; জগতের প্রাস্তে আমি একলা দাড়িছে ভনছিলুম; সেই বংকারে অনম্ভ আকাশের সমস্ভ নক্ষত্রলোক ঝংকৃত হরে অপূর্ব নিংশব সংগীতে গাঁথা পড়ছিল। তার পরে ধথন শুন্তে গেলুম তখন এই কথাট মনে নিরে নিস্তিত হলুম বে, আমি ধখন শুল্পিতে অচেতন থাকব তখনও সেই জাগ্রত বীনকারের নিশীণ রাত্রের বীণা বন্ধ হবে না তখনও তাঁর বে ঝংকারের তালে নক্ষত্রমগুলীর নৃত্য চলছে সেই তালে তালেই আমার নিস্তানিভূত দেহ-নাট্যশালার প্রাণের নৃত্য চলতে থাকবে, আমার হুংপিগ্রের নৃত্য থামবে না, স্বাক্ষে রক্ত নাচবে এবং লক্ষ্ণ জীবকোষ আমার সমস্ভ শরীরে সেই জ্যোতিক্সভার সংগীতচ্ছনেই স্পক্ষিত হতে থাকবে।

"বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে।" আবার আমাদের ওন্তাদজি আমাদের হাতেও একটি করে ছোটো বীণা দিরেছেন। তাঁর ইচ্ছে আমরাও তাঁর সঙ্গে স্বর মিলিরে বাজাতে শিবি। তাঁর সভার তাঁরই সঙ্গে বসে আমরা একটু একটু সংগত করব এই তাঁর সেহের অভিপ্রার। জীবনের বীণাটি ছোটো কিন্তু এতে কত তারই চড়িরেছেন। সব তারগুলি স্বর মিলিরে বাঁধা কি কম কথা! এটা হয় তো ওটা হয় না, মন বিদ্হল তো আবার শরীর বাদী হয়—একদিন বিদ্হল তো আবার আর-একদিন তার নেবে বায়। কিন্তু ছাড়লে চলবে না। একদিন তাঁর মৃধ থেকে এ-কথাটি ভানতে হবে—বাহবা, প্রে, বেশ। এই জীবনের বীণাটি একদিন তাঁর পারের কাছে ভঞ্জারিয়া ভঞ্জারিয়া তার সব রাগিণীটি বাজিরে তুলবে। এখন কেবল এই কথাটি মনে রাখতে হবে বে, সব তারগুলি বেশ এঁটে বাঁধা চাই—টিল দিলেই ঝনঝন খনখন করে। যেমন এঁটে বাঁধতে হবে তেমনি তাকে মৃক্তও রাখতে হবে—তার উপরে কিছু চাপা পড়লে সে আর বাজতে চায় না। নির্মল স্বরটুকু যদি চাও তবে দেখো তারে যেন ধূলো না পড়ে— মরচে না পড়ে—আর প্রতিদিন তাঁর পদপ্রাম্ভে বসে প্রার্থনা ক'রো— হে আমার ভক্ক, তুমি আমাকে বেস্বর থেকে স্বর নিয়ে বাও।

e পোষ

## হিদাব

রোজ কেবল লাভের কথাটাই শোনাতে ইচ্ছে হয়। হিসাবের কথাটা পাড়তে মন বার নাম ইচ্ছে করে কেবল রসের কথাটা নিরেই নাড়াচাড়া করি, যে-পাত্রের মধ্যে সেই বুল থাকে সেটাকে বড়ো কঠিন বলে মনে হয়।

কিছ স্মানেজ্য নিচের তলায় সভ্য বসে রয়েছেন তাঁকে একেবারে বাদ দিয়ে সেই স্মানস্থলোকে বাবার জো নেই। সত্য হচ্ছেন নিরমন্বরূপ। তাঁকে মানতে হলেই তাঁর সমস্ত বাঁধন মানতেই হয়।
যা কিছু সত্য অর্থাং যা কিছু আছে এবং থাকে তা কোনোমতেই বন্ধনহীন হতে পারে
না —তা কোনো নিরমে আছে বলেই আছে। যে-সত্যের কোনো নিরম নেই, বন্ধন নেই, সে তো স্বপ্ন, সে তো ধেরাল সে তো স্বপ্নের চেরেও মিধ্যা, ধেরালের চেরেও শৃক্ত।

ধিনি পূর্ণ সত্যস্বরূপ তিনি অস্তের নিয়মে বন্ধ হন না তাঁর নিজের নিয়ম নিজেরই মধ্যে। তা যদি না থাকে, তিনি আপনাকে যদি আপনি বেঁধে না থাকেন, তবে তাঁর থেকে কিছুই হতে পারে না, কিছুই রক্ষা পেতে পারে না। তবে উন্মন্ততার তাগুবনৃত্যে কোনো কিছুর কিছুই ঠিকানা থাকত না।

কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সত্যের রূপই হচ্ছে নিয়ম - একেবারে অব্যর্থ নিয়ম — তার কোনো প্রান্তেও লেশমাত্র ব্যত্যয় নেই। এইজ্বস্তেই এই সত্যের বন্ধনে সমস্ত বিশ্ববন্ধাণ্ড বিশ্বত হরে আছে, এইজ্বস্তই সত্যের সঙ্গে আমাদের বৃদ্ধির যোগ আছে এবং তার প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভর আছে

গাছের যেমন গোড়াতেই দরকার শিকড় দিবে ভূমিকে আঁকড়ে ধরা আমাদেরও তেমনি গোড়ার প্রয়োজন হচ্ছে বুল স্ক্ষ অসংখ্য শিকড় দিয়ে সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠা-লাভ করা।

আমরা ইচ্ছা করি না করি, এ সাধনা আমাদের করতেই হয়। শিশু বলে আমি পা কেলে চলব; কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত বহু সাধনার সে চলার নিম্নটিকে পালন করে ভারাকর্ষণের সঙ্গে আপন করতে না পারে ততক্ষণ তার আর উপায় নেই—শুধু বললেই হবে না, আমি চলব।

এই চলবার নিরমকে শিশু ষধনই গ্রহণ করে এ-নিরম আর তখন তাকে পীড়া দেয় না। শুধু যে পীড়া দেয় না তা নর তাকে আনন্দ দেয়; সত্য-নিরমের বন্ধনকে স্বীকার করবামাত্রই শিশু নিজের গতিশক্তিকে লাভ করে আফ্লাদিত হয়।

এমনি করে ক্রমে ক্রমে যথন সে জলের সত্য মাটির সত্য আগুনের সত্যকে সম্পূর্ণ মানতে শেবে তথন যে কেবল তার কতকগুলি অস্থ্রবিধা দূর হয় তা নয়, জল মাটি আগুন সহজে তার শক্তি সকল হরে উঠে তাকে জানন্দ দেয়।

শুধু বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নয়, সমাজের সঙ্গেও শিশুকে সত্য সম্বন্ধে মুক্ত হয়ে ওঠবার জন্তে বিশুর সাধনা করতে হয়, তাকে বিশুর নিয়ম স্বীকার করতে হয়—
তাকে জনেক রকম আবদার পামাতে হয়, জনেক রাগ কমাতে হয় —নিজেকে
জনেক রকম করে বাঁধতে হয় এবং জনেকের সঙ্গে বাঁধতে হয়। যখন এই বন্ধন-

গুলি মানা তার পক্ষে সহজ হর তথন স্মাজের মধ্যে বাস করা তার পক্ষে আনন্দের হরে ওঠে —তথনই তার সামাজিক শক্তি সেই সকল বিচিত্র নিরমবন্ধনের সাহায়েই বাধামূক্ত হরে কুর্তিলাভ করে।

এমনি করে অধিকাংশ মান্নবই বখন বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এবং সমাজের মধ্যে মোটাম্টি রকমে চলনসই হরে ওঠে তখনই ভারা নিশ্চিম্ব হয়. এবং নিজেকে অনিন্দনীয় মনে করে খুশি হয়।

কিন্তু এমন টাকা আছে বা গাঁরে চলে কিন্তু শহরে চলে না শহরের বাজে দোকানে চলে বার কিন্তু ব্যাল্ড চলে না । ব্যাল্ড তাকে ভাঙাতে গেলেই সেধানে ষে পোন্ধারটি আছে সে একেবারে স্পর্নমাত্রেই তাকে তংক্ষণাং মেকি বলে বাতিল করে দের।

আমাদেরও সেই দশা—আমরা ঘরের মধ্যে গাঁরের মধ্যে সমাজের মধ্যে নিজেকে চলনসই করে রেখেছি কিন্তু বড়ো ব্যাঙ্কে যখন দাঁড়াই তখনই পোদারের কাছে একমূহুর্তে আমাদের সমস্ত থাদ ধরা পড়ে যার।

সেধানে যদি চলভি হতে চাই তবে সত্য হতে হবে, আরও সত্য হতে হবে।
আরও অনেক বাঁধনে নিজেকে বাঁধতে হবে, আরও অনেক দার মানতে হবে।
সেই অমৃতের বাজারে এতটুকু মেকিও চলে না—একেবারে বাঁটি সত্য না হলে
অমৃত কেনবার আলা করাও ধার না।

তাই বলছিলুম কেবল অয়তরসের কথা তো বললেই হবে না, তার হিসাবটাও দেখতে হবে।

আমরা নিজের হিসাব যখন মেলাতে বসি তখন ত্-চার টাকার গরমিল হলেও বলি ওতে কিছু আসে যার না। এমনি করে রোজই গরমিলের অংশ কেবলই অমে উঠছে। প্রকৃতির সঙ্গে এবং মাস্থবের সঙ্গে ব্যবহারে প্রত্যহই ছোটোবড়ো কত অস্ত্রার কত অক্যারই চালিয়ে দিছি সে-সম্বন্ধে যদি কথা ওঠে তো বলে বসি অমন তো আক্সার হরেই থাকে, অমন তো কত লোকেই করে—ওতে ক'রে এমন মটে না বে আমি ভক্তসমাজের বার হরে বাই।

ঘ'রে। হিসাবের খাতার এইরকম শৈধিকা বটে কিন্তু যারা জাতিতে সাধু, যারা মহাজন, তারা লাখটাকার কারবারে এক প্রসার হিসাবটি না মিললে সমত রাজি ঘুমোতে পারে না । যারা মন্ত লাভের দিকে ভাকিরে আছে তারা ছোটো গরমিলকেও ভরার—ভারা হিসাবকে একেবাকে নিযুঁত সতা না করে বাঁচে না।

তাই বলছিলুম সেই বে পরম রস প্রেমন্ত্র—তার মহাজন যদি হতে চাই তবে
১৩—৩২

ছিসাবের খাতাকে নীরস বলে একটু কাঁকি দিলেও চলবে না। খিনি অমৃতের ভাঙারী তাঁর কাছে বেহিসাবি আবদার একেবারেই খাটবে না। তিনি যে মন্ত হিসাবি এই প্রকাণ্ড জগদ্ব্যাপারে কোথাও হিসাবের গোল হর না—তাঁর কাছে কোন্ লক্ষার গিরে বলব, আমি আর কিছু জানি নে, আর কিছু মানি নে, আমাকে কেবল প্রেম দাও, আমাকে প্রেমে মাতাল করে তোলো।

আস্থা বেদিন অমৃতের জন্তে কেঁলে ওঠে তখন সর্বপ্রথমেই বলে—অ্সতো মা সদ্পময়—আমার জীবনকে আমার চিত্তকে সমন্ত উচ্চ্ অল অসতা হতে সত্যে বেঁধে কেলো—অমৃতের কথা তার পরে।

আমাদেরও প্রতিদিন সেই প্রার্থনাই করতে হবে বলতে হবে, অসতো মা সদ্গমন্থ—বন্ধনহীন অসংযত অসত্যের মধ্যে আমাদের মন হাজার টুকরো করে ছড়িরে কেলতে দিরো না—তাকে অটুট সত্যের স্থ্রে সম্পূর্ণ করে বেঁধে কেলো— তার পরে সে হার তোমার গলায় যদি পরাতে চাই তবে আমাকে লক্ষা পেতে হবে না।

৬ পোষ

# শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষের উৎদব

উৎসব তো আমরা রচনা করতে পারি নে যদি স্থুবোগ হয় তবে উৎসব আমরা আবিষ্কার করতে পারি।

সত্য বেখানেই সুন্দর হরে প্রকাশ পার সেইখানেই উৎসব। সে-প্রকাশ কবেই বা বন্ধ আছে। পাধি তো রোজই ভোর-রাত্রি বেকেই ব্যস্ত হরে ওঠে তার সকালবেলাকার সীতোৎসবের নিত্য নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার জন্তে। আর প্রভাতের আনন্দসভাটকে সাজিরে তোলবার জন্ত একটি অন্ধকার পুরুষ সমস্ত রাত্রি কত বে গোপন আরোজন করে তার কি সীমা আছে। ততে ধাবার আগে একবার যদি কেবল তাকিরে দেখি তবে দেখতে পাই নে কি, জগতের নিত্য উৎসবের মহাবিজ্ঞাপন সমস্ত আকাশ জুড়ে কে টাঙিরে দিয়েছে।

এর মধ্যে আমাদের উৎসবটা কবে? বেদিন আমরা সময় করতে পারি নেই দিন। বেদিন হঠাৎ হঁশ হয় বে আমাদের নিমন্ত্রণ আছে এবং সে নিমন্ত্রণ প্রতিদিন মারা বাচ্ছে। বেদিন মান করে সাঞ্চ করে হয় ছেড়ে ভাড়াভাড়ি বেশ্বিরে পঞ্চি। সেই দিন উৎসবের সকালে আকালের দিকে তাকিরে বলি—বাঃ আজ আলোট কী মধুর, কী পবিত্র। আরে মৃদ, এ আলো কবে মধুর ছিল না, কবে পবিত্র ছিল না। ভূমি একটা বিশেষ দিনের গারে একটা বিশেষ চিহ্ন কেটে দিরেছ বলেই কি আকাশের আলো উজ্জল হয়ে অলেছে।

আর কিছু নর—আজকে নিমন্ত্রণরক্ষা করতে এসেছি অক্তদিন করি নি, এইমাত্র তহাত। আলেরেকাটা এমনিই প্রতিদিনই ছিল, প্রতিদিনই আছে। জগং বে আনন্দরূপ এইটে আজ দেশব বলে কাজকর্ম কেলে এসেছি। শুধু তাই নর, আমিও নিজের আনন্দমর বরপটিকেই ছুটি দিরেছি আজ বলেছি, থাক আজ দেনাপাওনার টানাটানি, যুচ্ক আজ আত্মপরের ভেদ, মক্ষক আজ সমস্ত কার্পণ্য, বাহির হ'ক আজ বত ঐশর্ষ আছে। যে আনন্দ জলে ছলে আকালে সর্বত্র বিরাজমান সেই আনন্দকে আজ আমার আনন্দনিকেতনের মধ্যে দেশব যে উৎসব নিখিলের উৎসব সেই উৎসবকে আজ আমার উৎসব করে তুলব।

বিশের একটা মহল তো নয়। তার নানা মহলে নানা রকম উৎসবের ব্যবস্থা হয়ে আছে। সজনে নির্মানে নানাক্ষেত্রে উৎসবের নানা ভিন্ন ভাব, আনন্দের নানা ভিন্ন মৃতি। নীলাকাশাজনে প্রকাষিত প্রান্তরের মাঝবানে এই ছারামিয় নিভ্ত আশ্রমের যে প্রাক্তি ক্রিন্তর, সামরা আশ্রমের আশ্রিতগণ কি সেই উৎসবে স্থাতারা ও তল্পামির ক্রিন্ত ক্রোনোসিন যোগ দিরেছি? আমরা এই আশ্রমটিক কি তার সমস্ত সভ্যে ও সৌনারে দেখেছি? দেখি নি। এই আশ্রমের মাঝবানে থেকেও আমরা প্রতিদিন প্রান্তে সংসারের মধ্যেই জেগেছি এবং প্রতিদিন রাত্রে সংসারের কোলেই তরেছি।

তঙঃ দিন পরে আজ আমরা আশ্রমবাসিগণ এই আশ্রমকে দেখতে এসেছি।
বখন ক্র পূর্বগগনকে আলো করে ছিল, তখন দেখতে পাই নি - বখন আকাশ ভরে
তারার শীলমালা অলেছিল তখনও দেখতে পাই নি আজ আমাদের এই কটা তেজের
আলো বাতির আলো আলিরে একে দেখব। তা হ'ক, তাতে অপরাধ নেই।
বংস্কারের মহোংসবের সলে লোক দিতে গেলে আমাদেরও বেটুকু আলোর সকল আছে
তাও বের করতে হর। এর তার আলোতেই তাঁকে দেখব এ যদি হত তাহলে
সহজেই চুকে বেত- রিজ এইটুকু কড়ার জিনি আমাদের দিরে করিরে নিরেছেন বে,
আমাদের আলোটুকুর স্লালতে হবে নাইলে করিন হবে না, বিলন বটবে না—আমাদের
বে অহংকার্টি দিরে বেরবজন লে এইই সজের। অহংকারের আতন জেলে আমার
মহোংসবের করালা কৈরি ক্রেন । জাই চির্লারিত আলক্ষেক দেখবার করে আমার

নিব্দে এইটুকু আনন্দকেও জাগিরে ভুলতে হর, সেই চিরপ্রকাশিত জানকেও জানবার জ্বন্তে আমার জানটুকুর ক্ষু পলতেটিকে উদকে দিতে হর—আর বার প্রেম আপনি প্রবাহিত হরে ছাপিয়ে পড়ছে তাঁর সেই অফুরান প্রেমকেও আমরা উপলব্ধি করতে পারি নে বদি ছোটো জুঁইফুলটির মতো আমাদের এই এতটুকু প্রেমকে না ফুটিয়ে ভুলতে পারি।

এইজ্বন্সেই বিশেষরের জগদ্বাপী মহোৎসবেও আমরা ঠিকমতো যোগ দিতে পারি না বদি আমরা নিজের কৃত্র আরোজনটুকু নিয়ে উংসব না করি। আমাদের অহংকার আজ তাই আকাশপরিপূর্ণ জ্যোতিষমগুলীর চোধের সামনে নিজের এই দরিস্ত আলো কর্মী নির্লক্ষভাবে জালিরেছে। আমাদের অভিমান এই যে, আমরা নিজের আলো मिरवृष्टे **डां**रक रम्थत। आमारमत এই अखिमारन महारमत थुमि--डिनि हामरहन। আমাদের এই প্রদীপ কটা জালা দেখে সেই কোটি স্থর্ণের অধিপতি আনন্দিত হরেছেন। এই তো তাঁর প্রসন্ন মূখ দেখবার গুভ অবসর। এই সুযোগটিতে আমাদের সমন্ত চেতনাকে জাগিরে তুলতে হবে। এই চেতনা আমাদের সমন্ত শরীরে জেগে উঠে রোমে রোমে পুলকিত হ'ক—এই চেতনা দিবালোকের তরকে তরকে স্পন্দিত হ'ক. নিশীধরাত্তির অন্ধকারের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হ'ক--আজ সে যেন বরের কোণে ঘরের চিস্তায় বিক্লিপ্ত না হর, নিধিলের পক্ষে যেন মিধ্যা হরে না ধাকে--- আজ সে কোনোধানে সংকৃচিত হয়ে বঞ্চিত না হয়। অনস্ত সভার সমস্ত আরোজন, সমস্ত দর্শন ম্পর্নন মিলন কেবল এই চৈতন্তের উদ্বোধনের অপেক্ষায় আছে- এইজন্তে আলো জলছে, বালি বাজছে— দৃতগুলি চতুৰ্দিক থেকেই বাবে এসে দাঁড়িয়েছে—সমন্তই প্ৰস্তত—ওৱে চেতনা তুই কোণার। ওরে উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। ৭ পোষ

## मीका

একদিন বাঁর চেতনা বিগাসের আরামশব্যা থেকে হঠাং জেগে উঠেছিল—এই
গই পৌব দিনটি সেই দেবেজ্রনাথের দিন। এই দিনটিকে তিনি আমাদের জল্তে
দান করে গিরেছেন। রত্ন বেমন করে দান করতে হর তেমনি করে দান করেছেন।
এই দিনটিকে এই আশ্রেমের কোটোটির মধ্যে ছাপন করে দিরে গেছেন। আজ্ কোটো উদ্ঘাটন করে রত্নটিকে এই প্রাক্তরের আকাশের মধ্যে ভূলে ধরে দেখব—
এখানকার ধূলিবিহীন নির্মল নিভ্ত আকাশতলে বে নক্ষর্রমগুলী দীপ্তি পাছে সেই ভারাগুলির মারখানে তাকে ভূলে ধরে দেখব। সেই সাধকের জীবনের ৭ই পৌরকে আজ উদ্যাটন করার দিন---সেই নিয়ে আমরা আজ উৎসব করি।

এই ৭ই পোবের দিনে সেই শুক্ত তাঁর দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন—সেই দীক্ষার বে কতবড়ো অর্থ আজকের দিন কি সে-কথা আমাদের কাছে কিছু বলছে? সেই কথাটি না শুনে গোলে কী জফ্রেই বা এসেছি আর কী নিরেই বা বাব?

সেই বেদিন তাঁর জীবনে এই ৭ই পোঁবের সূর্য একদিন উদিত হয়েছিল সেই দিনে আলোও জলে নি, জনসমাগমও হয় নি—সেই শীতের নির্মল দিনটি শাস্ত ছিল তব্ধ ছিল। সেই দিনে যে কী বটছে তা তিনি নিজেও সম্পূর্ণ জানেন নি, কেবল অন্তর্যামী বিধাতা পুরুষ জানছিলেন।

সেই যে দীক্ষা সেদিন তিনি গ্রহণ করেছিলেন সেটি সহজ্ব ব্যাপার নয়। সে গুধু
, শান্তির দীক্ষা নয় সে অগ্নির দীক্ষা। তাঁর প্রভু সেদিন তাঁকে বলেছিলেন, এই যে
জিনিসটি তুমি আজ আমার হাত থেকে নিলে এটি যে সত্য—এর ভার যথন গ্রহণ
করেছ, তথন তোমার আর আরাম নেই, তোমাকে রাত্রিদিন জাগ্রত থাকতে হবে। এই
সত্যকে রক্ষা করতে তোমার যদি সমন্তই বায় তো সমন্তই যাক। কিন্তু সাবধান, তোমার
হাতে আমার স্ত্যের অস্থান না ঘটে।

তার প্রভ্রহ কাছ থেকে এই সত্যের দান নিরে তার পরে আর তো তিনি ঘুমোতে পারেন নি। তাঁর আত্মীর গেল, ঘর গেল, সমাজ গেল, নিন্দার দেশ ছেরে গেল—এতবড়ো বৃহৎ সংসার, এত মানী বন্ধু, এত ধনী আত্মীর, এত তার সহার—সমন্তের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে গেল এমন দীক্ষা তিনি নিরেছিলেন। জগতের সমন্ত আত্মকুল্যকে বিমুধ করে দিরে এই সত্যাট নিরে তিনি দেশে দেশে অরণ্যে পর্বতে শ্রমণ করে বেড়িরেছেন। এ বে প্রভ্র সত্যা। এই অগ্নি রক্ষার ভার নিরে আর আরাম নেই আর নিজা নেই। ক্রন্তদেবের সেই অগ্নিদীক্ষা আক্ষকের দিনের উৎসবের মাঝধানে আছে। কিন্ধু সে কি প্রজ্বরই ধাকবে? এই গীত-বাছকোলাহলের মাঝধানে প্রবেশ করে সেই ভরানাং ভরং ভীরণানাং যিনি, তাঁর, দীপ্ত সত্যের বক্সমৃতি আজ প্রত্যক্ষ করে বাবে না? শুক্সর হাত হতে সেই বে "বক্সমৃত্যতং" তিনি গ্রহণ করেছিলেন এই ৭ই পোবের মর্মন্থানে সেই বক্সতেক্স ররেছে।

কিন্ত শুধু বন্ধ নয়, শুধু পরীক্ষা নয়, সেই দীক্ষার মধ্যে যে কী বরাভয় আছে তাও দেখে বেতে হবে। সেই ধনিসন্ধানের জীবনে বে সংকটের দিন এসেছিল ভা ভো সকলের জানা আছে। বে বিপুঞ্জ ঐশব রাজহর্ম্যের মতো একদিন তার আৰু হিল নেইটে বখন অকৰাৎ তাঁৰ মাধাৰ উপৰে ভেঙে পড়ে তাঁকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবার উদ্বোগ করেছিল তখন সেই ভয়ংকর বিপংপতনের মাঝধানে একমান্ত এই পালা করেছিল—সেই দিন তাঁব আন্ত করে বক্ষা করেছিল—সেই দিন তাঁব আন্ত-কোনো পার্থিব সহার ছিল না। এই দীক্ষা ওধু যে চুর্ফিনের দাক্ষণ আ্বাত থেকে তাঁকে বাঁচিরেছিল তা নর—প্রলোভনের দাক্ষণতর আক্রমণ থেকে তাঁকে বক্ষা করেছিল।

আজকের এই १ই পোষের মাঝখানে তাঁর সেই সত্যদীক্ষার রুদ্রদীপ্তি এবং বরাভররূপ ছইই রয়েছে—সেটি বদি আমরা দেখতে পাই এবং লেশমাত্রও গ্রহণ করতে পারি তবে ধক্ত হব: সত্যের দীক্ষা যে কাকে বলে আজ ধদি ভক্তির সক্ষে তাই শ্বরণ করে যেতে পারি তাহলে ধক্ত হব। এর মধ্যে কাঁকি নেই, পুকোচুরি নেই, দিধা নেই, ছই দিক বজার রেখে চলবার চাতুরী নেই, নিজেকে ভোলাবার জন্তে স্থনিপুণ মিধ্যাযুক্তি নেই, সমাজকে প্রসন্ন করবার জন্তে বৃদ্ধির ছই চক্ষ্ আদ্ধ করা নেই, মাহ্মযের হাটে বিকিয়ে দেবার জন্তে ভগবানের ধন চুরি করা নেই। সেই সত্যকে সমস্ত ছংখপীড়নের মধ্যে শ্বীকার করে নিলে তার পরে একেবারে নির্ভর—ধূলিয়র ভেঙে দিয়ে একেবারে পিতৃভবনের অধিকার লাভ—চিরন্ধীবনের যে গম্যস্থান যে অমৃতনিকেতন সেই পথের যিনি একমাত্র বদ্ধু তাঁরই আশ্রয়প্রাপ্তি, সত্যদীক্ষার এই অর্থ।

সেই সাধু সাধক তাঁর জীবনের সকলের চেরে বড়ে। দিনটিকে তাঁর দীক্ষার দিনটিকে এই নির্জন প্রান্ধরের মৃক্ত আকাশ ও নির্মণ আলোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে রেখে দিরে গেছেন। তাঁর সেই মহাদিনটির চারিদিকে এই মন্দির, এই আশ্রম, এই বিভাগর প্রতিদিন আকার ধারণ করে উঠছে; আমাদের জীবন, আমাদের হৃদর, আমাদের চেতনা একে বেটন করে দাঁড়িরেছে; এই দিনটিই আহ্বানে কল্যাণ মৃতিমান হরে এধানে আবিষ্কৃত হরেছে; এবং তাঁর মেই, সত্যদীক্ষার দিনটি ধনী ও দরিক্তকে, বাগক ও বৃহত্তক, জানী ও মূর্যকে করে আন্দেন উৎসবে আম্বান্ধ করে আনহা। এই দিনটিকে যেন আমান্ধর্য অন্তমনক জীবনের হারপ্রান্ধে দাঁড় করিরে না রাধি—একে ভক্তিপূর্বক সমান্ধ্র করে।

হে ৰাক্ষালাভা, হে ৬ল, এগনও বৰি এডত হবে না ব্যক্তিয়ো প্ৰাক্ষাক্ত কৰো, ক্ষানাভ কৰো, চেতনাকে সৰ্বত্ৰ উচ্চত কৰো—ক্ষিত্ৰে কিলো না, ক্ষিত্ৰিয়ে কিলো না ত্বল ব'লে, ভোষার সভাসদদের স্কুলের পশ্চাতে ঠেলে রেখো নী। এই জীবনে সভাকে গ্রহণ করতেই ছবে—নিউরে এবং অসংকোচে। অসভ্যের ভূপাকার আবর্জনার মধ্যে বার্থ জীবনকে নিক্ষেপ করব না। দীকা গ্রহণ করতে ছবে—ভূমি প্রক্রি দাও।

ণ পোষ

### মানুষ

কালকের উৎসবমেলার দোকানি পসারিরা এখনও চলে বার নি। সমন্ত রাত তারা এই মাঠের মধ্যে আঞ্চন জেলে গল্প করে গান গেরে বাজনা বাজিছে।

কৃষ্ণচতুর্দশীর শীতরাত্রি। আমি যখন আমাদের নিত্য উপাসনার স্থানে এসে বসস্থ তখনও রাত্রি প্রভাত হতে বিশ্ব আছে। চারিদিকে নিবিড় অন্ধলার ;— এখানকার ধূলিবাপাশৃক্ত বচ্ছ আকাশের তারাগুলি দেবচক্তর অক্লিষ্ট জাগরবের মতো অক্লান্তভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। মাঠের মাঝে মাঝে আগুন জগছে ভাঙামেলার লোকেরা গুকনো পাতা জালিরে আগুন পোরাচ্চে।

অক্সদিন এই ব্ৰাক্ষমূহূর্তে কী শান্তি, কী শুৰুতা। বাগানের সমস্ত পাধি জেগে গেরে উঠলেও সে শুৰুতা নই হর না—শালবনের মর্মরিত পল্লবরাশির মধ্যে পৌবের উশ্বরে হাওরা ত্রুবন্ধ হরে উঠলেও সেই শান্তিকে স্পর্শ করে না।

কিন্ত কয়জন মান্তবে মিলে বখন কলরব করে তখন প্রভাত-প্রকৃতির এই স্তন্ধতা ক্লেন এমন ক্লুব হরে ওঠে। উপাসনার জন্তে সাধক পশুপক্ষিধীন স্থান তো থোঁজে না, মান্তবাধীন স্থান খুঁজে বেড়ার কেন ?

তার কারণ এই বে, বিশ্বপ্রকৃতির সক্ষে মান্নবের সম্পূর্ণ ঐক্য নেই। বিশ্বপ্রবাহের সক্ষে মান্নব একটানে একতালে চলে না। এইজন্তেই বেখানেই মান্নব থাকে সেইখানেই চান্ধিকিকে সে নিজের একটা তরজ তোলে, সে একটিমাত্র কথা না বললেও তারার মত্যো নিংশক ও একটুয়াত্র নড়াচড়া না করলেও বনম্পতির মতো নিজের থাকে না। তার অভিনয়ই অগ্রসর হবে আবাত করে।

ভগৰান ইক্সা করেই বিশপ্রকৃতির সংক্ মাছবের সামঞ্চত একটুখানি নট করে কিলেছেন এই তার আনম্বের কেছিক। এই বে আমাদের পঞ্জুতের মধ্যে একটু বৃদ্ধির সঞার করেছেন, একটা অবংকার বেজনা করে বলে আছেন – তাতে করেই আমরা বিশ্ব থেকে আলাদা হয়ে গেছি — ওই স্থিনিসটার স্বারাতেই আমাদের পংক্তি নট হরে গেছে। এইজন্মেই গ্রহস্বতারার সঙ্গে আমরা আর মিল রক্ষা করে চলতে পারি নে—আমরা বেখানে আছি সেখানে যে আমরা আছি এ-কথাটা আর কারও ভোলবার তা থাকে না।

ভগবান আমাদের সেই সামশ্বস্তাট নই করে প্রকৃতির কাছ খেকে আমাদের এক্ষরে করে দেওরাতে সকালবেলা খেকে রাত্রি পর্বস্ত আমাদের নিজের কাজের ধন্দার নিজে ফুরে বেড়াতে হয়।

ওই সামঞ্চন্তাট ভেঙে গেছে বলেই আমাদের প্রকৃতির মধ্যে বিরাট বিশের শান্তি নেই—আমাদের ভিতরকার নানা মহল থেকে রব উঠেছে, চাই, চাই, চাই। শরীর বলছে চাই, মন বলছে চাই, হৃদয় বলছে চাই—এক মুহূর্তও এই রবের বিশ্রাম নেই। বদি সমন্তর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন মিল থাকত তাহলে আমাদের মধ্যে এই হাজার স্থরে চাওয়ার বালাই থাকত না।

আৰু অন্ধকার প্রত্যুবে বসে আমার চারিদিকে সেই বিচিত্র চাওঁরার কোলাহল গুনছিলুম—কত দরকারের হাঁক। ওরে গোরুটা কোথায় গেল, অমুক কই, আগুন চাই রে, তামাক কোথায়, গাড়িটা ভাক রে. হাড়িটা পড়ে রইল যে।

এক জাতের পাধি সকালে যখন গান গায় তখন তারা একস্থরে একরকমেরই গান গায়—কিন্তু মাস্থবের এই বে কলধ্বনি তাতে এক জনের সঙ্গে আর-এক জনের না আছে বাণীর মিল, না আছে স্থবের।

কেননা ভগবান ওই বে অহংকারটি ক্ডে দিরে আমাদের অগতের সঙ্গে ভেদ জরিরে
দিরেছেন তাতে আমাদের প্রত্যেককে যতর করে দিরেছেন। আমাদের ক্ষতি আকাজ্বা
চেন্টা সমন্তই এক-একটি ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র আশ্রর করে এক-একটি অপরপ মূর্তি ধরে বলে
আছে। কাজেই একের সঙ্গে আরের ঠেকাঠেকি ঠোকাঠকি চলেইছে। কাড়াকাড়িটানাটানির অন্ত নেই। তাতে কত বেক্ষুর কত উদ্ভাপ যে জন্মাছে তার আর সামা
নেই। সেই বেক্সনে পীড়িত সেই তাপে তপ্ত আমাদের স্বাতন্ত্রগত অসামক্ষত্র কেবলই
সামক্ষত্রকে প্রার্থনা করছে, সেইজন্তেই আমরা কেবলমাত্র খেরে পরে জীবন ধারণ করে
বাঁচি নে। আমরা একটা ক্ষরকে একটা মিলকে চাক্তি। সে চাওরাটা আমাদের
বাওরাপরার চাওরার চেরে বেশি বই কম নর—সামক্ষত আমাদের নিতান্তই চাই।
সেইজন্তেই কথা নেই বার্তা নেই আমরা কাব্য রচনা করতে বসে গেছি—কত লিখছি
কত আমাদের কিত গড়ছি। কত পুত্র কত সমাজ বাঁধছি কত ধর্মছে কাবিদে

নানা দেশের মাহ্য কত নানা আকৃতির রাজ্যতম গড়ে তৃগছে। কত আইন, কত শাসন, কত রকম-বেরকমের শিক্ষাণীকা। কী করলে নানা মাহ্যবের নানা অহংকারকে সাজিরে একটি বিচিত্র স্থলর ঐক্য স্থাপিত হতে পারে এই চেটার এই তপতার পৃথিবী কুড়ে সমস্ত মাহ্যব ব্যস্ত হয়ে ররেছে।

এই চেষ্টার তাড়নাতেই মাহ্ব আপনার একটা স্বষ্ট তৈরি করে তুলছে—নিবিল স্বষ্ট থেকে এই অহংকারের মধ্যে নির্বাসিত হওরাতেই তার এই নিজের স্বাষ্টার এত অধিক প্ররোজন হয়ে উঠেছে। মাহ্বরের ইতিহাস কেবলই এই স্বাষ্টার ইতিহাস, এই সমন্বরের ইতিহাস;—তার সমস্ত ধর্ম ও কর্ম, সমস্ত ভাব ও কর্মনার মধ্যে কেবলই এই অমিলের মেলবার ইতিহাস রচিত হচ্ছে। পেতে চাই, পেতে চাই, মিলতে চাই, মিলতে চাই। এ ছাড়া আর কথা নেই।

সেইজন্তে এই মাঠ জুড়ে নানা লোকের নানা স্বতন্ত্র প্ররোজনের নানা কলরবের মধ্যে বধন শুনপুম একজন গান গাছে, "হরি আমার বিনামূল্যে পার করে দাও" তথন সেই গানটির ভিতর এই সমস্ত কলরবের মাঝখানটির কথা আমি শুনতে পেলুম। সম্বন্ধ চাওয়ার ভিতরকার চাওয়া হচ্ছে এই পার হতে চাওয়া। যে বিচ্ছিয় সে কেবলই বলছে, ওগো আমাকে এই বিচ্ছেদ উত্তীর্ণ করে দাও। এই বিচ্ছেদ পার হলেই তবে যে প্রেম পূর্ণ হয়। এই প্রেম পূর্ণ না হলে কোনো কিছু পেরেই আমার ছপ্তি নেই—নইলে কেবলই মৃত্যু থেকে মৃত্যুতে যাচ্ছি—একের থেকে আরে ঘ্রে মরছি—মিলে গেলেই এই বিষম আপদ চুকে যায়।

কিন্তু বে মিলটি হচ্ছে অমৃত, তাকে পেতে গেলেই তো বিচ্ছেদের ভিতর দিরেই পেতে হয়। মিলে থাকলে তো মিলকে পাওয়া হয় না।

সেইজন্তে ঈশর বে অহংকার দিয়ে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিরেছেন সেটা তাঁর প্রোমেরই লালা। অহংকার না হলে বিচ্ছেদ হয় না, বিচ্ছেদ না হলে মিলন হয় না, মিলন না হলে প্রেম হয় না। মাহ্ব তাই বিচ্ছেদপারাবারের পারে বসে প্রেমকেই নানা আকারে চাইতে চাইতে নানা রকমের তরী গড়ে তুলছে—এ সমস্তই তার পার হকার তরণী—রাজ্যতন্ত্রই বল, সমাজতন্ত্রই বল, আর ধর্মপ্রেই বল।

কিছ তাই বদি হর তবে পার হরে বাব কোধার ? তবে কি অহংকারকে একেবারেই পূপ্ত করে দিরে সম্পূর্ণ অবিচ্ছেদের দেশে বাওয়াই অমৃতলোক প্রাপ্তি ? সেই দেশেই ভো ধুলা মাটি পাধর ররেছে। তারা তো সম্মন্তর সঙ্গে একতানে মিলে চলেছে কোনো বিজ্ঞের জানে না। এই রক্ষের আত্মবিলরের জন্তেই কি মান্তব কাঁবছে?

কখনোই নয়। তা বদি হত সকল প্রকার বিলয়ের মধ্যেই সে সান্ধনা পেত আনন্দ

পেত। বিলুপ্তিকে যে মাহ্য সর্বাস্তকেরণে ভর করে তার প্রমাণ-প্ররোগের কোনো দরকার নেই। কিছু একটা গেল এ-কথার শ্বরণ তার স্থাবের শ্বরণ নর। এই আশহা এবং এই শ্বরণের সঙ্গেই তার জীবনের গভীর বিষাদ জড়িত—সে ধরে রাখতে চার অথচ ধরে রাখতে পারে না। মাহ্য সর্বাস্তকেরণে যদি কিছুকে না চার তো সে বিলয়কে।

তাই বদি হল তবে বে অসামঞ্জ বে বিচ্ছেদের উপর তার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত, সেইটেকে কি সে চায় ? তাও তো চায় না। এই বিচ্ছেদ এই অসামঞ্জত্তের জন্তেই তো সে চিরদিন কেঁদে মরছে। তার বত পাপ বত তাপ সে তো একেই আশ্রায় করে। এইজন্তেই তো সে গান গেরে উঠছে—হরি আশার বিনামূল্যে পার করো। কিন্তু পারে বাওরা বদি লুপ্ত হওরাই হল তবে তো আমরা মূশকিলেই পড়েছি। তবে তো এপারে হৃংখ আর ওপারে কাঁকি।

আমরা কিন্তু হুংখকেও চাই নে ফাঁকিকেও চাই নে। তবে আমরা কী চাই, আর সেটা পাবই বা কী করে।

আমরা প্রেমকেই চাই। কখন সেই প্রেমকে পাই ? যখন বিচ্ছেদ-মিলনের সামঞ্জস্ত ঘটে; যখন বিচ্ছেদ মিলনকে নাশ করে না এবং মিলনও বিচ্ছেদকে গ্রাস করে না—তৃই যখন একসক্তে থাকে, অথচ তাদের মধ্যে আর বিরোধ থাকে না—তারা পরস্পরের সহার হয়।

এই ভেদ ও ঐক্যের সামশ্রক্তের জন্তেই আমাদের সমস্ত আকাজ্ঞা। আমরা এর কোনোটাকেই ছাড়তে চাই নে। আমাদের যা কিছু প্ররাস বা কিছু সৃষ্টি সে কেবল এই ভেদ ও অভেদের অবিশ্বন্ধ ঐক্যের মূর্তি দেখবার জন্তেই—ছুইরের মধ্যেই এককে লাভ করবার জন্তে। আমাদের প্রেমের ভগবান যখন আমাদের পার করবেন তখন তিনি আমাদের চিরত্বঃবের ক্লিচ্ছদকেই চিরস্কন আনন্দের বিচ্ছেদ করে তুলবেন। তখন তিনি আমাদের এই বিচ্ছেদের পাত্র ভরেই মিলনের স্থা। পান করাবেন। তখনই বৃদ্ধিয়ে দেবেন বিচ্ছেদটি কী অমূল্য রম্ব।

৮ পৌষ

## ভাঙা হাট

মান্থবের মনটা কেবলই ষেমন বলছে চাই, চাই, চাই—তেমনি তার পিছনে পিছনেই আর-একটি কথা বলছে চাই নে, চাই নে, চাই নে। এইমাত্র বলে, না হলে নর, পরক্ষণেই বলে কোনো দরকার নেই।

ভাঙা মেলার লোকেরা কাল রাত্রে বলেছিল, গোটাকতক কাঠকুটা লতাপাতা পেলে বেঁচে বাই, তখন এমনি হরেছিল বে, না হলে চলে না। শীতে খোলা মাঠের মধ্যে এই একটুখানি আশ্রম রচনা করাই জগতের মধ্যে স্বাগিক্ষা গুক্তর প্রয়োজনসাধন বলে মনে হরেছিল। কোনোমতে একটা চূলো বানিরে গুকনো পাতা জালিরে যাহ'ক কিছু একটা বেঁধে নিয়ে আহার করবার চেষ্টাও অত্যন্ত প্রবল হরেছিল। এ চাওরা ও চেষ্টার কাছে পৃথিবীর আর-সমন্ত ব্যাপারই ছোটো হরে গিয়েছিল।

কোনো গতিকে এই কাঠকুটো পাতালতা সংগ্রহ হরেছিল। কিন্তু আজ রাত্রি না বেতেই শুনতে পাচ্ছি—"গুরে গাড়ি কোণার রে, গোরু জোত রে।" বেতে হবে, এবার গ্রামে বেতে হবে। এই চলে যাওরার প্রয়োজনটাই এখন সকলের বড়ো। কাল রাত্রিবেলাকার একান্ত প্রয়োজনগুলো আজ আবর্জনা হরে পড়ে রইল,—কাল যাকে বলেছিল বড়ো দরকার, আজ তাকে পরিত্যাগ করে যাবার জন্তে ব্যতিব্যস্ত।

বিশ্বমানবও এমনি করেই এক যুগ থেকে আর-এক যুগে যাবার আরোজন করছে।
যথন নৃত্যন প্রভাত উঠছে, যখন রাত ভোর হবে হবে করছে—তখন এ ওকে ঠেলাঠেলি
করে ভাকছে—ওরে চল্ রে—ওরে গোল্ধ কোথার রে, ওরে গাড়ি কোথার। তখন
ওই রাত্রির অত্যন্ত প্ররোজনের সামগ্রীগুলো এই দিনের আলোতে অত্যন্ত আবর্জনা
হরে লক্ষিত হরে পড়ে রইল। শুকনো পাতা থেকে এখনও ধোঁরা উঠছে, তার
ছাইগুলো জমে উঠছে। ভাঙা হাঁড়িসরা-শালপাতার মাঠ বিকীর্ণ। আশ্ররগৃহগুলি
আশ্রিতহের ধারা পরিত্যক্ত হরে অত্যন্ত শ্রীশ্রন্ত ও লক্ষিত হরে আছে। সমন্তই রইল—
প্রাকাশ রাঙা হরে উঠেছে—এবারে যাত্রা করে বেরোতে হবে। আবার, আবার আরএক রুগের প্ররোজন সংগ্রহ করতে হবে। তখন মনে হবে এইবারকার এই প্রয়োজনশুলিই চরম—আর কোনো দিন ভোরের বেলার গাড়িতে গোল্ফ ক্ততে হবে না। এই
বলে আবার কাঠকুটো ভালপালা সংগ্রহে প্রবৃদ্ধ হওরা বার। কিন্তু তখনও এই অত্যন্ত
একান্ত প্রয়োজনের দূর সমুধ দিগন্ত থেকে ক্ষণ ভৈরবীশ্রেরে বানী আসছে, প্ররোজন
নেই, প্রয়োজন নেই।

যদি এই স্বর্টুকু না থাকত—বদি এই অত্যন্ত প্রয়োজনের ভিতরেই অত্যন্ত অপ্রয়োজন বাস না করত তাহলে কি আমরা বাঁচতে পারত্ম। প্রয়োজন বদি সত্যই একান্ত হত তাহলে তার ভরংকর চাপ কে সহ্য করতে পারত। অত্যন্ত অপ্রয়োজনের দিন ও রাত্রি এই অত্যন্ত প্রয়োজনের ভার হরণ করে রয়েছে বলেই আমরা দরকারের অতি প্রবল মাধ্যাকর্ষণের মধ্যেও চলাক্ষেরা করে বেড়াতে পারছি। সেই-জন্তেই ভোরের আলো দেখা দেবামাত্রই রাশীকৃত বোঝা বেখানে-সেখানে যেমন-তেমন করে কেলে রেখে আমরা গাড়িতে চড়ে বসতে পারছি। "কিছুই থাকে না" বলে দীর্ঘনিশ্বাস কেলছি—তেমনি "কিছুই নড়ে না" বলে হতাশ হয়ে পড়ছি নে। থাকছেও বটে বাচ্ছেও বটে, এই তুইরের মাঝখানে আমরা ফাঁকও পেরেছি আশ্রম্বও পেরেছি—আমাদের ঘরও জুটেছে আলোবাতাসও মারা বায় নি।

৮ পৌষ

### डे९मव-শেষ

আমরা অনেক সময় উৎসব করে ফতুর হয়ে যাই। ঋণশোধ করতেই দিন বরে যায়। অল্পসংল ব্যক্তি যদি একদিনের জক্তে রাজা হওয়ার শব মেটাতে যায় তবে তার দশদিনকে সে দেউলে করে দেয়, আর তো কোনো উপায় নেই।

সেইজন্তে উৎসবের পরদিন আমাদের কাছে বড়ো মান। সেদিন আকাশের আলোর উজ্জনতা চলে ধায়—সেদিন অবসাদে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

কিন্তু উপায় নেই। মামুষ বংসরে অন্তত একটা দিন নিজের কার্পণ্য দূর করে তবে সেই অকুপণের সঙ্গে আদানপ্রদানের সম্ম স্থাপন করতে চায়। ঐশ্বর্থের দারা সেই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে।

ছই বকমের উপলব্ধি আছে। এক বকম—দরিত্র বেমন ধনীকে উপলব্ধি করে, দানপ্রাপ্তির দারা। এই উপলব্ধিতে পার্ধক্যটাকেই বেলি করে বোঝা দার। আর-এক রকম উপলব্ধি হচ্ছে সমকক্ষতার উপলব্ধি। সেই স্থলে আমাকে দারের বাইশ্বে বসে পাকতে হর না—কতকটা এক জাজিমে বসা চলে।

প্রতিদিন যথন আমরা দীনভাবে থাকি তথন নিরানন্দ চিন্তটা আনন্দময়ের কাছে ভিন্কৃকতা করে। উৎসবের দিনে সেও বলতে চায়, আজ কেবল নেওয়া নয় আজ আমিও ভোমার মতো আনন্দ করব—আজ আমার দীনতা নেই কুণণতা নেই, আজ আমার আনন্দ এবং আমার ত্যাগ তোমারই মতো অক্ষম।

এইরপে ঐশর্য জিনিসটি কী, অরুপণ প্রাচুর্য কাকে বলে সেটা নিজের মধ্যে অরুভব করলে ঈশ্বর বে কেবলমাত্র আমার অন্থগ্রহকর্তা নন তিনি বে আমার আশ্বীর সেটা আমি বুঝি এবং প্রমাণ করি।

কিছ এইটে ব্ৰতে এবং প্রচার করতে গিয়ে অনেক সময় শেষে তুংগ পেতে হয়।
পরদিনের ছড়ানো উচ্ছিট, গলা বাতি এবং শুক্নো মালার দিকে তাকিয়ে মন উদাস
হয়ে যার—তথন আর চিত্তের রাজকীয় ঔদার্থ থাকে না—হিসাবের কথাটা মনে পড়ে
মন ক্লিট হয়ে ওঠে।

কিছ দুঃথ পেতে হয় না তাকে বে প্রতিদিনই কিছু কিছু সম্বল জমিয়ে তোলে—-প্রতিদিনই বে লোক উৎসবের আরোজন করে চলেছে—যার উৎসবদিনের সঙ্গে প্রতিদিনের সম্পূর্ণ পার্থক্য নেই, পরস্পর নাড়ির যোগ আছে।

এটি না হলেই আমাদের ঋণ করে উৎসব করতে হয়। আনন্দ করি বটে কিছ সে আনন্দের অধিকাংশই ঠিক নিজের কড়ি দিয়ে করি নে—তার পনেরো আনাই ধারে চালাই। লোক-সমাগম থেকে ধার করি, ফুলের মালা থেকে, আলো থেকে, সভাসজ্জা থেকে ধার করি—গান থেকে বাজনা থেকে বক্তৃতা থেকে ধার নিই। সেদিনকার উত্তেজনার চেতনাই থাকে না যে ধারে চালাছি—পরদিনে বখন ফুল শুকোর, আলো নেবে, লোক চলে যার তখন দেনার প্রকাণ্ড শৃক্ততাটা চোথে পড়ে হ্রদর্কে ব্যাকুল করে।

আমাদের এই দৈশুবশতই উৎসবদেবতাকে আমরা উৎসবের সঙ্গে সংক্ষই বিসর্জন দিরে বসি—উৎসবের অধিপতিকে প্রতিদিনের সিংহাসনে বসাবার কোনো আরোজন করিনে।

আমাদের সোভাগ্য এই যে আমরা কয়জন প্রতিদিন প্রত্যুবে এই মন্দির-প্রাশ্বনে একত্রে মিলে কিছু কিছু জমাচ্ছিলুম—আমরা এই উৎসবের মেলার একেবারেই রবাহ্নত বিদেশীর মতো জুটি নি,—আমাদের প্রতিদিনের সকালবেলায় সব-কর্টিই হাতে হাতেই বাজে খরচ হরে বার নি। আমার উৎসবকর্তাকে বোধ করি বলতে পেরেছি যে তোমার সঙ্গে আমার কিছু পরিচয় আছে, তোমার নিমন্ত্রণ আমি পেরেছি।

তার পরে আমাদের উৎসবকে হঠাৎ এক দিনেই সান্ধ করে দেব না—এই উৎসবকে আমাদের দৈনিক উৎসবের মধ্যে প্রবাহিত করে দেব। প্রতিদিন প্রাতঃকালেই আমাদের দশব্দনের এই উৎসব চলতে থাকবে। আমাদের প্রতিদিনের সমস্ত তুচ্ছতা এবং আত্মবিশ্বতির মধ্যে অন্তও একবার ক্রে দিনারত্বে অগতের নিত্য উৎসবের শ্বৈকে উপলব্ধি করে বাব। বধন প্রত্যাহই উবা ভার আলোকটি হাতে করে

পূর্বদিকের প্রান্তে এসে দাঁড়াবেন তখন আমরা কর জনেই শুক্ক হরে বসে অভ্যন্তব করব আমাদের প্রত্যেক দিনই মহিমাধিত ঐশর্ষমর,—আমাদের জীবনের ভূচ্ছতা তাকে লেশমাত্র মলিন করে নি —প্রতিদিনই সে নবীন, সে উচ্ছল, সে পরমাশ্র্য—তার হাতের অমৃতপাত্র একেবারে উপুড় করে ঢেলেও তার এক বিন্দু কর হয় না।

**০** পোষ

### সঞ্চয়-তৃষ্ণা

একদিনের প্রয়োজনের বেশি বিনি সঞ্চয় করেন না আমাদের প্রাচীন সংহিতার সেই দ্বিল গৃহীকেই প্রশংসা করছেন। কেননা একবার সঞ্চয় করতে আরম্ভ করলে ক্রমে আমরা সঞ্চয়ের কল হয়ে উঠি, তখন আমাদের সঞ্চয় প্রয়োজনকেই বহুদ্বে ছাড়িয়ে চলে যায়, এমনি কি, প্রয়োজনকেই বঞ্চিত ও পীড়িত করতে গাকে।

আধ্যাদ্মিক সঞ্চয় সম্বন্ধেও যে এ-কথা থাটে না তা নয়। আমরা যদি কোনো পুণ্যকে মনে করি যে ভবিশ্বং কোনো একটা কললাভের জ্বন্তে তাকে জমাচ্ছি, তা হলে জমানোটাই আমাদের পেরে বসে—তার সম্বন্ধে আমরা রূপণের মতো হরে উঠি—তার সম্বন্ধে আমাদের স্বাভাবিকতা একেবারে চলে যায়; সব কথাতেই কেবল আমরা স্থান্দর দিকে তাকাই, লাভের হিসাব করতে থাকি।

এমন অবস্থার পুণ্য আমাদের আনন্দকে উপবাসী করে রাখে এবং মনে করে উপবাস করেই সেই পুণ্যের বৃদ্ধিলাভ হচ্ছে। এইরপ আধ্যাত্মিক সাধনাক্ষেত্রেও জনেক রূপণ আহারকে জমিরে তুলে প্রাণকে নষ্ট করে।

আধ্যাত্মিক গৃহস্থানিতে আমরা কালকের জন্তে আজকে ভাবব না। তা বদি করি তবে আজকেরটাকেই বঞ্চিত করব। আমরা জমানোর কথা চিন্তাই করব না, আমরা ধরচই জানি। আমাদের প্রতিদিনের উপাসনা বেন আমাদের প্রতিদিনের নিঃশেষ সামগ্রী হয়। মনে করব না তার থেকে আমরা শান্তিলাভ করব, পুণালাভ করব, ভবিশ্বতে কোনো একসমরে পরিত্রাণলাভ করব, বা আর কিছু। যা কিছু সংগ্রহ হরেছে তা হাতে হাতে সমস্তই তাঁকে ঢেলে শেষ করে দিতে হবে; তাঁকেই লব

বদি আমরা মনে করি তাঁর উপাসনা করে আমার পুণ্য হচ্ছে তাহলে সমস্ত পুজা ঈশ্বরকে দেওরা হব না পুণ্যের জন্তেই তার অনেকধানি জমানো হর। বদি মনে করতে আরম্ভ করি ঈশ্বরের যে কাজ করছি তার থেকে লোকহিত হবে তাহলে লোকহিতের উল্লেখনাটা ক্রমেই ঈশ্বরের প্রসাদলাভকে ধর্ব করে দিয়ে বেড়ে উঠতে থাকে। ধর্ষব্যাপারে এই পাপের ছিন্ত দিরেই বিষয়কর্মের সাংসারিকভার চেয়ে জীব্রভর সাংসারিকভা প্রবেশলান্ত করে। তার থেকেই ক্রোধ বিষেষ পরনিন্দা পরশীতন নিশাচরগণ ধর্মের নামে ভাষের গুহাগহরর থেকে বেরিয়ে পড়ে—মভের সঙ্গে মভের বৃদ্ধে পৃথিবী একেবারে রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। তখন ঈশরকে পিছনে ঠেলে য়েখে আমরা এগিয়ে চলতে গাকি। আমরা হিত করব, আমরা প্রণ্য করব, আমরা ঈশরকে প্রচার করব এই কথাটাই ক্রমে জীবন হয়ে বেড়ে উঠতে থাকে—ঈশর করবেন সে আর মনে থাকে না। তখন ঈশরের ভৃত্যেরাই ঈশরের পথ রোধ করে দাঁড়ায়,—কোথায় থাকে শান্তি, কোথায় থাকে হিত, কোথায় থাকে প্র্যা।

তাই আমার এক-একবার ভর হর আমিও বা সকালবেলার ক্রমে ঈশরকে বাদ
দিরে ঈশরের কথা জমাবার ব্যবসা খুলেছি। তোমরা কী করলে বুঝবে, তোমাদের
কী করলে ভালো লাগবে, কী করলে আমার কথা হিতকর হরে উঠবে এই ভাবনা
ক্রমে বৃথি আমাকে পেরে বসে। তার ফল হবে এই বে, উপাসনার উপলক্ষ্যে এমন
একটা কিছু জমানো চলতে থাকবে বার দিকে আমার বারো আনা মন পড়ে থাকবে—
ধদি কেউ বলে তোমার কথা ভালো বোঝা বাছে না - বা তৃমি ভালো সাজিরে
বলতে পার নি তাহলে আমার রাগ হবে।

শুধু তাই নর, আমার কথার ধারা অন্ত লোকে কল পাবে এই চিস্তা শুক্র হরে উঠলে অন্ত লোকের উপর জুলুম করবার প্রবৃত্তি ঘাড়ে চেপে বসে। যদি দেখি যে মনের মতো ফল হচ্ছে না তাহলে অবরদন্তি করতে ইচ্ছা করে, তখন, নিজের শক্তি ও অধিকারকে নর, অন্তেরই বৃদ্ধি ও অভাবকে ধিক্কার দিতে প্রবৃত্তি জরে। তখন আর মনের সঙ্গে প্রদার সঙ্গে বলতে পারি নে যে ইশার তার বহুধাশক্তিযোগে বিচিত্র উপারে বিচিত্র মানবের মঞ্চল কক্ষন - তখন আমাদের অসহিষ্ণু উভাম এই কথাই বলতে থাকে বে আমারই শক্তি আমারই বাক্য আমারই উপারে পৃথিবীর লোককে আমারই মতে বাধ্য করে তাদের ভালো কক্ষক।

সেইজন্তে ওই আমাদের প্রতিদিনের উপাসনা থেকে এই বে কিছু কিছু করে কথা বাটীছি একেই আমি ভয় করি। এই কথা আমার বোঝা না হ'ক, আমার বন্ধন না হ'ক, আমার পথের বাধা না হ'ক। এই কথা সম্পূর্ণ ই তোমার সেবায় উৎসর্গীকৃত যনে করে বেন নিজ খাতে এর কোনো হিসাব না রাখি। এর বদি কোনো কল থাকে তবে ভূমি কলাও—আমার মমতায় নাছি বিচ্ছিত্র করে এ বেন ভূমিঠ হয়। হে নীরব, এই প্রভাতের উপাসনার সমন্ত আকাকে ভূমি গ্রন্থণের ঘারাই সকল করে। আমার কন্টকিত অহংকারের বৃদ্ধ থেকে একে একেবারে উৎপাটিত করে নাও।

#### পার করো

সেই যে সেদিন ভাঙামেলার ভোর রাত্রে নানা হাসিতামাশা-গোলমাল-ভূচ্ছকথার মারখানে গান উঠেছিল—হরি আমার পার করো - সে আমি ভূলতে পারছি নে, সে আমাকে আজও বিশ্বিত করছে।

এই যে কথাটা মামূৰ এতদিন থেকে বলে আসছে, আমার পার করো, এটা একটা আশ্চর্য কথা। তার এই আকাজ্জাটা আপনাকে আপনি সম্পূর্ণ জানে কি না তাও বুঝতে পারি নে।

ষদি কোনো সাধক সংসারের সমস্ত চেষ্টা ছেড়েছুড়ে দিরে তাঁর সাধন-সমূত্রের কূলে এসে দাঁড়িয়ে বলেন, হে সিদ্ধিদাতা, তুমি আমাকে সিদ্ধির কূলে পার করে দাও তবে তার মানে বুঝতে পারি। কিন্তু যার সমূত্রে কোনো উদ্দেশ্য নেই, কোনো সাধনা নেই—তার নাবিক কোথার, তার সমূত্র কোথার, সে কী পার হতে চাচ্ছে? তার এপারটাই বা কোথার আর ওপারটাই বা কোথার?

আমরা আমাদের কাককর্মের ভিড়ের মাঝখানে থেকেই বলছি, হরি পার করো; গাড়োরান বখন গাড়ি চালাচ্ছে, বলছে পার করো; মৃদি যখন চালভাল ওজন করছে, বলছে পার করো।

মনে ক'রো না তারা বলছে আমাদের এই কর্ম হতেই পার করো। তারা কর্মের মধ্যে থেকেই পার হতে চাচ্ছে সেইজন্তে গান গাবার সময় তাদের কাজ কামাই যাচ্ছে না।

হে আনন্দসমূল, এপারও তোমার ওপারও তোমার। কিন্তু একটা পারকে যধন আমার পার বলি তথন ওপারের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ্ন ঘটে। তথন সে আপনার সম্পূর্ণতার অহতেব হতে ভ্রষ্ট হর, ওপারের জন্তে ভিতরে ভিতরে কেবলই তার প্রাণ কাঁদতে থাকে। আমার পারের আমিটি তোমার পারের তুমির বিরহে বিরহিণা। পার হবার জন্তে তাই এত ভাকাভাকি।

এইটে আমার ঘর বলে আমি-লোকটা দিনরাত্রি খেটে মরছে, যতক্ষণ না বলতৈ পারছে এইটে তোমারও ঘর, ততক্ষণ তার বে কত লাহ কত বছন কত ক্ষতি তার সীমা নেই—ততক্ষণ ঘরের কাজ করতে করতে তার অন্তরাদ্ধা কেঁলে গাইতে থাকে, হরি আমার পার করো। যথনই সে আমার ঘরকে তোমার ঘর করে তুলতে পারে তথনই সে ঘরের মধ্যে থেকে পার হরে যার। আমার কর্ম মনে ক'রে আমি লোকটা রাত্রিদিন ব্যবন ইলেইলল করে বেড়ার, তথন সে কত আঘাত পার আর কত্ত আঘাত করে, তথনই

ভার গান, আমায় পার করো—যখন সে বলতে পারে, ভোমার কর্ম, ভখন সে পার হরে গেছে।

আমার ধরকে তোমার ধর করব, আমার কর্মকে তোমার কর্ম করব তবেই তো আমাতে তোমাতে মিল হবে। আমার ধর ছেড়ে তোমার ধরে ধাব, আমার কর্ম ছেড়ে তোমার কর্মে ধাব এ-কথা আমাদের প্রাণের কথা নয়। কেননা, এও যে বিচ্ছেদের কথা। যে-আমির মধ্যে তুমি নেই, আর বে-তুমির মধ্যে আমি নেই তুইই আমার পক্ষে সমান।

এইজন্তেই আমাদের ঘরের মাঝখানেই, আমাদের কাজকর্মের হাটের মধ্যেই দিনরাত রব উঠছে, হরি আমার পার করে। এইখানেই সমুদ্র, এইখানেই পার।

>> त्शीव

#### এপার ওপার

যার সক্ষে আমার সামাক্ত পরিচয় আছে মাত্র সে আমার পালে বসে থাকলেও তার আর আমার মারখানে একটি সম্দ্র পড়ে থাকে—সেটি হচ্ছে অটেডভের সম্দ্র, ওলাসীক্তার সম্দ্র। বলি কোনোদিন সেই লোক আমার প্রাণের বন্ধু হরে ওঠে তথনই সম্দ্র পার হয়ে যাই। তথন আকালের ব্যবধান মিধ্যা হরে যায়, দেহের ব্যবধানও ব্যবধান থাকে না, এমন কি, মৃত্যুর ব্যবধানও অন্তরাল রচনা করে না। বে আহংকার আমাদের পরস্পারের চারদিকে পাঁচিল তুলে পরস্পারকে অভিনিকটেও দ্র করে রাখে, সে যার ক্ষরে পথ ছেড়ে দের সেই আমাদের আপন হয়ে ওঠে।

সেইৰজে কাল বলেছিলুম সমুত্র পার হওরা কোনো একটা স্থান্তর পাড়ি দেবার ব্যাপার নয়, সে হচ্ছে কাছের জিনিসকেই কাছের করে নেওয়া।

বন্ধত আমাদের যত কাছের জিনিস যত দূরে রয়েছে তার দূরত্বটাও ততই ভরানক। এই কারণেই, আমরা আত্মীয়কে যখন পর করি তখন পরের চেয়ে তাকে বেশি পর করি। বার ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আছি তাকে যখন অমুভবমাত্র করি নে তখন সেই অসাড়তা মৃত্যুর অসাড়তার চেয়ে অনেক বেশি।

এই কারণেই, জগতের সকলের চেন্নে বিনি আন্তরতম তাঁকেই বধন দূর বলে জানি তখন তিনি জগতের সকলের চেন্নে দূরে গিছে পড়েন—বিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ তিনি ওই বুল দেয়ালের চেন্নে দূরে দাড়ান—সংসারে তখন এমন কোনো দূরত্ব নেই যার চেরে দূরে তিনি সরে না যান। এই দূরত্বের বেদনা আমরা স্পষ্ট করে উপলব্ধি করি নে বটে কিন্তু এই দূরত্বের ভারে আমাদের প্রতিদিনের অক্তিন্থ, আমাদের বর্ত্বার, কাজকর্ম, আমাদের সমস্ত সামাজিক সম্বদ্ধ ভারাক্রান্ত হরে পড়ে।

অথচ যে সম্প্রপারের জন্তে আমর। কেঁদে বেড়াছি সে পারটা যে কত কাছে—
এমন কি, এপারের চেরেও যে সে কাছে, সে-কথা, যাঁরা জানেন, তাঁরা অত্যন্ত স্পষ্ট
করেই বলেছেন। শুনলে হঠাং আমাদের চমক লাগে—মনে হর এত কাছের কথাকেও
আমরা এতই দূর করে জেনেছিলুম। একেই বলেছিলুম অগম্য, অপার, অসাধ্য।

যাঁরা সমুদ্র পার হরেছেন তাঁরা কী বলেন। তাঁরা বলেন, এষাক্ত পরমাগতিঃ
এষাক্ত পরমাসম্পং, এষাহক্ত পরমোলোকঃ, এষোহক্ত পরম আননাঃ। এষঃ মানে ইনি
—এই সামনেই যিনি, এই কাছেই যিনি আছেন। অক্ত মানে ইহার—সেও ধুব
নিকটের ইহার। ইনিই হচ্ছেন ইহার পরম গতি। যিনি যার পরম গতি তিনি
তার থেকে লেনমাত্র দূরে নেই। এতই কাছে যে তাঁকে ইনি বললেই হয়, তাঁর
নাম করবারও দরকার নেই—"এই ষে ইনি" বলা ছাড়া তাঁর আর কোনো পরিচয়
দেবার প্রয়োজন হয় না। ইনিই হচ্ছেন ইহার সমন্তই। ইনি যে কে এবং ইহার
যে কাহার সে আর বলাই হল না। সমুদ্রের এপারে যে আছে সে তো ওপারের
লোককে এবং বলে না, ইনি বলে না।

ইনি হচ্ছেন ইছার পরমাগতি। আমরা যে চলি, আমাদের চালায় কে ? আমরা মনে করি টাকা আমাদের চালায়, খাতি আমাদের চালায়, মাছুর আমাদের চালায়; বিনি পার হরেছেন তিনি বলেন ইনিই ইছার গতি—এঁর টানেই এ চলেছে—টাকার টান, খ্যাতির টান, মাছুবের টান, সব টানের মধ্যে পরম টান হচ্ছে এঁর—সব টান যেতে পারে কিন্তু সে টান থেকেই যায়—কেননা সব যাওয়ার মধ্যেই তাঁর কাছে যাওয়ার তাগিদ রয়েছে। টাকাও বলে না তুমি এইখানেই থেকে বাও, খ্যাতিও বলে না, মাছুবও বলে না—সবাই বলে তুমি চলো—বিনি পরমাগতি তিনিই গতি দিছেন, আর কেউ যে পথের মধ্যে বরাবরের মতো আটক করে রাখবে এমন সাধ্য আছে কার?

আমরা হরতো মনে করতে পারি পৃথিবী বে আমাকে টানছে সেটা পৃথিবীরই টান, কিছ তাই বদি হবে, পৃথিবীকে টানে কে? স্থকে কে আকর্ষণ করছে? এই বে বিশ্বব্যাপী আকর্ষণের জোরে গ্রহতারানক্ষরকে ধোরাছে, কাউকে নিশ্চন থাকতে দিছে না। সেই বিশ্বাট কেন্দ্রাকর্ষণের কেন্দ্র তো পৃথিবীতে নেই। একটি পরমাগতি আছে, বা আমানত গতি, পৃথিবীয়ও গতি, সুর্বেরও গতি।

এই পরমাগতির কথা শ্বরণ করেই উপনিবৎ বলেছেন "কোছেবাক্তাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ বদেব আকাশ আনন্দোন ক্রাং"—কেই বা কোনোপ্রকারের কিছুমাত্র চেটা করত বদি আকাশ পরিপূর্ণ করে সেই আনন্দ না থাকতেন। সেই আনন্দই বিশ্বকে অনস্কগতি দান করে ররেছেন—আকাশপূর্ণ সেই আনন্দ আছেন বলেই আমার চোথের পাডাটি আমি খুলতে পারছি।

তাই আমি বলছি, আমার পরমাগতি দূরে নেই, আমার সকল ভূচ্ছ গতির মধ্যেই সেই পরমাগতি আছেন। বেমন আপেল ফলটি মাটিতে পড়ার মধ্যেই বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রাকর্ষণশক্তি আছে। আমার শরীরের সকল চলা এবং আমার মনের সকল চেষ্টার বিনি পরমাগতি, তিনি হচ্ছেন এবং, এই ইনি। সেই গতির কেন্দ্র দূরে নয়—এই বে এইখানেই।

তার পরে বিনি আমাদের পরম সম্পৎ, আমাদের পরম আশ্রন্ধ, আমাদের পরম আনন্দ—তিনি আমাদের প্রতিদিনের সমস্ত সম্পদ, প্রতিদিনের সমস্ত আশ্রন্ধ এবং প্রতিদিনের সমস্ত আনন্দের মধ্যেই রয়েছেন। আমাদের ধনজন, আমাদের ঘরত্রার, আমাদের সমস্ত রসভোগের মধ্যেই যিনি পরমন্ধপে রয়েছেন তিনি বে এবং—তিনি বে ইনি—এই বে এইখানেই।

আমার সমস্ত গতিতে সেই পরম গতিকে, আমার সমস্ত সম্পদে সেই পরম সম্পদকে, আমার সমস্ত আশ্রেরে সেই পরম আশ্রেরকে আমার সমস্ত আনন্দেই সেই পরম আনন্দকে এবং বলে জানব—একেই বলে পার হওরা।

১২ পোষ

### मिन

প্রতিদিনই আলোক এবং অন্ধকার, নিল্রা এবং জাগরণ, সংকোচন এবং প্রসারণের মধ্যে দিয়ে আমাদের জীবন চলেছে—একবার তার জোরার একবার তার ভাঁটা। রাত্রে নিল্রার সময় আমাদের সমস্ত ইন্দ্রির-মনের শক্তি আমাদের নিজের মধ্যেই সংহৃত হয়ে আসে। সকাল বেলার সমস্ত জগতের দিকে ধাবিত হয়।

শক্তি যখন কেবল আমাদের নিজের মধ্যে সমাস্ত্ত হয় সেই সমরেই কি আমরা নিজেকে বেশি করে জানি, বেশি করে পাই? আর সকালে যখন আমাদের শক্তি অক্টের দিকে নানা পথে বিকীর্ণ হতে থাকে তখনই কি আমরা নিজেকে হারাই?

ঠিক তার উলটো। কেবল নিজের মধ্যে যখন আমরা আসি তখন আমরা অচেতন, যখন সকলের দিকে যাই তখন আমরা জাগ্রত, তখনই আমরা নিজেকে জানি। যখন আমরা একা তখন আমরা কেউ নই।

আমাদের বণার্থ তাংপর্য আমাদের নিজেদের মধ্যে নেই, তা জগতের সমস্তের মধ্যে ছড়িরে রয়েছে—সেইজন্মে আমরা বৃদ্ধি দিরে, হৃদর দিয়ে, কর্ম দিয়ে কেবলই সমস্তের সক্ষে যুক্ত হতে চাচ্ছি নইলে যে নিজেকে পাই নে অংক্মাকে সর্বত্র উপলব্ধি করব এই হচ্ছে আত্মার একমাত্র আকাজ্ঞা।

আপেল ফলের পতন-শক্তিকে যখন জানী বিশের সকল বস্তুর মধ্যেই দর্শন করলেন তখন তাঁর বৃদ্ধি অতান্ত পরিভৃপ্ত হল। কারণ, সভ্যকে সর্বত্র দেখলেই তার সভ্যমৃতি প্রকাশ পার এবং সেই মৃতিই আমাদের আনন্দ দান করে।

তেমনি আমরা আমাদের নিজেকে সর্বন্ধ ব্যাপ্ত দেখব এই হলেই নিজেকে সত্যরূপে দেখা হয়। নিজের এই সত্যকে যতই ব্যাপক করে জানব ততই আমাদের আনন্দ হত্ত্বে। যে কেউ আমাদের আপনাকে তার নিজের ভিতর খেকে বাইরের দিকে টেনে নিয়ে তাকে আমাদের কাছে সত্যতররূপে প্রকাশ করে তাকেই আমরা আত্মীর বলি, সেই আমাদের আনন্দ দেয়।

এই কারণেই মানবান্ধা বহু প্রাচীন যুগ হতে গৃহ বল, সমাঞ্চ বল, রাজ্য বল, বা কিছু স্টে করছে তার ভিতরকার একটি মাত্র মূল তাৎপর্ব এই বে, মাত্রব একাকিছ

পরিহার করে বছর মধ্যে বিচিত্রের মধ্যে আপনার নানা শক্তিকে নানা সহছে বিস্তৃত করে দিয়ে নিজেকে বৃহৎক্ষেত্রে উপলব্ধি করবে—এই তার যথার্থ সুধ। এইজস্কেই বলা হরেছে "ভূমিব সুধং নায়ে স্থমতি"—ভূমাই সুধ অয়ে সুধ নেই। তার কারণ, অয়ে আছাও অয় হয়।

বে সমাজ সভ্য সেই সমাজ বছকে বিচিত্রভাবে আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে বলেই সে সমাজের গোরব। নইলে কেবল উপকরণবাহল্য এবং স্থবিধার সমাবেশ তার সার্থকতা নয়।

সভাসমাজে বেধানে জ্ঞান প্রেম ও কর্মচেষ্টা নিয়ত দ্রপ্রসারিত ক্ষেত্রে সর্বদাই সচেষ্ট হয়ে আছে সেইখানে বে-মাম্বর বাস করে সে ক্ষ্ম হয়ে থাকে না। সে বাক্তির শক্তি অল্প হলেও সে শক্তি সহজেই নিজেকে সার্থক করবার অবকাশ পার। এইজন্তেই সকলের বোগে ভূমার যোগে সভাসমাজবাসী প্রত্যেকেই বধাসম্ভব বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

যে সমাজ সভ্য নয় সে সমাজে স্বভাববলিষ্ঠ লোকও তুর্বল হয়ে থাকে, কারণ সে সমাজের লোকেরা আপনাকে যথেষ্ট পরিমাণে পায় না। সে সমাজে যে-সকল প্রতিষ্ঠান আছে সে কেবল যরের উপযোগী গ্রামের উপযোগী, ভূমার সঙ্গে যে-সকল সংকীর্ণ প্রতিষ্ঠানের যোগ নেই—সেধানে চিন্তসমূদ্রের জোরার এসে পৌছোর না; এইজজে সেধানে মাহুয় নিজের সত্য নিজের গোরব অহুভব করে শক্তিলাভ করতে পারে না, সে সর্বত্র পরাভৃত হরে থাকে। তার দারিজ্যের অন্ত থাকে না।

এইজন্তেই আমাদের সভ্যতার সাধনা করতে হবে, রেলওরে টেলিগ্রাক্ষের জন্তে নর। কারণ, রেলওরে টেলিগ্রাকেরও লেব গম্যন্থান হচ্ছে মাতুর—কোনো স্থানীর ইক্টেশন বিশেষ নয়।

এই সভ্যতা-সাধনার গোড়াকার কথাই হচ্ছে ধর্মবৃদ্ধি। বতই আপনার প্রসার অব্ধ হর ততই ধর্মবৃদ্ধি অব্ধ হলেও চলে। নিজের বরে সংকীর্ণ জারগার বখন কাজ করি তখন ধর্মবৃদ্ধি সংকীর্ণ হলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু বেখানে বহুলোককে বহুবন্ধনে বাধতে হয় সেখানে ধর্মবৃদ্ধি প্রবেশ হওরা চাই। সেখানে ধর্মবৃদ্ধি অধ্যবসায় ত্যাগ সেবাপরতা লোকহিতৈবা সমস্তই খুব বড়ো রক্ষের না হলে নয়। বন্ধ কোনো মতেই বৃহৎ হয়ে উঠতে পারে না বদি তাকে ধরে রাখবার উপবোধী ধর্মও বৃহৎ না হয়—ধর্ম বখনই ছুর্মল হয় তখনই বৃহৎ সমাজ বিশ্লিষ্ট হয়ে ভেঙে চারিদিকে ছড়িরে পড়ে কখনোই কেন্ট তাকে বাধতে পারে না।

° অভএব যখনই বছব্যাপারবিশিষ্ট বছদ্রব্যাপ্ত বছশক্তিশালী কোনো সভ্যসমাজকে

দেশব তখনই গোড়াতেই ধরে নিতে হবে তার ভিতরে একটি প্রবল ধর্মবৃদ্ধি আছে— নইলে এতলোকে পরস্পরে বিশাস পরস্পরে যোগ, এক মুহূর্তও থাকতে পারে না।

আমাদের দেশের সমাজেও সমন্ত ক্সতা বিচ্ছিন্নতা দূর করে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে
ভূমার প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে মানবাত্মা কথনোই বলিষ্ঠ এবং আনন্দিত হতে পারবে
না। সাধারণের সলে প্রত্যেকের যোগ বতই নানা প্রকার আচারে বিচারে বাধা প্রাপ্ত
হতে থাকবে ততই আমাদের নিরানন্দ, অক্ষমতা ও দারিদ্রা কেবলই বেড়ে চলবে।
আমাদের দেশে বছর সলে ঐক্যযোগের নানা স্থোগ রচনা করতে না পারলে আমাদের
মহত্বের তপতা চলবেনা।

সেই স্থ্যোগ রচনা করবার জন্তে আমরা নানাদিক থেকে চেষ্টা করছি। কিছ ছোটো-বড়ো আমরা যা কিছু বেঁধে তুলতে চাচ্ছি তার মধ্যে যদি কেবলই বিশ্লিষ্টতা এসে পড়ছে এইটেই দেখা যার তাহলে নিশ্চরই বুরতে হবে গোড়ার ধর্মবৃদ্ধির তুর্বলতা আছে — নিশ্চরই সত্যের অভাব আছে, ত্যাগের কার্পণ্য আছে, ইচ্ছার জড়তা আছে; নিশ্চরই শ্রদার বল নেই এবং পূজার উপকরণ থেকে আমাদের আত্মাভিমান নিজের জন্য রহং অংশ চুরি করবার চেষ্টা করছে; নিশ্চরই পরস্পরের প্রতি ইবা ররেছে, ক্ষমা নেই; এবং মঙ্গলকেই মঙ্গলের চরম ফলরূপে গণ্য করতে না পারাতে আমাদের অধ্যবসার ক্ষ্ম বাধাতেই নিরম্ভ হয়ে যাচেছ।

অতএব আমাদের সতর্ক হতে হবে। বেখানে ক্বতকার্বতার বাধা বটবে সেখানে নির্বাক উপকরণের প্রতি দোষারোপ করে বেন নিশ্চিম্ব হবার চেষ্টা না করি। পাপ আছে তাই বাঁধছে না, ধর্মের অভাব আছে তাই কিছুই ধরা বাছে না। এইজক্তেই আমরা বিছিন্ন হরে ক্স্তু হরে সর্ববিষরেই নিম্নল হরে ঘূরে বেড়াছি—এইজক্তেই আমাদের জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান, প্রাণের সঙ্গে প্রাণ, চেষ্টার সঙ্গে চেষ্টা সম্মিলিত হরে মানবাত্মার উপযুক্ত বিহারক্ষেত্র নির্মাণ করছে না - আমাদের আত্মা কোনোমতেই সেই বিশ্বকর্মা বিরাট পুরুবের সঙ্গে যুক্ত হবার যোগ্য নিজের বিরাট রূপ ধারণ করতে পারছে না।

১৩ পোষ

## वाजि

গতকল্য রাজি এবং দিন, নিজা এবং জাগরণের একটি কথা বলা হয় নি। সেটাই হচ্ছে প্রধান কথা।

বখন আমরা আগ্রত থাকি তখন আয়াদের শক্তির সকে শক্তির লীলা ঘটে। বিশ্বনীর বিশ্বকর্মের সঙ্গে আয়াদের কর্মের যোগসাধন হয়। বিনি "বহুধাশক্তিযোগাং বর্ণাননেকারিছিতার্থোদখাতি"— তাঁরই সেই বছবিভক্ত শক্তির বিচিত্র প্রবাহ-পথে আয়াদের চেষ্টাকে চালন করে আয়রা শক্তির আশ্চর্য গতিসকল আবিষ্কার করে আনন্দিত হই। এক সমরে যেখানে মনে করেছিলুম শক্তির শেষ, চলতে গিয়ে দেখতে গাই সেখান থেকে পথ আবার একটা নৃতন বাঁক নিয়েছে;— এমনি করে জগন্ব্যাপারের সেই বছুধাশক্তির মধ্যে নিজের শক্তিকেও বছুধা করে দিয়ে তার সঙ্গে সকল দিকে সমান গতিলাভ করবার জন্যে আয়াদের চিত্ত উৎসাহিত হরে ওঠে।

এমনি করে আমাদের আগ্রত চৈতক্ত সমস্ত ইন্দ্রিরশক্তি ও মানসশক্তির জালকে চতুর্দিকে নিক্ষেপ করে নানা বেগ, নানা স্পর্ণ, নানা লাভের খারা নিজেকে সার্থক করে।

কিন্তু কেবলই জাল বাইচ করে তো জেলের চলে না। জালে গ্রন্থি পড়ে, জাল ছিঁড়ে আসে, জাল মলিন হয়। তখন আবার সেগুলো সংশোধন করে নেবার জক্তে জাল-বাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিতে হয়।

বাত্রে নিস্তার সময় আমরা প্রাণের জাল-বাওয়া, চেতনার জাল-বাওয়া একেবারে বছ করে দিই। তথন সংশোধন ও ক্ষতি-প্রণের সময়। তথন আমাদের ছিন্নভিন্ন গ্রন্থিল মলিন জালটিকে তাঁর হাতে সমর্পন করে দিতে হয় "য এয় স্থপ্তেম্ জাগতি কামং কামং প্রথা নির্মিমাণং" যে পুরুষ, সকলে যখন স্থপ্ত তথন জাগ্রত থেকে, প্রয়োজনসকলকে নির্মাণ করছেন।

• অতএব একবার করে নিজের সমস্ত চেটাকে সংবরণ করে সম্পূর্ণভাবে সেই বিখপ্রাণের হাতে আমাদের প্রাণকে সমর্পণ করে দিতে হয়—সেই সমরে আমরা গাছপালার
সমান হরে যাই, প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের কোনো বিজেপ থাকে না, আমাদের অহংকারের
একেবারে নিবৃত্তি হয়, তথনই আমরা নিধিলের অন্তর্ধতী যে গভীর আরাম তাকেই লাভ
করি। জেগে উঠে বৃষতে পারি যে, বিশ্রামকে আমরা এতক্ষণ কেবলমাত্র শৃহ্যতারপে
পাই নি, তা একটা পূর্ণ বস্তু, আমাদের নিক্টেইতা নিক্টেডয়ের মধ্যেও সে একটা

আরাম—সেটা হচ্ছে বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির মূলগত আরাম - যে আরামের স্থামল মৃতি ও নির্বাক প্রকাশ আমরা শাখাপল্লবিত নিশুক্ক বনস্পতির মধ্যে দেখতে পাই।

এই ষেমন আমাদের প্রাণকে প্রতি রাত্রে প্রকৃতির হাতে সমর্পণ করে দিয়ে আমরা প্রভাতে নৃতন প্রাণচেষ্টার জন্তে প্নরায় প্রস্তত হয়ে উঠি – তেমনি দিনের মধ্যে অস্তত একবার করে আমাদের আত্মাকে পরমাত্মার হাতে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে দেবার প্রয়োজন আছে — নইলে আবর্জনা জমে ওঠে, ভাঙাচোরাগুলো সারে না, তাপ বাড়তেই থাকে —কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলো তাদের প্রয়োজনকে অভিক্রম করে

সেইজন্তে প্রভাতে উপাসনার সময়ে আমাদের সকল চেষ্টাকে ক্ষান্ত করে সব রিপুকে শান্ত করে কিছুকালের জন্তে পরমান্তার সক্ষে আমাদের আপনার পরিপূর্ণ সামঞ্জন্ত স্থাপন করে নেওরা দরকার – সেই সময়ে আমাদের অন্তরের মধ্যে পরমান্তাকে সম্পূর্ণ পথ ছেড়ে দিতে হবে; তাহলে সেই একান্ত আত্মবিসর্জনের স্থগভীর শান্তির স্থোগে আমাদের মনের ব্যাধির মধ্যে স্থান্থ্যের সঞ্চার হবে, সমস্ত সংকোচন প্রসারিত হয়ে যাবে এবং স্কদরগ্রন্থিকী শিধিল হয়ে আসবে।

তার পরে উপাসনাশান্ত সেই আমাদের অন্তরপ্রকৃতি যখন সংসারে বিচিত্রের মধ্যে, বহুর মধ্যে বিভক্ত হয়ে ব্যাপ্ত হয়ে নানা আকারে প্রকারে আত্মোপলান্ধিতে প্রবৃত্ত হবে তথন সকল কাজে সে গন্তীরভাবে পবিত্রভাবে নিযুক্ত হতে পারবে, তথন কথায় কথায় চতুর্দিককে সে আঘাত দিতে থাকবে না, তখন তার সমন্ত চেষ্টার মধ্যে শান্তি থাকবে। বিশাল বিশের বিচিত্র ব্যাপারের মধ্যে যেমন একটি আশুর্ব সামক্ষণ্ঠ আছে, যেটি থাকাতে সমন্ত চেষ্টার মৃতি শান্ত ও শক্তির মৃতি শুন্দর হয়ে উঠেছে — যেটি খাকাতে বিশ্বকাথ একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশালা অথবা প্রকাণ্ড কারখানাঘরের মতো কঠোর আকার ধারণ করে নি — আমাদের চেষ্টার মধ্যে সেই সামক্ষণ্ঠ থাকবে, আমাদের কর্মের মধ্যে সেই সৌন্ধর্ব ফুটে উঠবে। ঈশ্বর যেমন করে কান্ধ করেন, কিছুক্ষণ তার কাছে আমাদের সমন্ত অহংকারটি নির্ভ করে দিরে তার সেই পরম স্থন্দর কোনলাটি শিখে নেব। আপনাকে তার চরণপ্রান্তে উপন্থিত করে দিরে বলব, জননী, প্রাতঃকালে এর উপরে তোমার নিপুণ হস্তটি একবার স্পর্শ করে দাও — তাহলে গভকল্যকার সংসারের আখাতে প্রে উপরে যে সকল ছিয়তা এসেছে তা সমস্কই সেরে যাবে।

আমরা বদি প্রতিদিন দিবাসারস্তে তাঁর পবিত্র হস্তের স্পর্শ ললাটে গ্রহণ করে নিমে
বাই এবং সে কথা বদি স্থরণ রাখি তবে ললাটকে আর ধূলিতে লুটিত করতে পারব না।
এই উপাসনার স্থরটি যেন তানপুরার স্থরের মতো আমাদের মধ্যে সমস্তদিন নিয়তই

বাজতে থাকে—যাতে আমাদের প্রত্যেক ক্থাটি এবং ব্যবহারটকে সেই স্থরের সঙ্গে মিলিরে নিরে বিভার করতে পারি এবং সমস্ত দিনকে বিভার সংগীতে পরিণত করে সংগারের কর্মক্ষেকে আনন্দক্ষেত্র করে ভূলতে পারি।
১৪ পৌর

#### প্রভাতে

প্রভাতের এই পবিত্র প্রশাস্ত মুহূর্তে নিজের আত্মাকে পরমাত্মার মধ্যে একবার সম্পূর্ণ সমাবৃত করে দেখো সমস্ত ব্যবধান দূর হয়ে বাক। নিমগ্ন হয়ে বাই, নিবিষ্ট হয়ে বাই, তিনি নিবিড্ডাবে আমাদের আত্মাকে গ্রহণ করেছেন এই উপলব্ধি ধারা একাস্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠি।

নইলে আমাদের আপনার সত্য পরিচর হর না। ভূমার সঙ্গে বোগবৃক্ত করে না **एमराल निरक्तक कृ**ष्ट वरल खम इद, निरक्तक पूर्वल वरल मिथा। शाद्यश इद। जामि व्य किছুমাত कृष्ट नहे, व्यन्ष्ट नहे, यानवन्त्रात्क महाशूक्त्त्वता जात श्रमान क्रित्रह्न-जात्कत যে সিদ্ধি সে আমাদের প্রত্যেকের সিদ্ধি—আমাদের প্রত্যেক আত্মার শক্তি তাঁদের মধ্যে প্রত্যক্ষ হরেছে। বাতির উর্ধ্বভাগ বখন আলোকশিখা লাভ করেছে তখন সে লাভ সমস্ত বাতির বাতির নিতান্ত নিম ভাগেও সেই অলবার ক্ষমতা ররেছে - যখন সময় হবে সেও জলবে—যখন সময় না হবে তখন সে উপরের জলস্ক অংশকে ধারণ করে থাকবে। প্রতিদিন প্রভাতের উপাসনার নিজের ভিতরকার মানবান্ধার সেই মাহান্ধাকে আমরা ষেন একেবারে বাধামুক্ত করে দেখে নিতে পারি। নিজেকে দীন দরিত্র বলে আমাদের ৰে শ্ৰম আছে সেই শ্ৰম বেন দূর করে যেতে পারি। আমরা যে কেবল বরের কোণে ব্দ্মলাভ করেছি বলে একটা সংবার নিবে বসে আছি সেটা বেন ত্যাগ করে স্পষ্ট অমুভব করি ভূতুর: বর্গোকে আমার এই শরীরের জন্ম সেইজন্মে বছলক যোজন দূর পথ হতে আমাদের জ্যোতিক কুট্ৰগণ আমাদের তম্ব নেবার জন্তে আলোকের দূত পাঠিয়ে দিক্তন। আর আমার অহংকারটুকুর মধোই বে আমার আত্মার চরম আবাস তা নয়-বে অধ্যাত্মলোকে তার স্থিতি সে হচ্ছে ব্রহ্মলোক। বে অগৎসভার আমরা এসেছি এধানে রাজত্ব করবার আমাদের অধিকার, এবানে আমরা দাসত্ব করতে আসি নি। বিনি কুমা তিনি স্বরং আমাদের ললাটে রাজটিকা পরিয়ে পাঠিরেছেন। অতএব আমরা द्यन निरम्दर पकुनीन वरन माथा दिए करत क्राःकृष्ठित इरव जाःजादत जकतन ना कति-নিব্দের অনম্ভ আভিজাত্যের গোরবে নিব্দের উচ্চ স্থানটি যেন গ্রহণ করতে পারি।

আকাশের অন্ধকার ধেমন নিতান্ত কাল্পনিক পদার্থের মডো দেখতে দেখতে কেটে গেল—আমাদের অন্তরপ্রকৃতির চারদিক থেকে সমস্ত মিধ্যা সংস্কার তেমনি করে মৃহুর্তে কেটে যাক। আমাদের আত্মা উদরোমুখ স্থর্বের মডো আমাদের চিত্তগগনে তার বাধামৃক্ত জ্যোতির্ময় স্বরূপে প্রকাশ পাক—তার উজ্জ্বল চৈতন্যে তার নির্মল আলোকে আমাদের সংসারক্ষ্মে সর্বত্র পূর্ণভাবে উদ্ভাসিত হ'ক।

১৫ পোষ

### বিশেষ

জগতের সর্বসাধারণের সঙ্গে সাধারণভাবে আমার মিল আছে—ধূলির সঙ্গে পাধরের , সঙ্গে আমার মিল আছে, ঘাসের সঙ্গে গাছের সঙ্গে আমার মিল আছে; পশুপক্ষীর সঙ্গে আমার মিল আছে; কিন্তু এক জারগার একেবারে মিল নেই—যেখানে আমি হচ্ছি বিশেষ। আমি যাকে আজ আমি বলছি এর আর কোনো দ্বিতীয় নেই। ঈশবের অনস্ক বিশ্বস্পষ্টির মধ্যে এ-স্পষ্ট সম্পূর্ণ অপূর্ব— এ কেবলমাত্র আমি, একলা আমি, অহুপম অভুলনীয় আমি। এই আমির যে জগৎ সে একলা আমারই জগৎ—সেই মহা বিজনলোকে আমার অন্তর্বামী ছাড়া আর কারও প্রবেশ করবার কোনো জ্লো নেই।

হে আমার প্রাকৃ, সেই যে একলা আমি, বিশেষ আমি, তার মধ্যে তোমার বিশেষ আনন্দ, বিশেষ আবিভাব আছে— সেই বিশেষ আবিভাবটি আর কোনো দেশে কোনো কালে নেই। আমার সেই বিশিষ্টতাকে আমি সার্থক করব প্রাকৃ। আমি নামক তোমার সকল হতে সম্পূর্ণ স্বতম্ব এই যে একটি বিশেষ লীলা আছে, এই বিশেষ লীলায় তোমার সঙ্গে যোগ দেব। এইখানে একের সঙ্গে এক হরে মিলব।

পৃথিবীর ক্ষেত্রে আমার এই মানবজ্বয় তোমার সেই বিশেষ লীলাটিকে যেন সৌন্দর্বের সজে সংগীতের সজে পবিত্রতার সজে মহন্দের সজে সচেতনভাবে বহন করে নিরে যুার। আমাতে তোমার যে একটি বিশেষ অধিষ্ঠান আছে সে কথা যেন কোনোদিন কোনো-মতেই না ভোলে। অনম্ভ বিশ্বসংসারে এই যে একটি আমি হয়েছি মানবজীবনে এই আমি সার্বক হ'ক।

এই আমিটিকৈ আর সকল হতে স্বতন্ত্র করে অনাদিকাল থেকে তুমি বহন করে আনহ। সুর্ব চক্ত গ্রহ তারার মধ্যে দিয়ে একে হাতে ধরে নিম্নে এসেছ কিন্তু কারও

সঙ্গে একে জড়িরে ফেল নি। কোন নীহারিকার জ্যোতির্ময় বাঙ্গনির্মর থেকে অণুপরমাণুকে চালন করে কত পুষ্টি, কত পরিবর্তন, কত পরিণতির মধ্যে দিয়ে এই আমিকে আৰু এই শরীরে ফুটিরে ভূলেছ। তোমার সেই অনাদিকালের সন্ধ আমার এই দেহটির মধ্যে সঞ্চিত হরে আছে। অনাদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত অনস্ক সৃষ্টির মাৰণান দিয়ে একটি বিশেষ রেণাপাত হয়ে এসেছে সেটি হচ্ছে এই আমির রেণা— সেই রেখাপথে তোমার সঙ্গে আমি বরাবর চলে এসেছি। সেই ভূমি আমার অনাদি পথের চালক, অনম্ভ পথের অন্বিতীয় বন্ধ তোমাকে আমার সেই একলা বন্ধৰূপে আমার জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করব। আর কোনো কিছুই তোমার সমান না হ'ক, তোমার চেরে বড়ো না হ'ক। আর আমার এই যে সাধারণ জীবন বা নানা স্থাত্কা চিম্বাচেষ্টা দারা আমি সমস্ত তব্লগতা পশুপক্ষীর সঙ্গে একত্তে মিলে ভোগ করছি সেইটেই নানাদিক দিয়ে প্রবল হয়ে না ওঠে. আমাতে তোমার বে একটি বিলেব স্পর্ন, বিলেব ক্রিরা, বিশেষ আনন্দ অনস্ককালের স্মহদ ও সার্থিরূপে রয়েছে তাকে যেন আচ্ছর করে না পাড়ার। আমি বেখানে ব্রগতের সামিল সেখানে তোমাকে জ্গদীশর বলে মানি, তোমার সব নিরম পালন করবার চেষ্টা করি, না পালন করলে তোমার শান্তি গ্রহণ করি—কিন্তু আমিব্ধপে তোমাকে আমি আমার একমাত্র বলে জানতে চাই। সেইখানে ভূমি আমাকে স্বাধীন করে দিয়েছ—কেননা স্বাধীন না হলে প্রেম সার্থক হবে না. हेक्कांत्र मरक हेक्का मिनार ना, नीनांत्र 'मरक नीनांत्र सांग हरू भातर ना। এहेकांक এই স্বাধীনতার আমি-ক্ষেত্রেই আমার সব তাখের চেরে পরম তাখ তোমার সঙ্গে বিচ্ছের অর্থাৎ অহংকারের দ্বঃণ, আর, সব স্থাধের চেবে পরম সুধ তোমার সঙ্গে মিলন, অর্থাৎ প্রেমের স্থব। এই অহংকারের তুঃব কেমন করে ঘূচবে সেই ভেবেই বৃদ্ধ ভপস্তা করেছিলেন এবং এই অহংকারের তুংখ কেমন করে খোচে সেই জানিয়েই একৈ প্রাণ ি দিরেছিলেন। হে পুত্র হতে প্রির, বিদ্ধ হতে প্রির, হে অস্তরতম প্রির্তম, এই আমি-निक्कारनहे व राजभात प्रत्मनीना । त्नहेक्ट राज अहेगारनहे अर निमाकन पूर्व अवर সে ত্বংশের এমন অপরিসীম অবসান--সেইজন্তেই তো এইধানেই মৃত্যু--এবং অমৃত সেই মৃত্যুর বক্ষ বিদীর্ণ করে উৎসারিত হচ্ছে। এই ত্রংখ ও সুখ, বিচ্ছেদ ও মিলন, অমৃত **७ मृङ्गा, এই ডোমার हक्किन ७ वाम छूटे वाह, এর মধ্যে সম্পূর্ণ ধরা দিয়ে যেন বলতে** शाति, **आ**यात त्रव मिटिए , आमि आत किहरे हारे ता।

३७ लीव ३७३६

## প্রেমের অধিকার

কাল রাত্রে এই গানটা আমার মনের মধ্যে বাঞ্চলি—

"নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাতিরা দাও।

মাঝে কিছু রেখো না, থেকো না দূরে।

নির্জনে সজনে অস্তরে বাহিরে নিত্য তোমারে হেরিব,

সব বাধা ভাতিরা দাও।"

কিছু এ কেমন প্রার্থনা। এ প্রেম কার সঙ্গে। মানুষ কেমন করে একথা কল্পনাতে এনেছে এবং মূখে উচ্চারণ করেছে যে বিশ্বভূবনেশরের সঙ্গে তার প্রেম হবে।

বিশ্বভূবন বলতে কতথানি বোঝায় এবং তার তুলনায় একজন মাহ্রব বে কত ক্ষ্র সে কথা মনে করলে যে মুখ দিয়ে কথা সরে না। সমন্ত মাহ্রবের মধ্যে আমি ক্র, আমার স্থ-তুঃখ কতই অকিঞ্চিংকর। সৌরজগতের মধ্যে সেই মাহ্রষ এক মৃষ্টি বালুকার মতো হৎসামান্ত—এবং সমন্ত নক্ষরলোকের মধ্যে এই সৌরজগতের স্থান এত ছোটো বে অক্রের হারা তার গণনা করা তুঃসাধা।

সেই সমস্ত অগণ্য অপরিচিত লোকলোকান্তরের অধিবাসী এই মুহূর্তেই সেই বিশ্বেশরের মহারাজ্যে তাদের অভাবনীয় জীবনধাত্রা বহন করছে। এমন সকল জ্যোতিকলোক অনন্ত আকাশের গভীরতার মধ্যে নিমগ্ন হরে রয়েছে ধার আলোক যুগ্যুগান্তর হতে অবিশ্রাম বাত্রা করে আজও আমাদের দ্রবীক্ষণ ক্ষেত্রে এসে প্রবেশ করে নি। সেই সমস্ত অজ্ঞাত অদৃশ্র লোকও সেই পরমপুরুবের পরমশক্তির উপরে প্রিমৃহূর্তেই একান্ত নির্ভর করে রয়েছে, আমরা তার কিছুই জানি নে।

এমন যে অচিস্থনীয় ব্রহ্মাণ্ডের প্রমেশ্বর—তাঁরই সঙ্গে এই কণার কণা, অণুর অণু, বলে কিনা প্রেম করবে! অর্থাৎ, তাঁর রাজসিংহাসনে তাঁর পাশে গিরে বসবে! অনস্থ আকাশে নক্ষত্রে নক্ষত্রে তাঁর জগংবজ্ঞের হোমহতাশন যুগ্যুগান্তর জনছে আমি সেই ম্ক্রক্ষেত্রের অসীম জনতার একটি প্রান্তে দাঁড়িয়ে কোন্ দাবির জোরে বারীকে বলছি এই ম্ক্রেশ্বের এক শব্যায় আমাকে আসন দিতে হবে!

বড়ো হরে ওঠবার জন্তে মাহুবের আকাজ্জার সীমা নেই একথা জানা কথা। ওনেছি
না কি আলেকজাগুর এমনি ভাবে কথা বলেছিলেন যে একটা পৃথিবী জন্ন করে তাঁর
কুম হচ্ছে মা, জার একটা পৃথিবী যদি থাকত তবে তিনি জন্নবাঞার বেরোতেন।

ত্বেলা বার আর জোটে না সেও কুবেরের ভাগুরের স্বপ্ন দেবে। মান্থবের আকাজ্ঞা বে কোনো ক্রনাকেই অসম্ভব বলে মানে না এমন প্রমাণ অনেক আছে।

মাছৰ জগৰীশৱের সবে প্রেম করতে চার এও কি তার সেই অত্যাকাজ্ঞারই একটা চরম উন্নস্ততা ? তার অহংকারেরই একটা অশাস্ত পরিচর ?

কিছ এর মধ্যে তো অহংকারের লক্ষণ নেই। তার প্রেমের জল্পে যে লোক থেপেছে—সে যে নিজেকে দীন করে—সকলের পিছনে সে বে দাঁড়ায় এবং যাঁরা ঈশবের প্রেমের দরবারের দরবারি তাঁদের পারের খুলো পেলেও সে যে বাঁচে। কোনো ক্ষমতা কোনো ঐশর্বের কাঙাল সে নয়—সমস্তই সে যে ত্যাগ করবার জন্তেই প্রস্তুত হরেছে।

সেইজন্তেই ব্যাৎস্টির মধ্যে এইটেই সকলের চেরে আশ্চর্য বলে আমার মনে হর যে, মাছ্য তাঁর প্রেম চার—এবং সকল প্রেমের চেরে সেইটেকেই বড়ো সভ্য, বড়ো লাভ বলে চার। কেন চার? কেননা মাছ্য যে অধিকার পেরেছে। এই প্রেমের দাবি বিনি ক্ষারে দিরেছেন তাঁরই সক্ষে যে প্রেম এতে আর ভর লক্ষা কিসের।

তিনি বে আমাকে একটি বিশেষ আমি করে তুলে সমস্ত ব্দাৎ থেকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন এইখানেই বে আমার সকলের চেরে বড়ো দাবি—সমস্ত স্বর্ধ চক্র তারার চেরে বড়ো দাবি। সর্বত্র বিশের ভারাকর্বণের টান আছে, আমার এই স্বাতন্ত্রাটুকুর উপর তার কোনো টান নেই। যদি থাকত তাহলে সে যে একে ধ্লিরাশির সক্ষে মিশিরে এক করে দিত।

প্রকাণ্ড জগতের চাপ এই আমিটুকুর উপর নেই বলেই এই আমিটি নিজের গোঁরব রক্ষা করে কেমন মাধা ভূলে চলেছে। পুরাণে বলে কাশী সমস্ত পৃথিবীর বাইরে। বস্তুত আমিই সেই কাশী। আমি জগতের মারধানে থেকে সমস্ত জগতের বাইরে।

সেইবারেই বাগতের সাবে নিবেকে ওজন করে কুন্তু বললে তো চলবে না। তার সাবে আমি তো ভুলনীয় নই।

আমি বে একজন বিশেব আমি। আমাতে তাঁর শাসন নেই, আমাতে তাঁর বিশেব আনন্দ। সেই আনন্দের উপরেই আমি আছি, বিশ্বনিরমের উপরে নেই, এইজন্তেই এই আমির ব্যাপারটি একেবারে স্পষ্টছাড়া। এইজন্তেই এই পরমান্দর্য আমির দিকেই তাকিরে উপনিবং বলে গিরেছেন "বা স্পূর্ণা সর্বা স্থারা সমানং বৃক্ষং পরিবস্বজাতে।" বলেছেন, এই আমি আর তিনি, সমান ক্লুক্ষর ভালে ছুই পাধির মতো, ছুই স্থা একেবারে পাশাপাশি বলে আছেন।

ভার অগতের রাজ্যে আমাকে খাজনা হিতে হয়; এই জলস্থল আকাশ বাতাসের

অনেক রকমের ট্যাক্স আছে সমন্তই আমাকে কড়ার গণ্ডার চুকিরে দিতে হর—বেধানে কিছু দেনা পড়ে সেইখানেই প্রাণ বেরিরে যার। কিন্তু আমার এই আমিটুকু একেবারে লাখেরাজ, ওইখানেই বন্ধুর মন্দির কিনা, আমার সঙ্গে তাঁর কথা এই বে, তুমি ইচ্ছা করে আমাকে যা দেবে তাই নেব - বদি না দাও তবু আমার যা দেবার তার থেকে বঞ্চিত করব না।

এমন যদি না হত তবে তাঁর জ্বগংরাজ্যের একলা রাজা হয়ে তাঁর আনন্দ কী হত। কোষাও বাঁর কোনো সমান নেই তিনি কী ভয়ংকর একলা, কী অনস্ক একলা। তিনি ইচ্ছা করে কেবল প্রেমের জ্বোরে এই একাধিপত্য এক জ্বায়গায় পরিত্যাগ করেছেন। তিনি আমার এই আমিটুকুর কুঞ্চবনে বিশেষ করে নেমে এসেছেন—বয়ু হয়ে আপনি ধরা দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন, "আমার চক্র স্থর্বের সঙ্গে তোমার নিজের দামের হিসাব করতে হবে না। কেননা ওজন দরে তোমার দাম নয়। তোমার দাম আমার আনন্দের মধ্যে—তোমার সঙ্গেই আমার বিশেষ প্রেম বলেই তুমি তুমি হয়েছ।"

এইখানেই আমার এত গোরব যে তাঁকে স্কুদ্ধ আমি অস্বীকার করতে পারি। বলতে পারি আমি তোমাকে চাই নে। সে কথা তাঁর ধূলি জ্বলকে বলতে গেলে তারা সম্ভ করে না, তারা তখনই আমাকে মারতে আসে। কিন্তু তাঁকে যখন বলি, তোমাকে আমি চাই নে, আমি টাকা চাই, খ্যাতি চাই—তিনি বলেন আচ্ছা বেশ। বলে চুপ করে সরে বসে থাকেন।

এ দিকে কখন এক সময়ে হঁশ হয় যে আমার আন্থার যে নিভ্ত নিকেতন, সেধানকার চাবি তো আমার থাতাঞ্জির হাতে নেই—টাকা কড়ি ধন দৌলত তো সেধানে কোনোমতে পৌছোর না। ফাঁক থেকেই বায়। সেধানকার সেই একলাবরটি জগতের আর একটি মহান একলা ছাড়া কেউ কোনোমতেই ভরাতে পারে না। যে দিন বলতে পারব আমার টাকার কাজ নেই, খ্যাতিতে কাজ নেই, কিছুতে কাজ নেই, ভূমি এস; যে দিন বলতে পারব চক্রসূর্যহীন আমার এই একলা বরটিতে ভূমি আমার আর আমি তোমার, সেই দিন আমার বরলব্যায় বর এসে বসবেন— সেই দিন আমার আমি সার্থক হবে।

সে দিন একটি আশ্চর্য ব্যাপার এই ঘটবে যে, নিজেকে যতই দীন বলে জানব তার প্রেমকে ততই বড়ো করে ব্যাব। তার প্রেমের ঐশর্বের উপলব্ধিতে তার প্রেমকেই জনস্ক বলে জানব নিজেকে বড়ো করে দাঁড়াব না। জান পেলে নিজেকে জানী বলে গর্ব হর কিছ প্রেম পেলে নিজেকে অথম বলে জেনেও জানন্দ হয়। পাত্র যতই গভীরন্ধণে পুত্র হর স্থারদে ভরে উঠলে ততই সে বেলি করে পূর্ব হয়। এইজন্তে প্রেম যথন লাভ করি তথন নিজেকে বড়ো করে জানাবার কোনো ইচ্ছাই হর না—বরঞ্চ নিজের অত্যন্ত দীনতা নিজেকে অত্যন্ত সুধ দের—তথন তাঁর দীলার ভিতরকার একটি মন্ত বিরোধের সার্থকতা বুঝতে পারি এবং সেই বিরোধকে স্বীকার করে আনন্দের সঙ্গে বলতে পারি বে, জগতে আমি যতই কৃত্র বতই দীন তুর্বল নিজের আমি-নিকেতনে তাঁর প্রেমের দারা আমি ততই পরিপূর্ণ, ততই কৃতার্ধ। আমি অনস্ত ভাবে দীন বলেই তুর্বল বলেই তাঁর অনস্ত প্রেমের দারা ধক্ত হরেছি।

১৭ পোষ

# रेक्ट्रा

সকাল বেলা থেকেই আহ্মার সংসারের কথা ভাবতে আরম্ভ করেছি। কেননা, এ বে আমার সংসার। আমার ইচ্ছাটুকুই হচ্ছে এই সংসারের কেন্দ্র। আমি কী চাই কী না চাই, আমি কাকে রাধব কাকে ছাড়ব সেই কথাকে মারধানে নিরেই আমার সংসার।

আমাকে বিশ্বভ্বনের ভাবনা ভাবতে হয় না। আমার ইচ্ছার দারা স্থা উঠছে না, বায়ু বইছে না, অণুপরমাণুতে মিলন হয়ে বিচ্ছেদ হয়ে স্ষ্টেরক্ষা হচ্ছে না। কিন্তু আমি নিক্ষের ইচ্ছাশক্তিকে মূলে রেখে যে স্পষ্ট গড়ে তুলছি তার ভাবনা আমাকে সকলের চেরে বড়ো ভাবনা করেই ভাবতে হয় কেননা সেটা যে আমারই ভাবনা।

তাই এত বড়ো বিশ্ববন্ধাণ্ডের ব্যাপারের ঠিক মাঝখানে থেকেও আমার এই অতি ছোটো সংসারের অতি ছোটো কথা আমার কাছে ছোটো বলে মনে হর না। আমার প্রভাতের সামায় আরোজন চেষ্টা প্রভাতের স্মহৎ স্বেদ্যের সম্মুখে লেশমাত্র লক্ষিত হর না; এমন কি, তাকে অনারাসে বিশ্বত হরে চলতে পারে।

এই তো দেখতে পাছি ছুইট ইচ্ছা পরস্পর সংলগ্ন হরে কাল করছে। একটি হচ্ছে বিশ্ব-জগতের ভিতরকার ইচ্ছা, আর একটি আমার এই কৃত্র জগতের ভিতরকার ইচ্ছা। রাল্পা তো রাজত্ব করেন আবার তাঁর অধীনত্ব তালুকদার, সেও সেই মহারাজ্যের মাঝধানেই আপনার রাজত্বটুকু বসিরেছে। তার মধ্যেও রাজত্বদর্বের সমস্ত লক্ষ্ণ আছে—কেননা ওই কৃত্র সীমাটুকুর মধ্যে তার ইচ্ছা তার কর্তৃত্ব বিরাজমান।

এই বে আমাদের আমি-জগতেও মধ্যে স্বীশ্বর আমাদের প্রত্যেককে রাজা করে দিরেছেন – বে লোক রাস্তার ধূলো বাঁট দিছে সেও তার আমি-অধিকারের মধ্যে স্বরং স্ব্রেষ্ঠ— একখার আলোচনা পূর্বে হরে সৈছে। বিনি ইচ্ছাময় তিনি আমাদের

প্রত্যেককে একটি করে ইচ্ছার ডালুক দান করেছেন—দানপত্তে আছে "যাবচন্দ্র দিবাকরোঁ" আমরা একে ভোগ করতে পারব।

আমাদের এই চিরম্বন ইচ্ছার অধিকার নিয়ে আমরা এক-একবার অহংকারে উদ্মন্ত হয়ে উঠি। বলি, যে, আমার নিজের ইচ্ছা ছাড়া আর কাউকেই মানি নে—এই বলে সকলকে লক্তন করার বারাই আমার ইচ্ছা যে স্বাধীন এইটে আমরা স্পর্ধার সঙ্গে অমুভব করতে চাই।

কিছ ইচ্ছার মধ্যে আর একটি তত্ত্ব আছে—বাধীনতার তার চরম অ্থ নয়।
দরীর বেমন দরীরকে চায়, মন বেমন মনকে চায়, বস্তু বেমন বস্তুকে আকর্ষণ করে—
ইচ্ছা তেমনি ইচ্ছাকে না চেয়ে থাকতে পারে না। অক্স ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত না হতে
পারলে এই একলা ইচ্ছা আপনার সার্থকতা অক্সভব করে না। বেখানে কেবলমাত্র
প্ররোজনের কথা সেথানে জাের খাটানাে চলে—জাের করে থাবার কেড়ে থেরে ক্ষ্যা
মেটে। কিছ ইচ্ছা বেথানে প্ররোজনহীন, বেখানে অহেত্কভাবে সে নিজের বিশুদ্ধ
করণে থাকে, সেথানে সে যা চায় তাতে একেবারেই জাের খাটে না, কারণ, সেথানে
সে ইচ্ছাকেই চায়। সেথানে কােনাে বস্তু, কােনাে উপকরণ, কােনাে বাধীনতার পর্ব,
কানাা ক্ষমতা তার ক্ষ্যা মেটাতে পারে না—সেথানে সে আর একটি ইচ্ছাকে চায়।
সেথানে সে যদি কােনাে উপহার সামগ্রীকে গ্রহণ করে তবে সেটাকে সামগ্রী বলে
গ্রহণ করে না—বে ব্যক্তি দান করেছে তারই ইচ্ছার নিদর্শন বলে গ্রহণ করে—তার
ইচ্ছারই দামে এর দাম। মাতার সেবা যে ছেলের কাছে এত মূল্যবান সে তাে কেবল সেবা বলেই মূল্যবান নয়, মাতার ইচ্ছা বলেই তার এত গােরব ;— দাসের দাসত্ব নিয়ে
আমার ইচ্ছার আকাক্রা মেটে না—বদ্ধুর ইচ্ছাকুত আান্মসমর্পণের জন্তেই সে পথ
চেরে থাকে।

এমনি করে ইচ্ছা বেধানে অক্ত ইচ্ছাকে চার সেধানে সে আর স্বাধীন থাকে না। সেধানে নিজেকে তার ধর্ব করতেই হয়। এমন কি, তাকে আমরা বলি ইচ্ছা বিসর্জন দেওরা। ইচ্ছার এই বে অধীনতা এমন অধীনতা আর নেই। দাসতম দাসকেও আমরা কাজে প্রবৃত্ত করতে পারি কিছু তার ইচ্ছাকে সমর্পণ করতে বাধ্য কল্পতে পারি নে।

আমার বে সংসারে আমার ইচ্ছাই হচ্ছে মৃল কর্তা সেধানে আমার একটা সর্বপ্রধান কাল হচ্ছে অক্টের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা সমিলিত করা। বত তা করতে পারব ততই আমার ইচ্ছার রাজ্য বিভ্বত হতে থাকবে—আমার সংসার ততই বৃহৎ হরে তিঠবে। সেই শৃহিণীই হচ্ছে বথার্ব পৃহিণী বে পিভাষাভা ভাইবোন আমী পুত্র দাসদাসী পাড়া প্রতিবেশী সকলের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে স্থসংগত করে আপনার সংসারকে পরিপূর্ণ সামজত্তে গঠিত করে তুকতে পারে। এমন গৃহিণীকে সর্বদাই নিজের ইচ্ছাকে খাটো করতে হয় ত্যাগ করতে হয় তবেই তার এই ইচ্ছাথিটিত রাজ্যটি সম্পূর্ণ হয়। সে বদি সকলের সেবক না হয় তবে সে কর্ত্রী হতেই পারে না।

তাই বলছিলুম আমাদের যে ইচ্ছার মধ্যে স্বাধীনতার সকলের চেরে বিশুদ্ধ স্থান, সেই ইচ্ছার মধ্যেই অধীনতারও সকলের চেরে বিশুদ্ধ মৃতি। ইচ্ছা যে অহংকারের মধ্যে আপনাকে স্বাধীন বলে প্রকাশ করেই সার্থক হয় তা নয়, ইচ্ছা প্রেমের মধ্যে নিজেকে অধীন বলে স্বীকার করাতেই চরম সার্থকতা লাভ করে। ইচ্ছা আপনাকে উদ্ভত করে নিজের যে ঘোষণা করে তাতেই তার শেষ কথা থাকে না, নিজেকে বিসর্জন করার মধ্যেই তার পরম শক্তি চরম লক্ষ্য নিহিত।

ইচ্ছার এই যে স্বাভাবিক ধর্ম যে অক্স ইচ্ছাকে সে চার, কেবল জ্বোরের উপরে তার আনন্দ নেই। ঈশরের ইচ্ছার মধ্যেও সে ধর্ম আমরা দেশতি পাচ্ছি। তিনি ইচ্ছাকে চান। এই চাওরাটুকু সত্য হবে বলেই তিনি আমার ইচ্ছাকে আমারই করে দিরেছেন—বিশ্বনিরমের জ্বালে একে একেবারে নিংশেবে বেঁধে কেলেন নি—বিশ্বসাম্রাজ্যে আর সমস্তই তাঁর ঐশর্ব, কেবল ওই একটি জ্বিনিস তিনি নিজে রাখেন নি—সেটি হচ্ছে আমার ইচ্ছা,—ওইটি তিনি কেড়ে নেন না—চেরে নেন, মন ভূলিরে নেন। ওই একটি জিনিস আছে যেটি আমি তাঁকে সত্যই দিতে পারি। ফুল যদি দিই সে তাঁরই ফুল, জল যদি দিই সে তাঁরই জ্বল—কেবল ইচ্ছা যদি সমর্পণ করি তো সে আমারই ইচ্ছা বটে।

আনম্ভ বন্ধাণ্ডের ঈশর আমার সেই ইচ্ছাটুকুর জ্বন্তে প্রতিদিন যে আমার শ্বরে আসছেন আর বাচ্ছেন তার নানা নিদর্শন আছে। এইখানে তিনি তাঁর ঐশর্থ ধর্ব করেছেন, কেননা এখানেই তাঁর প্রেমের লীলা। এইখানে নেমে একুই তাঁর প্রেমের সম্পদ প্রকাশ করেছেন—আমারও ইচ্ছার কাছে তাঁর ইচ্ছাকে সংগত করে তাঁর অনম্ভ ইচ্ছাকে প্রকাশ করেছেন—কেননা ইচ্ছার কাছে ছাড়া ইচ্ছার চরম প্রকাশ হবে ক্রোধার? তিনি বলছেন, রাজ্যাকনা নয়, আমাকে প্রেম দাও।

ভোমাকে প্রেম দিতে হবে বলেই তো তুমি এত কাণ্ড করেছ। আমার মধ্যে এই এক অন্তুত আমির লীলা কেঁদে বসেছ—এবং আমাকে এই একটি ইচ্ছার সম্পদ দিয়ে সেটি পাবার কল্তে আমার কাছেও হাত পেতে স্থাড়িরেছ।

**२४ त्नी**व

# मिन्ध

ইশর সতাং। তাঁর সত্যকে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। সত্যকে এডটুকুমাত্র স্বীকার না করলে আমাদের নিষ্কৃতি নেই। স্থতরাং আমোদ সত্যকে আমরা জলে স্থলে আকাশে সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু তিনি তো শুধু সত্য নন—তিনি "আনন্দর্রপময়তং।" তিনি আনন্দরূপ, অয়তরূপ। সেই তাঁর আনন্দরূপকে দেখছি কোখায় ?

আমি পূর্বেই আভাস দিরেছি আনন্দ স্বভাবতই মুক্ত। তার উপরে জ্বোর থাটে না, হিসাব চলে না। এই কারণে আমরা বেদিন আনন্দের উৎসব করি সেদিন প্রতিদিনের বাঁধা নিয়মকে শিধিল করে দিই—সেদিন স্বার্থকে শিধিল করি, প্রয়োজনকে শিধিল করি, আত্মপরের ভেদকে শিধিল করি, সংসারের কঠিন সংকোচকে শিধিল করি—তবেই ঘরের মাঝবানে এমন একটুথানি ফাঁকা জারগা তৈরি হয় যেখানে আনন্দের প্রকাশ সম্ভবপর হয়। সত্য বাঁধনকেই মানে, আনন্দ বাঁধন মানে না।

এইজন্ম বিশ্বপ্রকৃতিতে সত্যের মৃতি দেখতে পাই নিয়মে, এবং আনন্দের মৃতি দেখি সৌনর্মে। এইজন্ম সত্যক্রপের পরিচর আমাদের পক্ষে অত্যাবক্ষক, আনন্দরপের পরিচর আমাদের আলো হর এই কথাটা জানা এবং এটাকে ব্যবহারে লাগানো আমাদের নিতান্ত দরকার কিন্ত প্রভাত যে স্থন্দর স্প্রশাস্ত এটুকু না জানলে আমাদের কোনো কাজের কোনো ক্ষতিই হর না।

জল স্থল আকাশ আমাদের নানা বন্ধনে বন্ধ করছে কিন্তু এই জল স্থল আকাশে নানা বর্ণে গন্ধে গীতে সৌন্ধরের যে বিপূল বিচিত্র আরোজন সে আমাদের কিছুতে বাধ্য করে না, তার দিকে না তাকিরে চলে গেলে সে আমাদের অরসিক বলে গালিও দের না।

অতএব দেখতে পাচ্ছি, জগতের সভ্যলোকে আমরা বছ, সৌন্দর্বলোকে আমরা আধীন। সভাকে যুক্তির ছারা অবগুনীয়রপে প্রমাণ করতে পারি, সৌন্দর্বকে আমাদের স্থাধীন আনন্দ ছাড়া আর কিছুর ছারাই প্রমাণ করবার জো নেই। বে ব্যক্তি ভূড়ি দিয়ে বলে "ছাই ভোমার সৌন্দর্ব" মহাবিশ্বের লক্ষীকেও ভার কাছে একেবারে চূপ করে মেতে হর। কোনো আইন নেই, কোনো পেরাছা নেই বার ছারা এই সৌন্দর্বকে সে দারে পড়ে মেনে নিতে পারে।

অতএব জগতে ঈশরের এই যে অপরূপ রহস্তমর সৌন্দর্বের আরোজন এ আমাদের কাছে কোনো মাস্থল কোনো খাজনা আলার করে না, এ আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাকে চায়—বলে আমাতে তোমার আনন্দ হ'ক; তুমি স্বত আমাকে গ্রহণ করো।

তাই আমি বলছিলুম, আমাদের অন্তরান্থার আমি-ক্ষেত্রের একটা স্ষ্টেছাড়া নিকেতনে সেই আনন্দমনের বে যাতারাত আছে জগৎ কুড়ে তার নিদর্শন পড়ে রয়েছে। আকাশের নীলিমার, বনের শ্রামলতার, ফুলের গদ্ধে সর্বত্তই তাঁর সেই পারের চিক্ত ধরা পড়েছে যে। সেখানে যদি তিনি রাজবেশ ধরে আসতেন তাহলে জোড়হাত করে তাঁকে মানত্ম — কিন্তু তিনি বে বন্ধ্র বেশে ধীরপদে আসেন, একেবারে একলা আসেন, সক্ষে তাঁর পদাতিকগুলো শাসনদণ্ড হাতে জয়ভরা বাজিরে কেউ আসে না—সেইজক্তে পাপ মুম ভাঙতেই চার না, দরজা বন্ধই থাকে।

কিন্তু এমন করলে তো চলবে না—শাসনের দার নেই বলেই লন্মীছাড়া বদি প্রেমের দার বেচ্ছার সব্দে বীকার না করে তবে জন্মজন্ম সে কেবল দাস, দাসাহদাস হরেই ঘূরে মরবে। মানবজন্ম বে আনন্দের জন্ম সে ধবরটা সে যে একেবারে পাবেই না। ওরে, অস্তরের বে নিভূততম আবাসে চক্রন্থর্বের দৃষ্টি পৌছোর না, বেখানে কোনো অস্তরজ্ব মাহ্রবেরও প্রবেশপথ নেই, বেখানে কেবল একলা তারই আসনপাতা সেইখানকার দরজাটা খুলে দে, আলো জেলে তোল্। যেমন প্রভাতে স্মুম্পাই দেখতে পাচ্ছি তাঁর আলোক আমাকে সর্বান্ধে পরিবেইন করে আছে বেন ঠিক তেমনি প্রত্যক্ষ ব্রতে পারি তাঁর আনন্দ, তাঁর ইচ্ছা, তাঁর প্রেম আমার জীবনকে সর্বত্ত নীরদ্ধ নিবিভূতাবে পরিবৃত করে আছে। তিনিও পথ করে বসে আছেন তাঁর এই আনন্দমূর্তি তিনি আমাদের জোর করে দেখাবেন না—বরঞ্চ তিনি প্রতিদিনই ক্ষিরে ক্যিরে যাবেন, বরঞ্চ তাঁর এই জাগুজাড়া সৌন্দর্বের আরোজন প্রতিদিন আমার কাছে ব্যর্থ হবে তব্ তিনি এতটুক্ জোর করবেন না। বেদিন আমার প্রেম জাগবে সেদিন তাঁর প্রেম, আর লেশমাত্র গোপন থাকবে না। কেন বে আমি "আমি" হবে এতদিন এত ত্বংধে বারে বারে ঘূরে মরেছি সেদিন সেই বিরহত্বংধের রহন্ত একমুছুর্তেই কাঁস হরে বাবে।

১৯ পোৰ

### প্রার্থনার সত্য

কেউ কেউ বলেন উপাসনায় প্রার্থনার কোনো স্থান নেই—উপাসনা কেবলমাত্র ধ্যান। ঈশবের স্বরূপকে মনে উপলব্ধি করা।

সে কথা স্বীকার করতে পারভূম বদি জগতে জামরা ইচ্ছার কোনো প্রকাশ না দেখতে পেভূম। জামরা লোহার কাছে প্রার্থনা করি নে, পাণরের কাছে প্রার্থনা করি নে—যার ইচ্ছাবৃত্তি আছে তার কাছেই প্রার্থনা জানাই।

উশব বদি কেবল সত্যশ্বরূপ হতেন, কেবল অবার্থ নিরমরূপে তাঁর প্রকাশ হত তাহলে তাঁর কাছে প্রার্থনার কথা আমাদের কর্মনাতেও উদিত হতে পারত না। কিছ তিনি না কি "আনন্দরপমসূতং," তিনি নাকি ইচ্ছামর, প্রেমমর, আনন্দমর, সেইজন্তে কেবলমাত্র বিজ্ঞানের দ্বারা তাঁকে আমরা জানি নে, ইচ্ছার দ্বারাই তাঁর ইচ্ছাশ্বরূপকে আনন্দশ্বরূপকে জানতে হয়।

পূর্বেই বলেছি জগতে ইচ্ছার একটি নিদর্শন পেরেছি সৌন্দর্বে। এই সৌন্দর্ব আমাদের ইচ্ছাকে জাগ্রত করে এবং ইচ্ছার উপরেই তার নির্ভর। এইজন্ত আমরা সৌন্দর্বকে উপকরণরপে ব্যবহার করি প্রেমের ক্ষেত্রে, প্ররোজনের ক্ষেত্রে নর। এই জন্ম আমাদের সজ্জা, সংগীত, সৌন্দর্ব সেইখানেই, বেখানে ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার যোগ, আনন্দের সঙ্গে আনন্দের মিলন। জগদীশার তাঁর জগতে এই অনাবশুক সৌন্দর্বের এমন বিপুল আরোজন করেছেন বলেই আমাদের হৃদর বুরেছে জগৎ একটি মিলনের ক্ষেত্র—নইলে এখানকার এত সাজসক্ষা একেবারেই বাছলা।

ক্রগতে ক্রনরেরও একটা বোঝবার বিষর আছে, সে কথা একেবারে উড়িরে দিলে চলবে কেন ? একদিকে আলোক আছে বলেই আমাদের চক্তৃ আছে; একদিকে সভা আছে বলেই আমাদের হৈতক্ত আছে,—একদিকে জ্ঞান আছে বলেই আমাদের বৃদ্ধি আছে; তেমনি আর একদিকে কী আছে আমাদের মধ্যে ক্রণর হচ্ছে বার প্রতিরূপ ? উপনিব্ধ এই প্রশ্নের উত্তর দিরেছেন—"রসোবৈ স:।" তিনিই হচ্ছেন রস—তিনিই আনন্দ।

পূর্বেই আভাস দিরেছি আমরা শক্তির বারা প্ররোজন সাধন করতে পারি, বৃক্তির বারা আন লাভ করতে পারি কিন্তু আনন্দের সহত্বে শক্তি এবং বৃক্তি কেবল বার পর্বন্ত একে বার-ভাদের বাইরেই গাঁড়িরে বাকতে হয়। এই আনন্দের সঙ্গে একেবারে অন্তর্গুরের সম্বন্ধ হচ্ছে ইচ্ছার। আনন্দে কোনোরকম জোর বাটে না-সেধানে কেবল ইচ্ছা কেবল মুলি।

আমার মধ্যে এই ইচ্ছার নিকেতন হচ্ছে হাদর। আমার সেই ইচ্ছামর হাদর কি
শৃস্তে প্রতিষ্ঠিত! তার পৃষ্টি হচ্ছে মিণ্যার, তার গম্য স্থান হচ্ছে ব্যর্থতার মধ্যে? তবে
এই অভুন্ত উপসর্গ টা এল কোণা খেকে, একমুহূর্ত আছে কোন্ উপারে। জগতের
মধ্যে কি কেবল একটিমাত্রই ফাঁকি আছে। এবং সেই ফাঁকিটিই আমার এই
ক্ষমর ?

কথনোই নর। আমাদের এই ইচ্ছা-রসময় হৃদয়টি জগন্যাপী ইচ্ছারসের নাড়ির সক্ষে বাধা—সেইখান থেকেই সে আনন্দরস পেরে বেঁচে আছে— না পেলে ভার প্রাণ বেরিয়ে যায়—সে অরবন্ত চার না, বিভাসাধ্য চার না, অমৃত চার, প্রেম চার। যা চার ভা কৃত্ররপে সংসারে এবং চরমরূপে তাঁতে আছে বলেই চার—নইলে কেবল রুক্রারে মাধার্থুছে মরবার জন্তে ভার সৃষ্টি হয় নি।

অতএব হৃদয় আপনাকে জানে বলেই নিশ্চয় জানে তার একটি পরিপূর্ণ কৃতার্থতা অনস্কের মধ্যে আছে। ইচ্ছা কেবল তার দিকেই আছে তা নয়, অক্সদিকেও আছে—অক্সদিকে না থাকলে সে নিমেবকালও থাকত না—এতটুকু কণামাত্রও থাকত না বাতে নিশাসপ্রশাসরূপ প্রাণের ক্রিয়াটুকুও চলতে পারে। সেইজন্তেই উপনিষ্ণ এত জাের করে বলেছেন, "কােছেবাক্সাথ কংপ্রাণাাথ যদেব আকাশ আনন্দাে ন স্তাং, এব ছেবানন্দরতি" কেই বা শরীরের চেটা করত, কেই বা প্রাণধারণ করত, যদি আকাশে এই আনন্দ না থাকতেন—ইনিই আনন্দ দেন।

ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার মারাধানে দোতাসাধন করে প্রার্থনা। তুই ইচ্ছার মারাধানে বে বিচ্ছেদ আছে সেই বিচ্ছেদের উপরে ব্যাকুলবেশে দাঁড়িয়ে আছে ওই প্রার্থনা দৃতী। এইকরে অসাধারণ সাহসের সঙ্গে বৈক্ষব বলেছেন যে, জগতের বিচিত্র সৌন্দর্যে জগবানের বানির যে নানা শ্বর বেজে উঠছে সে কেবল আমাদের জন্তে তাঁর প্রার্থনা—আমাদের ক্ষমতেক তিনি এই অনির্বচনীয় সংগীতে ডাক দিয়ে চাচ্ছেন সেইজন্তেই তো এই সৌন্ধর্য-সংগীত আমাদের জ্বনের বিরহ্বেদনাকে জাগিরে ভোলে।

সেই ইচ্ছামর এমনি মধুরস্বরে বেধানে আমাদের ইচ্ছাকে চাচ্ছেন সেধানে তার সমস্ত ভারেক একেবারে সংবরণ করেছেন—বে প্রচণ্ড ভারে তিনি সৌরস্বসংকে স্বর্ণর সলে অমোদরূপে বেঁধে দিরেছেন, সেই ভারের লেশমাত্র এধানে নেই—সেইজন্তে এমন করণ এমন মধুর স্ক্রে এমন নানা বিচিত্র রসে বাঁশি বাজছে—আহ্বানের আর আহ্ব নেই!

ভার এখন আহ্বানে আমাদেরও মনেই প্রার্থনা কি আগবে না? সে কি তার বিরহের ধূলি-আসনে লুটিয়ে কেনে উঠবে নাঃ অসত্য অন্ধকার এবং মৃত্যুর নিরানন্দ নির্বাসন থেকে অভিসারযাত্রার সমরে এই প্রার্থনাদৃতীই কি তার কম্পিত দীপশিখাট নিরে আমাদের পথ দেখিরে চলবে না ?

যতদিন আমাদের হৃদর আছে, যতদিন প্রেমশ্বরূপ ভগবান তাঁর নানাসেন্দর্য ধারা এই জগংকে আনন্দনিকেতন করে সাজাচ্ছেন, ততদিন তাঁর সঙ্গে মিলন না হলে মাসুবের বেদনা ঘূচবে কী করে ? ততদিন কোন্ সন্দেহকঠোর জ্ঞানাভিমান মাস্কবের প্রার্থনাকে জ্ঞানানিত করে ফিরিয়ে দিতে পারে।

এই আমাদের প্রার্থনাটি যে বিশ্বমানবের অন্তরের পদশ্যা থেকে ব্যাকৃল শতদলের মতো তার সমস্ত জলরাশির আবরণ ঠেলে আলোকের অভিমূপে মৃথ তুলছে—তার সমস্ত সৌগন্ধ্য এবং শিশিরাশ্রসিক্ত সৌন্দর্থ উদ্ঘাটিত করে দিরে বলছে—"অসতো মা সদ্গমর, তমসো মা জ্যোতির্গমর, মৃত্যোর্মামৃতং গমর।" মানবহৃদয়ের এই পরিপূর্ণ প্রার্থনার প্রোগহারটিকে মোহ বলে তিরস্কৃত করতে পারে এত বড়ো নিদাকণ শুক্তা কার আছে ?

২০ পোষ

## বিধান

এই ইচ্ছা প্রেম আনন্দের কথাটা উঠলেই তার উলটো কথাটা এসে মনের মধ্যে আঘাত করতে থাকে। সে বলে তবে এত শাসন বন্ধন কেন? যা চাই তা পাই নে কেন, যা চাই নে তা ঘাড়ে এসে পড়ে কেন?

এইখানে মাহ্য তর্কের ধারা নয় কেবলমাত্র বিধাসের ধারা এর উত্তর দিতে চেষ্টা করছে। সে বলচে "স এব বন্ধর্জনিতা স বিধাতা।"

অর্থাং যিনি আমাকে প্রকাশ করেছেন "স এব বন্ধু:" তিনি তো আমার বন্ধু হবেনই। আমাতে যদি তাঁর আনন্দ না থাকত তবে তো আমি থাকতুমই না। আবার "স বিধাতা।" বিধাতা আর দিতীয় কেউ নয়— যিনি জ্বনিতা, তিনিই বন্ধু, বিধানকর্তাও তিনি— অতএব বিধান যাই হ'ক মূলে কোনো ভন্ন নেই।

কিন্ত বিধান জিনিসটা তো থামথেরালি হলে চলে না; আজ একরকম কাল অন্তর্বকম—আমার পক্ষে একরকম অক্তের পক্ষে অন্তর্বকম—কথন কী রকম তার কোনো স্থিতা নেই, এ তো বিধান নয়। বিধান যে বিশ্ববিধান।

এই বিধানের অবিচ্ছিত্র স্তে এই পৃথিবীর ধৃলি থেকে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত এক সংস্থ গাঁথা ব্যৱহা। আমার স্থপ স্থবিধার অক্ত যদি বলি, তোমার বিধানের স্থা এক জারগায় ছিন্ন করে দাও —এক জানগার অন্ত সকলের সঙ্গে আমার নিয়মের বিশেষ পার্যক্য করে দাও তাহলে বস্তুত বলা হয় যে এই কাদাটুকু পার হতে আমার কাপড়ে দাগ লাগছে অতএব এই ব্রহ্মাণ্ডের মণিহারের ঐক্যক্ত্রটিকে ছিঁড়ে সমন্ত স্ব্তারাকে রান্তান্ত ছড়িয়ে কেলে দাও।

এই বিধান জিনিসটা কারও একলার নয় এবং কোনো একখণ্ড সময়ের নয়—এই বিশ্ববিধানের যোগেই সমষ্টির সক্ষে আমরা প্রত্যেকে যুক্ত হয়ে আছি এবং কোনো কালে সে যোগের বিচ্ছেদ নেই। উপনিষৎ বলেছেন, যিনি বিশ্বের প্রভু, তিনি "যাধাতধ্য-তোহর্থান্ ব্যাদধাং শাখতীভ্য সমাভ্যঃ" তিনি নিত্যকাল হতে এবং নিত্যকালের জ্ঞান্ত সমাভ্যঃ তিনি নিত্যকাল হতে এবং নিত্যকালের জ্ঞান্ত সমস্তই যথার্থরূপে বিধান করছেন। এই বিধানের মূলে শাখতকাল – এ বিধান আনাদি অনমন্ত বিধান তারপরে আবার এই বিধান বাধাতধ্যতঃ বিহিত হচ্ছে—এর আত্যোপান্তই যথাতথা—কোথাও ছেদ নেই, অসংগতি নেই। আধুনিক বিজ্ঞানশান্ত্র বিশ্ববিধান সক্ষম্ভে এর চেম্বে জ্যোর করে এবং পরিষার করে কিছু বলে নি।

কিছু গুধু তাই যদি হয়, যদি কেবল অমোধ নিয়মের লোহ-সিংহাসনে তিনি কেবল বিধাতারপেই বসে থাকেন তাহলে তো সেই বিধাতার সামনে আমরা কাঠ-পাধর ধূলি-বালিরই সমান হই। তাহলে তো আমরা শিকলে বাঁধা বন্দী।

কিছ তিনি ভগু তো বিধাতা নন, "স এব বন্ধু:"—তিনিই যে বন্ধু।

বিধাতার প্রকাশ তো বিশ্বচরাচরে দেখছি, বন্ধুর প্রকাশ কোন্থানে ? বন্ধুর প্রকাশ তো নির্মের ক্ষেত্র নয়---সে প্রকাশ আমার অস্তরের মধ্যে প্রেমের ক্ষেত্রে ছাড়া আর কোণার হবে ?

বিধাতার কর্মক্ষেত্র এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে — আর বন্ধুর আনন্দনিকেতন আমার জীবান্ধার।

মাছ্য একদিকে প্রকৃতি আর একদিকে আত্মা—একদিকে রাজার খাজনা জোগার আর একদিকে বন্ধুর ডালি সাজার। একদিকে সত্যের সাহায্যে তাকে মঙ্গল পেতে হয়, আর একদিকে মঙ্গলের ভিতর দিয়ে তাকে স্থলর হয়ে উঠতে হয়।

• ঈশবের ইচ্ছা বেদিকে নিরমরূপে প্রকাশ পার সেইদিকে প্রকৃতি—আর ঈশবের ইচ্ছা বেদিকে আনন্দরূপে প্রকাশ পার সেইদিকে আত্মা। এই প্রকৃতির ধর্ম বন্ধন—আর আত্মার ধর্ম মৃক্তি। এই সত্য এবং আনন্দ, বন্ধন এবং মৃক্তি তার বাম এবং দক্ষিণ বাছ। এই ছই বাছ দিরেই তিনি মাহুবকে ধরে রেখেছেন।

বেছিকে আমি ইট কাঠ গাছ পাণৱের সন্থান সেই সাধারণ দিকে ঈশরের সর্বব্যাপী নিরম কোনো মতেই আমাকে সাধারণ ক্ষেকে দেশমাত্র তঞ্চাত হতে দেয় না—আর বেছিকে আমি বিশেষ ভাবে আছি সেই স্বাতন্ত্রের দিকে ঈশরের বিশেষ আনন্দ কোনো মতেই আমাকে সকলের সঙ্গে মিলে ষেতে দের না। বিধাতা আমাকে সকলের করেছেন আর বন্ধু আমাকে আপনার করেছেন—সেই সকলের সামগ্রী আমার প্রকৃতি, আর সেই তাঁর আপনার সামগ্রী আমার জীবাছা।

२১ পৌষ।

## তিন

প্রকৃতির দিকে নিয়ম, আর আমাদের আত্মার দিকে আনন্দ। নিয়মের দারাই নিয়মের সঙ্গে এবং আনন্দের দারাই আনন্দের সঙ্গে আমাদের যোগ হতে পারে।

এইজন্মে বেদিকে আমি সর্বসাধারণের, বেদিকে আমি বিশ্বপ্রকৃতির, বেদিকে আমি মানবপ্রকৃতির, সেদিকে বাদি আমি নিজেকে নিয়মের অন্ধুগত না করি, তাহলে আমি কেবলই ব্যর্থ হই এবং অশান্তির স্বষ্টি করি। একটি গুলিকণার কাজ থেকেও আমি ভূলিয়ে কাজ আদায় করতে পারি নে—তার নিয়ম আমি মানলে তবেই সে আমার নিয়ম মানে।

এইব্যক্ত আমাদের প্রথম শিক্ষা হচ্ছে প্রকৃতিয় নিরম শিক্ষা এবং নিশ্লেকে নিরমের অমুগত করতে শেখা। এই শিক্ষার ছারাই আমরা সভাের পরিচর লাভ করি।

এই শিক্ষাটর পরিণাম যিনি, তিনিই হচ্ছেন "শাস্তম্"। বেখানেই নির্মের শ্রষ্টতা বেখানেই নির্মের সঙ্গে নির্মের যোগ হর নি সেইখানেই অশাস্তি। যেখানেই পরিপূর্ণ যোগ হরেছে সেখানেই শাস্তম্ যিনি, তাঁর পরিপূর্ণ উপলব্ধি।

প্রকৃতির মধ্যে ঈশরের কোন্ শ্বরূপ দেখতে পাই ? তাঁর শাস্তবরূপ। সেধানে, যারা কৃত্র করে দেখে তারা প্রশাসকে দেখে, যারা বৃহৎ করে দেখে তারা শাস্তিকেই দেখতে পায়। যদি নিয়ম ছিন্ন হত, বদি নিয়ম শাশত এবং যথাতথ না হত, তাহলে মৃহুর্তের মধ্যে এই বিপুল বিশ্বশান্তি ধ্বংস হয়ে একটি অর্থহীন পরিণামহীন প্রলব্নের প্রচণ্ড নৃত্য আরম্ভ হত, তাহলে বিশ্বসংসারে বিরোধই জন্নী হয়ে তার নথদন্ত দিরে সমন্ত ছিন্নজ্যিক করে ক্লেত। কিন্তু চেরে দেখো, প্রনক্ষত্রলোকের প্রবল উল্লেজনার মধ্যে জটল নিয়মাসনে মহাশান্তি বিরাজ করছেন। সত্যের শ্বরূপই হচ্ছে শান্তম।

সভ্য শান্তৰ্ বলেই শিবন্। শান্তন্ বলেই তিনি সকলকে ধারণ করেন, রক্ষা করেন, সকলেই তাঁতে এব আঞার পেরেছে। আমরাও বেধানে সংবত না হয়েছি অর্থাৎ বেধানে সত্যকে জানি নি এবং সত্ত্যের সঙ্গে সত্যরক্ষা করে চলি নি সেধানে আমাদের অন্তরে বাহিরে অলান্তি এবং সেই অলান্তিই অমলল—নির্মের সঙ্গে নির্মের বিচ্ছেদ্ট অলিব।

ধিনি শিবম্ তাঁর মধ্যেই অবৈতম্ প্রকাশমান। সত্য বেধানে শিবস্বরূপ, সেইবানেই তিনি আনন্দমর প্রেমমর, সেইধানেই তাঁর সকলের সঙ্গে মিলন। মন্দলের মধ্যে ছাড়া মিলন নেই—অমন্থলই হচ্ছে বিরোধ বিচ্ছেদের অপদেবতা।

একদিকে সত্য অন্তদিকে আনন্দ, মাঝখানে মঙ্গল। তাই এই মঙ্গলের মধ্যে দিয়েই আমাদের আনন্দলোকে বেতে হয়

আমাদের দেশে বে তিন আশ্রম ছিল—ব্রহ্মচর্ব, গার্ছস্থা ও বানপ্রস্থ, তা ঈশর্বের এই তিন স্বব্ধপের উপর প্রতিষ্ঠিত। শাস্তব্বরূপ, শিবস্থরূপ, অবৈভস্করূপ।

বৃদ্ধদের ধারা জীবনে শান্তবন্ধপকে লাভ করলে তবে গৃহধর্মের মধ্যে শিবস্বন্ধপকে উপলব্ধি করা সম্ভবপর হয়—নত্বা গার্হস্য অকল্যাণের আকর হয়ে ওঠে। সংসারে সেই মন্ধলের প্রতিষ্ঠা করতে হলেই স্বার্থবৃদ্ধিসকল সম্পূর্ণ পরাহত হয় এবং ষথার্থ মিলনের ধর্ম যে কিন্ধপ নির্মল আত্মবিসর্জনের উপরে স্থাপিত তা আমরা ব্যতে পারি। যখন তা সম্পূর্ণ বৃথি তখনই যিনি অকৈতম্ সেই ঐক্যান্ধপী পরমান্ধার সঙ্গে সর্বপ্রকার বাধাহীন প্রেমের মিলন সম্ভবপর হয়। আরম্ভে সত্যের পরিচর, মধ্যে মন্ধলের পরিচর, পরিণামে আনন্দের পরিচর। প্রথমে জ্ঞান, পরে কর্ম, পরে প্রেমে।

এইক্সে বেমন আমাদের ধ্যানের মন্ত্র শাস্তম্ শি বম্ অবৈতম্—তেমনি আমাদের প্রার্থনার মন্ত্র "অসতো মা সদ্গমর, তমসো মা ক্যোতির্গমর, মৃত্যোর্মায়তং গমর।" অসত্য হতে সত্যে, পাপ হতে পূণ্যে এবং আসব্ধি হতে প্রেমে নিরে যাও। তবেই হে প্রকাশ, তুমি আমার প্রকাশ হবে, তবেই হে ক্সন্ত, আমার জীবনে তুমি প্রসন্ত হরে উঠবে।

সত্যে শেষ নর, মন্ধলে শেষ নর, অকৈতেই শেষ। জ্বাংপ্রকৃতিতে শেষ নর, সমাজ-প্রকৃতিতেও শেষ নর, পরমাত্মাতেই শেষ, এই হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের বাণী—এই বাণীটিকে জীবনে যেন সার্থক করতে পারি এই জামাদের প্রার্থনা হ'ক।

২১ পৌৰ

# পার্থক্য

উশার বে কেবল মাহ্যবকেই পার্থক্য দান করেছেন আর প্রাকৃতির সঙ্গে মিলে এক হরে ররেছেন একখা বললে চলবে কেন ? প্রাকৃতির সঙ্গেও তাঁর একটি স্বাতম্ক্য আছে নইলে প্রকৃতির উপরে তাঁর তো কোনো ক্রিয়া চলত না।

তকাত এই বে, মাহ্ব জানে সে বতন্ত্র— শুধু তাই নয়, সে এও জানে বে ওই স্বাতন্ত্রো তার অপমান নয় তার গোরব। বাপ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেকে নিজের তহবিল থেকে একটি স্বতন্ত্র তহবিল করে দেন তখন এই পার্থক্যের দ্বারা তাকে তিরন্ধৃত করেন না— বস্তুত এই পার্থক্যেই তাঁর একটি বিশেষ ক্ষেত্র প্রকাশ পার এবং এই পার্থক্যের মহা-গোরবটুকু মাহ্য কোনোমতেই ভূলতে পারে না।

মাছ্য নিজের সেই স্বাতন্ত্র-গৌরবের অধিকারটি নিয়ে নিজে ব্যবহার করছে।, প্রকৃতির মধ্যে সেই অহংকার নেই, সে জানে না সে কী পেরেছে।

नेयत এই প্রকৃতিকে কী দিয়ে পৃথক করে দিয়েছেন ? নিয়ম দিয়ে।

নিয়ম দিয়ে না যদি পৃথক করে দিতেন তাহলে প্রকৃতির সক্ষে তাঁর ইচ্ছার যোগ থাকত না। একাকার হয়ে থাকলে ইচ্ছার গতিবিধির পথ থাকে না।

ষে লোক দাবাবড়ে থেলায় নিজের ইচ্ছাকে প্রয়োগ করতে চায় সে প্রথমে নিজের ইচ্ছাকে বাধা দেয়। কেমন করে? নিয়ম রচনা করে। প্রত্যেক ঘূঁটিকে সে নিয়মে বন্ধ করে দেয়। এই যে নিয়ম এ বন্ধত ঘূঁটির মধ্যে নেই—যে থেলবে তারই ইচ্ছার মধ্যে। ইচ্ছা নিজেই নিয়ম স্থাপন করে সেই নিয়মের উপরে নিজেকে প্রয়োগ করতে থাকে তবেই খেলা সম্ভব হয়।

বিশ্বজগতে ঈশ্বর জ্পলের নিয়ম, স্থলের নিয়ম, বাতাসের নিয়ম, আলোর নিয়ম, মনের নিয়ম, নানা প্রকার নিয়ম বিস্তার করে দিয়েছেন। এই নিয়মকেই আমরা বলি সীমা। এই সীমা প্রকৃতি কোথাও থেকে মাথার করে এনেছে তা তো নয়। তার ইচ্ছাই নিজের মধ্যে এই নিয়মকে এই সীমাকে স্থাপন করেছে—নতুবা, ইচ্ছা বেকার থাকে, কাজ পায় না। এইজফ্রেই যিনি অসীম তিনিই সীমার আকর হয়ে উঠেছেন্ত কেবলমাত্র ইচ্ছার হারা, আনন্দের হারা। সেই কারণেই উপনিষ্ণ বলেন, "আনন্দান্ধ্যেব ইন্দিনানি ভূতানি জায়ন্ধে।" সেইজক্রেই বলেন "আনন্দর্রপময়্বতং যন্ধিভাতি" যিনি প্রকাশ পাচ্ছেন তাঁর যা কিছু রূপ তা আনন্দর্রপ—অর্থাৎ মূর্তিমান ইচ্ছা—ইচ্ছা আপনাকে সীমার বেধেছে, রূপে বেধেছে।

প্রকৃতিতে ঈশর নিয়মের বারা সীমার বারা বে পার্থকা শৃষ্টি করে দিয়েছেন সেঁ যদি

কেবলমাত্রই পার্থক্য হত তাহলে জগং তো সমষ্টিরূপ ধারণ করত না। তাহলে জ্ঞসংখ্য বিচ্ছিন্নতা এমনি বিচ্ছিন্ন হত বে কেবলমাত্র সংখ্যাস্থ্যেও তাদের একাকারে জানবার কিছুই থাকত না।

অতএব এর মধ্যে আর একটি জিনিস তাছে বা এই চিরস্কন পার্থক্যকে চিরকালই অতিক্রম করছে। সেটি কী ? সেটি হচ্ছে শক্তি। ঈশরের শক্তি এই সমস্ত পার্থক্যের উপর কার্জ করে একে এক অভিপ্রারে বাঁধছে। সমস্ত কতর নিরম্বদ্ধ দাবাবড়ের ঘূঁটির মধ্যে একই খেলোরাড়ের শক্তি একটি এক-তাৎপর্ববিশিষ্ট খেলাকে অভিব্যক্ত করে তুলছে।

এইজন্ত গৈতে শ্বিরা বলেছেন "কবিঃ"। কবি বেমন ভাষার স্বাভয়্যকে নিজের ইচ্ছার অধীনে নিজের শক্তির অহুগত করে স্থানর ছন্দোবিস্থাসের ভিতর দিরে একটি আশুর্ব অর্থ উদ্ভাবিত করে তুলছে—তিনিও তেমনি "বহুধাশক্তি যোগাং বর্ণাননেকান্ধি-ছিতার্থোদখাতি" অর্থাৎ শক্তিকে বহুর মধ্যে চালিত করে বহুর সঙ্গে যুক্ত করে অনেক বর্ণের ভিতর থেকে একটি নিহিত অর্থ ফুটরে তুলছেন—নইলে সমস্তই অর্থহীন হত।

"শক্তিযোগাং" শক্তি যোগের দারা। শক্তি একটি যোগ। এই যোগের দারাই ঈশর সীমাদারা পৃথক্কত প্রকৃতির সব্দে যুক্ত হচ্ছেন - নির্মের সীমারপ পার্থক্যের মধ্যে দাঁড়িরে তাঁর শক্তি দেশের সব্দে দেশান্তরের, রূপের সব্দে রূপান্তরের, কালের সব্দে কালান্তরের বছবিচিত্রসংযোগ সাধন করে এক অপূর্ব বিশ্বকাব্য স্কল্পন করে চলেছে।

এমনি করে যিনি অসীম তিনি সীমার ছারাই নিজেকে ব্যক্ত করছেন, যিনি অকালস্বরূপ খণ্ডকালের ছারা তাঁর প্রকাশ চলেছে। এই পরমাশ্চর্য রহস্তকেই বিজ্ঞানশান্তে
বলে পরিণামবাদ। যিনি আপনাতেই আপনি পর্বাপ্ত তিনি ক্রমের ভিতর দিরে নিজের
ইচ্ছাকে বিচিত্ররূপে মূর্তিমান করছেন—জ্বং-রচনায় করছেন, মানবসমাজের ইতিহাসে
করছেন।

প্রকৃতির মধ্যে নিরমের সীমাই হচ্ছে পার্থক্য, আর আত্মার মধ্যে অহংকারের সীমাই হচ্ছে পার্থক্য। এই সীমা যদি তিনি স্থাপিত না করতেন তাহলে তাঁর প্রেমের দীলা কোনোমতে সম্ভবপর হত না। জীবাত্মার আত্ম্যের ভিতর দিরে তাঁর প্রেম কাজ করছে। তাঁর শক্তির ক্ষেত্র হচ্ছে নিরম্বন্ধ প্রকৃতি, আর তাঁর প্রেমের ক্ষেত্র হচ্ছে অহংকারকে জীবাত্মা। এই অহংকারকে জীবাত্মার সীমা বলে তাকে তিরন্ধার করলে চলবে না। জীবাত্মার এই অহংকারে পরমাত্মা নিজের জীবাত্মার মধ্যে সীমা স্থাপন করেছেন—নত্বা তাঁর আনন্দের কোনো কর্ম থাকে না।

এই অহংকারে যদি কেবল পার্থকাই সর্বপ্রধান হত তাহলে আত্মায় আত্মায় বিরোধ হবার মতোও সংঘাত ঘটতে পারত না—আত্মার সঙ্গে আত্মার কোনো দিক থেকে কোনো সংস্পর্শ ই থাকতে পারত না। কিছু তাঁর প্রেম সমস্ত আত্মাকে আত্মীয় করবার পথে চলেছে, পরস্পরকে গোজনা করে প্রত্যেক স্বাতন্ত্রের নিহিতার্থ টিকে জাগ্রত করে তুলছে। নতুবা জীবাত্মার স্বাতন্ত্র ভয়ংকর নির্থক হত।

এখানেও সেই আশ্চর্ষ রহন্ত। পরিপূর্ণ আনন্দ অপূর্ণের ছারাই আপনার আনন্দলীলা বিকশিত করে তুলছেন। বছতর হুংখ সুখ বিচ্ছেদ মিলনের ভিতর দিয়ে ছায়ালোক-বিচিত্র এই প্রেমের অভিব্যক্তি কেবলই অগ্রসর হচ্ছে। স্বার্থ ও অভিমানের ঘাত প্রতিঘাতে কত আঁকা বাকা পথ নিয়ে, কত বিস্তারের মধ্যে দিয়ে, ছোটোবড়ো কত আসক্তি অহুরক্তিকে বিদীর্ণ করে জীবাত্মার প্রেমের নদী প্রেমসমূত্রের দিকে গিয়ে মিলছে। প্রেমের শতদল পদ্ম অহংকারের বৃদ্ধ আশ্রম্ম করে আত্ম হতে গৃহে, গৃহ হতে সমাজে, সমাজ হতে দেশে, দেশ হতে মানবে, মানব হতে বিশ্বাত্মার ও বিশ্বাত্মা হতে পরমাত্মার একটি একটি করে পাপড়ি খুলে দিয়ে বিকাশের লীলা সমাধান করছে।

২৩ পৌষ

## প্রকৃতি

প্রকৃতি ঈশবের শক্তির ক্ষেত্র, আর জীবাত্মা তাঁর প্রেমের ক্ষেত্র একধা বলা হয়েছে। প্রকৃতিতে শক্তির দারা তিনি নিজেকে 'প্রচার' করছেন, আর জীবাত্মার প্রেমের দারা তিনি নিজেকে 'দান' করছেন।

অধিকাংশ মাহ্ম্য এই তুই দিকে ওজন সমান রেখে চলতে পারে না। কেউ রা প্রাক্লতিক দিকেই সাধনা প্রয়োগ করে, কেউ বা আধ্যান্মিক দিকে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যেও এসম্বন্ধে ভিন্নতা প্রকাশ পায়।

প্রকৃতির ক্ষেত্রে যাদের সাধনা তারা শক্তি লাভ করে, তারা ঐশ্বর্শালী হয়, তারা রাজ্য সাম্রাজ্য বিস্তার করে। তারা অরপূর্ণার বরলাভ করে পরিপুষ্ট হয়।

তারা সর্ববিষয়ে বড়ো হয়ে ওঠবার জ্বস্তে পরস্পার ঠেলাঠেলি করতে করতে একটা খুব বড়ো জিনিস লাভ করে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁদের শ্রেষ্ঠলাভ হচ্ছে ধর্মনীতি। কারণ, বড়ো হয়ে উঠতে গেলে, শক্তিশালী হয়ে উঠতে গেলেই অনেকের সঙ্গে মিলতে হয়। এই মিলন সাধনের উপরেই শক্তির সার্থকতা নির্ভর করে। কিন্তু বড়ো রকমে, স্থারী রকমে, সকলের চেরে সার্থক রকমে, মিলতে গেলেই এমন একটি নিরমকে স্বীকার করতে হয় বা মঙ্গলের নিয়ম—অর্থাৎ বিশের নিয়ম—অর্থাৎ ধর্মনীতি। এই নিয়মকে স্বীকার করলেই সমস্ত বিশ্ব আহ্নকুল্য করে—ষেধানে অস্বীকার করা বায় সেই খানেই সমস্ত বিশের আঘাত লাগতে থাকে—সেই আঘাত লাগতে লাগতে কোন্ সময়ে যে ছিল্র দেখা দেয় তা চোখেই পড়ে না—অবশেষে বহুদিনের কীর্তি দেখতে দেখতে ভূমিসাৎ হয়ে বায়।

বাঁরা শক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে কাজ করেন তাঁদের বড়ো বড়ো সাধকেরা এই নিরমকে বিশেষ করে আবিষ্কার করেন। তাঁরা জ্ঞানেন নিরমই শক্তির প্রতিষ্ঠাস্থল, তা ঈশবের সম্বন্ধেও যেমন মামুষের সম্বন্ধেও তেমনি। নিরমকে বেখানে লক্ষন করব শক্তিকে সেইখানেই নিরাশ্রের করা হবে। যার আপিসে নিরম নেই সে অশক্ত কর্মী। যার গৃহে নিরম নেই সে অশক্ত গৃহী। বে রাষ্ট্রব্যাপারে নিরম লক্ষন হয় সেখানে অশক্ত শাসনতক্ষ। যার বৃদ্ধি বিশ্বব্যাপারে নিরমকে দেখতে পার না সে জীবনের সর্ব বিষয়েই অশক্ত, অক্কতার্থ, পরাভূত।

এইজন্ত যথার্থ শক্তির সাধকের। নিরমকে বৃদ্ধিতে স্বীকার করেন, বিশ্বে স্বীকার করেন, নিজের কর্মে স্বীকার করেন। এইজন্তেই তাঁরা যোজনা করতে পারেন, রচনা করতে পারেন, লাভ করতে পারেন। এইরূপে তাঁরা যে পরিমাণে সত্যশালী হন সেই পরিমাণেই ঐশ্বর্থশালী হরে উঠতে থাকেন।

কিন্তু এর একটি মুশকিল হচ্ছে এই যে, অনেক সমরে তাঁরা এই ধর্মনীতিকেই মান্থবের শেষ সমল বলে জ্ঞান করেন। যার সাহায্যে কেবলই কর্ম করা যায়, কেবলই শক্তি, কেবলই উন্নতি লাভ করা যায় সেইটেকেই তাঁরা চরম শ্রের বলে জ্ঞানেন। এইজ্ঞেটে বৈজ্ঞানিক সত্যকেই তাঁরা চরম সত্য বলে জ্ঞান করেন এবং সকল কর্মের আশ্রয়ভূত ধর্মনীতিকেই তাঁরা পর্ম পদার্থ বলে অন্থভব করেন।

, কিন্তু যারা শক্তির ক্ষেত্রেই তাদের সমস্ত পাওয়াকে সীমাবদ্ধ করে রাখে তারা ঐশর্ষকে পায়, ঈশরকে পায় না। কারণ ঈশর সেখানে নিচ্ছেকে প্রচ্ছন্ন রেখে নিচ্ছের ঐশর্ষকে উদ্ঘাটন করেছেন।

এই অনস্থ ঐশ্বসমূদ্র পার হয়ে ঈশরে গিয়ে পৌছোবে এমন সাধ্য কার আছে। ঐশব্বের তো অস্ত নেই, শক্তিরও শেষ নেই। সেইজ্বন্তে ওপথে ক্রমাগতই অস্তহীন একের থেকে আরের দিকে চলতে হয়। সেইজ্বন্তেই মামুষ এই রাস্তায় চলতে চলতে বলতে থাকে—ঈশ্বর নেই, কেবলই এই আছে, এবং এই আছে; আর আছে, এবং আরও আছে।

ঈশরের সমান না হতে পারলে তাঁকে উপলব্ধি করব কী করে ? আমরা যতই রেল-গাড়ি চালাই আর টেলিগ্রান্কের তার বসাই শক্তিক্ষেত্রে আমরা ঈশর হতে অনস্ত দ্রে থেকে যাই। যদি স্পর্ধা করে তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের চেষ্টা আপন অধিকারকে লক্ষ্মন করে ব্যাসকাশীর মতো অভিশপ্ত এবং বিশামিত্রের স্টম্প্রতের মতো বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

এইজ্ফুই জগতের সমস্ত ধর্মসাধকেরা বারংবার বলেছেন, ঐশর্যপথের পথিকদের পক্ষে ঈশ্বরদর্শন অত্যন্ত হুংসাধ্য। অন্তহীন চেষ্টা চরমতাহীন পথে তাদের কেবলই ভূলিয়ে ভূলিয়ে নিয়ে যায়।

অতএব ঈশ্বরকে বাহিরে অর্থাং তাঁর শক্তির ক্ষেত্রে কোনো জায়গায় আমরা লাভ করতে পারি নে। সেখানে যে বালুকণাটির অস্তরালে তিনি রয়েছেন সেই বালুকণাটিকে নিংশেষে অতিক্রম করে এমন সাধ্য কোনো বৈজ্ঞানিকের কোনো যান্ত্রিকের নেই। অতএব শক্তির ক্ষেত্রে যে লোক ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে যায় সে অর্জুনের মতো ছদ্মবেশী মহাদেবকে বাণ মারে—সে বাণ তাঁকে স্পর্শ করে না—সেখানে না হেরে উপায় নেই।

এই শক্তির ক্ষেত্রে আমরা ঈশরের ছই মৃতি দেখতে পাই এক হচ্ছে অন্নপূর্ব। মৃতি—এই মৃতি ঐশর্বের দ্বারা আমাদের শক্তিকে পরিপৃষ্ট করে তোলে; আর এক হচ্ছে করালী কালী মৃতি—এই মৃতি আমাদের সীমাবদ্ধ শক্তিকে সংহরণ করে নের; আমাদের কোনো দিক দিরে শক্তির চরমতার যেতে দেয় না – না টাকার, না খ্যাতিতে, না অন্ত কোনো বাসনার বিষয়ে। বড়ো বড়ো রাজ্যসাম্রাক্ত্য ধৃলিসাং হরে যায়—বড়ো বড়ো ঐশর্বভাগুার ভ্কুশেব নারিকেলের খোলার মতো পড়ে থাকে। এখানে পাওয়ার মৃতি খুব স্কলর, উজ্জল এবং মহিমান্বিত, কিন্তু বাওয়ার মৃতি, হয় বিষাদে পরিপূর্ণ নয় ভয়ংকর। তা শৃক্তার চেয়ে শৃক্ততর, কারণ, তা পূর্ণতার অন্তর্ধান।

কিন্তু যেমনই হ'ক এথানে পাওয়াও চরম নয়, যাওয়াও চরম নয়—এথানে পাওয়া এবং যাওয়ার আবর্তন কেবলই চলেছে। স্থতরাং এই শক্তির ক্ষেত্র মাস্থবের স্থিতির ক্ষেত্র নয়। এর কোনোধানে এসে মাস্থব চিরদিনের মতো বলে না যে এইখানে পৌছোনো গোল।

২৪ পৌষ

## গ্রন্থ-পরিচয়

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মৃদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ও গ্রন্থসংক্রান্ত অন্যান্ত জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থ-পরিচরে সংক্রলিত হইল। এই খণ্ডে মৃদ্রিত কোনো কোনো রচনা সম্বন্ধে কবির নিজের মন্তব্যও এই বিভাগে মৃদ্রিত হইল। পূর্ণতর তথ্যসংগ্রহ সর্বশেষ খণ্ডে একটি পঞ্জীতে প্রকাশিত হইবে।

#### পলাতকা

পন্যাতকা ১৩২৫ ( ১৯১৮ ) সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

### শিশু ভোলানাথ

শিশু ভোলানাথ ১৩২০ (১৯২২) সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।
শিশু ভোলানাথ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমধাত্রীর ডায়ারিতে ('যাত্রী') লিখিয়াছেন:

একজন অপরিচিত যুবকের সঙ্গে একদিন এক-মোটরে নিমন্ত্রণ-সভায় বাচ্ছিলুম। তিনি আমাকে কথাপ্রসঙ্গে ধবর দিলেন যে, আজকাল পদ্ম আকারে বে-সব রচনা করছি সেগুলি লোকে তেমন পছন্দ করছে না। যারা পছন্দ করছে না তাদের স্ববোগ্য প্রতিনিধিস্বরূপে তিনি উল্লেখ করলেন তাঁর কোনো কোনো আত্মীরের কথা—সেই আত্মীয়েরা কবি;—আর যে-সব পদ্ম-রচনা লোকে পছন্দ করে না, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন আমার গানগুলো, আর আমার শিশু ভোলানাথ নামক আধুনিক কাব্যগ্রন্থ। তিনি বললেন, আমার বন্ধরাও আশ্বা করছেন আমার কাব্য দেখবার শক্তি ক্রমেই মান হয়ে আসছে।

কালের ধর্মই এই। মর্ত্যলোকে বসস্ক-ঋতু চিরকাল থাকে না। মামুষের ক্ষমতার ক্ষম আছে, অবসান আছে। যদি কখনো কিছু দিয়ে থাকি, তবে মূল্য দেবার সময় তারই হিসাবটা শ্বরণ করা ভালো। রাজিশেষে দীপের আলো নেববার সময় যখন সে তার শিখার পাখাতে বার-কতক শেষ ঝাপটা দিয়ে লীলা সাক্ষ করে, তখন আশা দিয়ে নিরাশ কয়বার দাবিতে প্রদীপের নামে নালিশ করাটা বৈধ নয়। দাবিটাই যার বেছিসাবী, দাবি অপূরণ হবার হিসাবটাতেও তার ভূল থাকবেই। স্টানক্ষই বছর বয়সে একটা মামুষ

ফস করে মারা গেল বলে চিকিৎসাশান্ত্রটাকে ধিক্কার দেওয়া বৃধা বাক্যব্যয়।
অভএব কেউ যদি বলে আমার বয়স যতই বাড়ছে আমার আয়ু ততই কমে
যাচ্ছে, তাহলে তাকে আমি নিন্দুক বলি নে, বড়োজোর এই বলি যে, লোকটা
বাজে কথা এমনভাবে বলে যেন সেটা দৈববাণী। কালক্রমে আমার ক্ষমতা
হ্রাস হয়ে যাচ্ছে, এই বিধিলিপি নিয়ে যুবক হোক বৃদ্ধ হোক, কবি হোক অকবি
হোক, কারো সঙ্গে তকরার করার চেয়ে ততক্ষণ একটা গান লেখা ভালো
মনে করি, তা সেটা পছন্দসই হোক আর না হোক। এমন কি সেই অবসরে
শিশু ভোলানাথের জাতের কবিতা যদি লিখতে পারি, তাহলেও মনটা
খুশি থাকে।…

ওই শিশু ভোলানাথের কবিতাগুলো খামকা কেন লিগতে বসেছিলুম? সেও লোকরঞ্জনের জন্মে নয়,—নিতাস্ত নিজের গরজে।

পূর্বেই বলেছি, কিছুকাল আমেরিকার প্রোঢ়তার মরুপারে ঘারতর কার্য-পট্তার পাধরের তুর্গে আটকা পড়েছিলুম। সেদিন খুব স্পষ্ট বুঝেছিলুম জমিয়ে তোলবার মতো, এতবড়ো মিথ্যে ব্যাপার জগতে আর কিছুই নেই। এই জমাবার জমাদারটা বিশ্বের চিরচঞ্চলতাকে বাধা দেবার স্পর্ধা করে; কিছু কিছুই থাকবে না, আজ বাদে কাল সব সাফ হয়ে যাবে। যে-শ্রোতের ঘূর্ণিপাকে এক-এক জামগায় এই সব বস্তার পিওগুলোকে কুপাকার করে দিয়ে গেছে, সেই স্রোতেরই অবিরত বেগে ঠেলে ঠেলে সমস্ত ভাসিয়ে নীল সমুদ্রে নিয়ে যাবে—পৃথিবীর বক্ষ সুস্থ হবে। পৃথিবীতে সৃষ্টির যে লীলাশক্তি আছে সে যে নির্লোভ, সে নিরাসক্ত, সে অঞ্চপণ,—সে কিছু জমতে দেয় না ; কেননা জমার জঞ্জালে তার স্থষ্টির পথ আটকায়,—সে থে নিত্যনৃতনের নিরস্কর প্রকাশের জন্তে তার অবকাশকে নির্মল করে রেখে দিতে চায়। লোভী মান্তব কোপা থেকে জ্ঞাল জড়ো করে সেইগুলোকে আগলে রাথবার জল্লে নিগড়বদ্ধ লক্ষ লক্ষ দাসকে দিয়ে প্রকাণ্ড সব ভাণ্ডার তৈরি করে তুলছে। সেই ধ্বংস্শাপগ্রস্ত ভাণ্ডারের কারাগারে জড়বস্তপুঞ্জের অন্ধকারে বাসা বেঁধে সঞ্চযু-গর্বের ঔষত্যে মহাকালকে কুপণটা বিজ্ঞপ করছে,—এ বিজ্ঞপ মহাকাল কখনোই সইবে না। আকাশের উপর দিরে যেমন ধুলানিবিড় আঁধি ক্ষণকালের জ্ঞান্ত স্থাকে পরাভূত করে দিয়ে তার পরে নিজের দৌরাজ্যোর কোনো চিহ্ন না রেখে -চলে ষান্ন, এ-সব তেমনি করেই শুদ্রের মধ্যে বিলুপ্ত হন্তে যাবে।

किङ्कालित करन आमि धेरे वज्र छिन्गादात अक्षयदात मृत्य धेरे वज्जमकरतत

আদ্ধভাণ্ডারে বন্ধ হরে আতিধ্যহীন সন্দেহের বিষবাপো শাসক্ষপ্রায় অবস্থায় কাটিরেছিলুম। তথন আমি এই ঘন দেয়ালের বাইরের রাস্তা থেকে চিরপথিকের পারের শব্দ শুনতে পেতৃম। সেই শব্দের ছন্দই যে আমার রক্তের মধ্যে বাজে, আমার ধ্যানের মধ্যে ধ্বনিত হয়। আমি সেদিন স্পষ্ট ব্বেছিলুম, আমি ওই পথিকের সহচর।

আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিরে এসেই শিশু ভোলানাথ লিপতে বসেছিলুম। বন্দী যেমন ফাঁক পেলেই ছুটে আসে সমুদ্রের ধারে হাওয়া থেতে তেমনি করে। দেয়ালের মধ্যে কিছুকাল সম্পূর্ণ আটকা পড়লে তবেই মাছ্র্য ম্পষ্ট করে আবিষ্কার করে, তার চিন্তের জ্বন্তে এতবড়ো আকাশেরই ফাঁকাটা দরকার। প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে সেদিন আমি তেমনি করেই আবিষ্কার করেছিলুম, অস্তরের মধ্যে যে-শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকেলাকাস্তরে বিস্তৃত। এইজ্বন্তে কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরকে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জ্বন্তে, নির্মল করবার জ্বন্তে, মৃক্ত করবার জ্বন্তে।…

#### १ चट्डीवन ३०२8

"সময়হারা" কবিতাটি ১৩৩- বৈশাখের সন্দেশ পত্রিকা হইতে শিশু ভোলানাথ গ্রন্থে রচনাবলী-সংস্করণে নৃতন সংক্লিত হইল।

#### গুরু

গুরু ১৩২৭ সালে গ্রন্থানারে প্রকাশিত হয়। এই নাটকটি অচলান্নতনের "কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত এবং লঘুতর" আকার। এই রূপান্তরে রবীজ্ঞনাথ অচলান্নতনের অনেক অংশ বর্জন করেন এবং করেকটি নৃতন অংশ যোগ করেন।

বর্তমান সংস্করণের পাঠ প্রস্তুত করিতে গুরুর পাণ্ডলিপি শ্রীস্থহংকুমার ম্থোপাধায়ের সৌক্ষক্তে ব্যবহার করিবার স্থযোগ পাইয়াছি।

গুরু প্রসঙ্গে অচলায়তনের গ্রন্থপরিচয় ( রবীন্দ্র-রচনাবলী, একাদশ খণ্ড ) ড্রন্টবা।

#### অরূপ রতন

অরপ রতন ১০২৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। "এই নাট্য-রূপকটি রাজা নাটকের অভিনয়ধোগ্য সংক্ষিপ্ত সংশ্লরণ নৃতন করিয়া পুনর্লিধিত।" অভিনয় উপলক্ষ্যে ১৩৪২ সালে অন্ধপ রতনের পুন:পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়— রবীক্স-রচনাবলীতে এই সংস্করণের পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে।

অরপ রতন প্রসক্ষে রাজার গ্রন্থপরিচর ( রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড ) স্রষ্টব্য।

#### ঋণশোধ

ঋণশোধ ১৩২৮ (১৯২১) সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ইহা শারদোৎসবের রূপান্তর।

১৩২৮ সালের আখিনে শান্তিনিকেতনে অভিনরোপলকে ইহাতে কয়েকটি ন্তন অংশ যোজিত হয়, অভিনয়সৌকর্ষের জয় কোনো কোনো অংশ বর্জিত হয় ; এই পরিবর্তনগুলি কোথাও মৃদ্রিত আকারে নাই। শ্রীপ্রমধনাথ বিশী এই অভিনয়ে শ্রুতিকার ছিলেন, তাঁহার সৌজয়ে অভিনয়ের সময়ে তাঁহার ব্যবহৃত পুত্তকথানি দেখিবার স্থযোগ পাইয়াছি; অভিনয়-উপলক্ষ্যে নৃতন-লিখিত বলিয়া নির্দিষ্ট অংশগুলি উহা হইতে নিচে মৃদ্রিত হইল:

> १. २२१, 'मकन एक्टन क्षि'त्र शद्य विम्ति । जूननीय १. २७०-७১।

[ প্রথম বালক। ] ও ভাই, ও কে আসছে ?

[ দ্বিতীয় বালক। ] ও পরদেশী।

বিজয়াদিত্যের প্রবেশ

বিজয়াদিত্য। না ভাই, আমি সবদেশী।

ছেলেরা। তুমি কাঁকর?

বিজয়াদিত্য। আমি সব জায়গাতেই আপন দেশ দেখে বেড়াই।

[ছেলেরা।] তার মানে কী?

বিজয়াদিত্য। দেখোনা, রাজাগুলো দেশ পাবার জন্মে লড়াই করে মরে। তার মানে, পৃথিবীর রাজা তবু নিজের দেশ পায় নি।

ছেলেরা। তুমি পেয়েছ?

বিজ্ঞয়াদিত্য। পেয়েছি কিনা পরীক্ষা করতে বেরিয়েছি।

ছেলের। বেশ মজা, আমরাও স্বদেশী হব। তোমাকে আমরা ছাড়ব না।

> এই উদ্বৃতিংশের সর্বত্ত পত্রাহ্বারা রবীক্ত-রচনাবলীর বর্তমান বতের পৃঠাসংখ্যা নির্দেশ করা হইরাছে।

বিজয়াদিত্য। তোমরা ছাড়লে আমিই কি তোমাদের ছাড়ব? কী করবে আমাকে নিয়ে?

ছেলেরা। আৰু আমাদের ছুট, তোমাকে নিয়ে আৰু তোমার সেই সবদেশে বেরিয়ে যাব।

বিজয়াদিত্য: আচ্ছা বেশ, তাহলে আমি আমার সবদেশীর সাজ পরে আসি গে।

### দ্বিতীয় দলের প্রবেশ

পূ. ২৩-, সপ্তম ছত্ৰ, 'ঝগড়া না, গান ধর্।' বর্জিত। তাহার পরে বসিবে ছেলেরা। ওই যে সবদেশী এসেছে।

#### সন্ন্যাসীর প্রবেশ

णु. २७४, उदशक्त एज. 'ब्लोटका बाह कन्नटक बाब । दबन मक्का ।' हेहान शदन विशद

প্রথম বালক। কিন্তু লেখা শেষ করতে করতে আমাদের ছুটি ফুরিয়ে যাবে।

ছেলের। এই লেখার খেলা কিন্তু আর ভালো লাগছে না।

পূ. ২০৬, 'উপনন্দ। আমাকে বাঁচালে। এখন পু'ৰিগুলি কিরে দাও।' ইহার পরে বসিবে তৌমরা অস্তা খেলা খেলো গে।

मन्नामी। शान

'কোন্ খেলা যে খেলব কখন ভাবি বসে সেই কথাটাই' ইত্যাদি

थू. २०७, 'मकरल। मां रम coois ।' ইছার পরে বসিবে

ভূমি কিন্তু যেয়ে না সন্ন্যাসী— আমরা কোপাই নদীর ধারে ছুটোছুটি করে আবার এখনি চলে আসছি।

পু. ২০১, ছাদশ ছত্ৰ, 'রাত্তে খুমোতে পারিলে [ প্রছান।' ইহার পরে বনিবে

সন্ধ্যাসী। ওই লক্ষেররের কথাগুলো ·· শরতের আলোর উপর ওর হিসাবের খাতার কালো ছাপ একেবারে লেপে দিয়ে যায়।

ঠাকুরদা। আর ওর আওয়াজটা এমন যে আবিনে হাওয়ার খাসবোধ হতে থাকে।

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা, তোমার পান দিয়ে হাওয়াটাকে শোধন করে রসিয়ে দিয়ে যাও।

> পাঙুলিপি নষ্ট হইয়াছে।

ঠাকুরদা।

গান

### 'শরং আলোর কমলবনে' ইত্যাদি

িলক্ষেশ্বকে আসিতে দেখিয়া ক্রত প্রস্থান

পূ. ২০৭, শেষ ছুই ছত্ত্ৰে 'ওছে উদাসী, তুমি বল কী ?' বৰ্জিত ; তাহার পরে নিম্নমূদ্রিত ছত্ত্র বসিবে । পূ. ২০৮, শেষরের গামও বজিত ।

এমনি করে চক্র চলেছে, পাচ্ছি আর দিচ্ছি।

পু. ২৫১, নৰম ও দশম চত্ৰ ৰঞ্জিত ; তৎপব্লিবৰ্তে বসিবে

সন্নাসী। আচ্ছা এক কাজ করো কাশবন থেকে কাশ তুলে আনো আর আঁচল ভরে আনো ধানের মঞ্চরী। শিউলিফুলের মালা তোমাদের তো গাঁথাই আছে। সেগুলো সব নিয়ে এস।

भ २०२, विजीव हाखन व्यन्नवृद्धि

ওরে ভাই তার একটা গান শুনবি ?
ওরে রে লক্ষ্ণ, এ কী কুলক্ষণ
বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ
(ভাই) জানকীরে দিয়ে এস বন।

পু, ২০০, 'এবার বরণের গানটা ধরিরে দিউ। গাও। ইহার পরিবতে

ঠাকুরদা, এবার স্করে স্থর মেলাবার রঙে রং মেলাবার গানটা ধরো।

গান

'সবার রঙে রং মেশাতে হবে' ইত্যাদি।

এই নৃতন অংশগুলি সন্ধিবেশের প্রয়োজনে, এবং সহজে অভিনয়যোগ্য করিবার জন্ত কোনো কোনো অংশ বর্জিতও হইয়াছিল; পাদটীকায় সেই বর্জিত অংশগুলি নির্দিষ্ট হইল।' এইরূপ বর্জনের পর সংগতিরক্ষার্থ, কোনো কোনো স্থলে সংলাপ বর্জন না

- २१. २२৮-२» '(नचत्र कवित्र व्यादन' हहें एक 'चाकाम करत्राह । [ श्रश्नान ।' भर्वत्र विकंट ।
- পু. ২৩০-৩০ 'ঠাকুরদা, ওই দেখো' হইতে 'এ চমৎকার খেলা' পর্যন্ত বর্জিত।

২৩২ পৃষ্ঠার কবিশেধরের কেন যে মন ভোলে' গানটিতে 'সে তো কানে আনে না'র পর, ছেলেরা। পরনেশী তোমার সলী কি কেউ নেই।' এই বাক্যটি বসাইবার, ও গানের পরবর্তী ফুই ছত্র 'আমার থেরা গেল পারে, আমি রইসু নগীর ধারে।' এইরূপ পরিবর্তনের নির্দেশ আলোচ্য প্রস্থানিতে রহিলাছে। সম্ভবত অভ্ত কোনো বারের অভিনরে, বেবারে এই বর্ণিত বলিরা নির্দিষ্ট অংশ অভিনীত হইরাছিল, তাথাতে এই বাক্যটি ব্যবস্তুত হইরাছিল।

করিয়াও বক্তা-পরিবর্তনের নির্দেশ বইখানিতে আছে; যেমন শেখরের উক্তি অস্তের মুখে বসানো হইয়াছে।

ঋণশোধের সহিত শারদোৎসবের প্রধান পার্থক্য, ঋণশোধে ভূমিকা ও শেখর-চরিত্রের সন্নিবেশ।

খণশোধ প্রসক্ষে শারদোৎসবের গ্রন্থপরিচয় (রবীক্স-রচনাবলী, সপ্তম থগু) দ্রন্থটিয়। ২১৯-২০ পূর্চায় 'রাজা' স্থলে সর্বত্র 'বিজয়াদিত্য' পড়িতে হইবে।

#### চার অধ্যায়

চার অধ্যায় ১৬৪১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

চার অধ্যায়ের প্রথম সংস্করণে রবীজ্ঞনাধের নিয়ম্দ্রিত ভূমিকাটি প্রকাশিত হইয়াছিল :

আভাস

একদা ব্রহ্মবাদ্ধর উপাধ্যায় যখন Twentieth Century মাসিক পত্তের সম্পাদনার নিযুক্ত তখন সেই পত্তে তিনি আমার নৃত্তন-প্রকাশিত নৈবেছ গ্রন্থের এক সমালোচনা লেখেন। তংপুর্বে আমার কোনো কাব্যের এমন অকৃষ্কিত প্রশংসাবাদ কোপাও দেখি নি। সেই উপলক্ষ্যে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

- পৃ. ২৩৫-৩৬ 'ছেলেরা। এই যে পরবেশী, আমাদের পরবেশী' হইতে 'সকলে। আজ এই পর্যস্ত থাক।' পর্বস্ত বর্জিত।
- १०४-३१ '(नथत । जात्र मार्टन' इट्टेंड '[ बालकश्रामत मान्न (नथरतत श्रञ्जान । १४व्ह विकंड ।
- পূ. ২ ৯-৩৯ 'শেশর ও রাজা সোমপালের প্রবেশ' হইতে 'ওঁকে জামার কাছে পাঠিরে দিরেছেন।'
  পর্বন্ধ বজিত।
- পু. २৪১-৪২ 'রাজদূতের এবেশ' হইতে 'চরণ ছাড়ছি নে [ এছান।' পর্বস্ত বর্জিত।
- পু. ২৪৩ ৰন্দিগণের গান ৰন্দিত।
- 'পু. ২৪৭ 'ঠাকুরদাদা ও লেখরের প্রবেশ' এর পরিবর্ডে 'ঠাকুরদাদার প্রবেশ।'
- मृ. २८৮ 'উপনন্দকে তুমি দেখেছ' इंटेंड 'छत्र मन चनत्र भाग्या।' भनंश्व विकितः।
- পূ. ২২৯ 'লক্ষেম্বর। এই বে, এ লোকটি' হইতে 'আদার না করে ছাড়ছি নে।' পর্বস্থ বর্জিত।
  'কিন্ত এতক্ষণ ভোষরা ভিনন্তনে'র পরিবর্তে 'এতক্ষণ ভোষরা তুলনে' হইবে।
- भू. २०० '(लालाइ जमन धरन भारते'। भित्रदर्ज 'क्ष्मदत्र किरन स्वर्ण।'
- পৃ. ২০০ 'আমার নরম-ভূলানো এলে' গানটি বর্জিত।

তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, অপর পক্ষে বৈদান্তিক,—তেজনী, নির্ভীক, ত্যাগী, বছশ্রত ও অসামান্তপ্রভাবশালী। অধ্যাত্মবিভায় তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা ও ধীশক্তি আমাকে তাঁর প্রতি গভীর প্রভায় আকৃষ্ট করে।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠায় তাঁকেই আমার প্রথম সহযোগী পাই। এই উপলক্ষ্যে কতদিন আশ্রমের সংলগ্ন গ্রামপথে পদচারণ করতে করতে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনাকালে যে-সকল ছ্রহ তত্ত্বের গ্রন্থিমোচন করতেন আক্ষপ্ত তা মনে করে বিশ্বিত হই।

এমন সময়ে লর্ড কর্জন বন্ধব্যবচ্ছেদ-ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প হলেন। এই উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রথম হিন্দুমূলনান-বিচ্ছেদের রক্তবর্গ রেখাপাত হল। এই বিচ্ছেদ ক্রমন আমাদের ভাষা সাহিত্য আমাদের সংস্কৃতিকে খণ্ডিত করবে, সমস্ত বাঙালিজাতকে রুল করে দেবে এই আলহা দেশকে প্রবল উদ্বেগ আলোড়িত করে দিল। বৈধ আন্দোলনের পন্ধায় কল দেখা গেল না। লর্ড মর্লি বললেন, যা স্থির হয়ে গেছে তাকে অন্থির করা চলবে না। সেই সময়ে দেশবাাপী চিত্তমধনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠল তারই মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের করলেন "সন্ধ্যা" কাগজ, তাঁত্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্ঞালা বইয়ে দিলে। এই কাগজেই প্রথমে দেখা গেল বাংলাদেশে আভাসে ইঙ্গিতে বিভীষিকাপন্থার স্কুনা। বৈদান্তিক সন্ধ্যাসীর এতবড়ো প্রচণ্ড পরিবর্তন আমার কল্পনার অতীত ছিল।

এই সময়ে দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাং হয় নি। মনে করেছিলুম হয়তো আমার সঙ্গে তাঁর রাষ্ট্র-আন্দোলনপ্রণালীর প্রভেদ অক্সভব করে আমার প্রতি তিনি বিমৃথ হয়েছিলেন অবজ্ঞাবশতই।

নানাদিকে নানা উৎপাতের উপদর্গ দেখা দিতে লাগল। সেই অছ
উন্মন্ততার দিনে একদিন বধন জ্যোড়াসাঁকোর তেতালার ঘরে একলা বসে ছিলেম
হঠাং এলেন উপাধ্যার। কথাবার্তার মধ্যে আমাদের সেই পূর্বকালের
আলোচনার প্রসন্ধ কিছু উঠেছিল। আলাপের শেষে তিনি বিদার নিয়ে
উঠলেন। চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়ে একবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন,
"রবিবাব, আমার খ্ব পতন হয়েছে।" এই বলেই আর অপেক্ষা করলেন না,
গেলেন চলে। স্পষ্ট ব্রুতে পারলুম, এই মর্যান্তিক কথাটি বলবার জন্তেই তার
আসা। তথন কর্মজাল জড়িয়ে ধরেছে, নিছতির উপার ছিল না।

## এই তাঁর সন্ধে আমার শেব দেখা ও শেব কথা। উপস্থাসের আরম্ভে এই ঘটনাটি উরেধযোগ্য।

চার অধ্যায়, বিশেষত উহার "আভাস" বা ভূমিকা সাময়িক পত্তে তীব্রভাবে সমালোচিত হয়। এই প্রসঙ্গে রবীক্সনাথ ১৩৪২ সালের বৈশাখের প্রবাসীতে যে প্রভ্যান্তর প্রকাশ করেন, নিচে তাহা মৃত্রিত হইল:

#### চার অধ্যার সথকে কৈবিয়ত

আমার চার অধ্যার গরাট সম্বন্ধে যত তর্ক ও আলোচনা উঠেছে তার অধিকাংশই সাহিত্যবিচারের বাইরে পড়ে গেছে। এটা স্বাভাবিক, কারণ, এই গরের যে ভূমিকা, সেটা রাষ্ট্রচেষ্টা-আলোড়িত বর্তমান বাংলাদেশের আবেগের বর্ণে উজ্জল করে রঞ্জিত। আমরা কেবল যে তার অত্যন্ত বেশি কাছে আছি তা নর তার তাপ আমাদের মনে সর্বদাই বিকীরিত হচ্ছে। এইজন্তেই গরের চেরে গরের ভূমিকাটাই অনেক পাঠকের কাছে ম্খ্যভাবে প্রতিভাত। এই অধুনাতন কালের চিত্ত-আন্দোলন দ্ব অতীতে সরে গিয়ে যখন ইতিহাসের উত্তাপবিহীন আলোচ্য বিষয়মাত্রে পরিণত হবে তখন পাঠকের করনা গরাটকে অনাসক্তভাবে গ্রহণ করতে বাধা পাবে না এই আশা করি। অর্থাৎ তখন এর সাহিত্যরূপ স্পাই হতে পারবে।

এই রচনা সম্বন্ধে লেখকের তরক থেকে আমার যা বক্তব্য সেটা বলে রাখি। বইটা লেখবার সমর আমি কী লিখতে বসেছিলুম সেটা আমার জানা স্থতরাং এই ব্যক্তিগত খবরটা আমিই দিতে পারি; সেটা কী হরে উঠেছে সে-কথা পাঠক ও সমালোচক আপন বৃদ্ধি ও কটি অহুসারে বিচার করবেন। সেই বৃদ্ধির মাত্রাভেদ ও কটির বৈচিত্র্য স্বাভাবিক, স্থতরাং আলোচনা হতে থাকবে নানা ছাঁচের ও নানা মূল্যের, কালের উপর নির্ভর করে সে-সম্বন্ধে উদাসীন থাকাই লেখকের কর্তব্য।

বেটাকে এই বইরের একমাত্র আখ্যানবস্ত বলা যেতে পারে সেটা এলা ও অতীক্রের ভালোবাসা। নরনারীর ভালোবাসার গতি ও প্রকৃতি কেবল যে নামকনারিকার চরিত্রের বিশেষত্বের উপর নির্ভন্ন করে তা নয় চারিদিকের অবস্থার বাতপ্রতিঘাতের উপরেও। নদী আপন নির্বরপ্রকৃতিকে নিয়ে আসে আপন অম্মশির থেকে, কিন্তু সে আপন বিশেষক্রপ নেয় তটভূমির প্রকৃতি থেকে। ভালোবাসারও সেই দশা, একদিকে আছে তার আন্তরিক সংবাগ, আর-একদিকে তার বাহিরের সংবাধ। এই ছুইরে মিলে তার সমগ্র চিত্রের বৈশিষ্ট্য। এলা ও অতীনের ভালোবাসার সেই বৈশিষ্ট্য এই গল্পে মৃতিমান করতে চেম্বেছি। তাদের স্বভাবের মৃল্ধমটাও দেখাতে হয়েছে, সেইসক্ষেই দেখাতে হয়েছে যে-অবস্থার সক্ষে তাদের শেষ পর্যন্ত কারবার করতে হল তারও বিবরণ।

বাইরের এই অবস্থা ষেটা আমাদের রাষ্ট্রপ্রচেষ্টার নানা সংঘটনে তৈরি, সেটার অনেকখানি অগত্যা আমার নিজের দৃষ্টিতে দেখা, ও তার কিছু কিছু আভাস আমার নিজের অভিক্ষতাকে স্পর্শ করেছে। তার সংবেদন ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন রকমের হওয়ারই কথা, তার সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ অভিক্ষতারও পার্থকা আছে। কিন্তু গল্পটাকে যদি সাহিত্যের বিষয় বলে মানতে হয় তাহলে এ নিয়ে তর্ক অনাবশ্রক, গল্পের ভূমিকারপে আমার ভূমিকাকেই স্বীকার করে নিতে হবে। প্রীস্টানও যদি কুমারসম্ভব পড়তে চায় তাহলে কালিদাসের বর্ণিত হরপার্বতীর আখ্যানকেই তার সত্য বলে মানা চাই, তা নিয়ে ধর্মতন্ত্রঘটিত তর্ক চলবে না। এই পৌরাণিক আখ্যানে সাংখ্যতত্ত্ব বিশুদ্ধভাবে নিরূপিত হয়েছে কিনা সেপ্রাইত্তর দেবার যোগ্যই নয়, আসল কথাটা এই যে, এই আখ্যানের ভূমিকায় হরপার্বতীর প্রেম ও মিলনটাই মৃধ্যভাবে গোচর। এমন কি কুমারের জন্মবিবরণকেও কালিদাস উপেকা করেছেন।

যদি কোনো পাঠক বলেন আমার গল্পের ভূমিকা কোনো কোনো অংশে বা আনেক অংশে আমার স্বকপোলকল্পিত তাহলে গল্প-লিপিয়ে হিসাবে সে অভিযোগ নিনে নিলেও ক্ষতি হবে না। ইন্দ্রনাথ দারা চালিত প্রচেষ্টার কী পরিণাম হল, কী হল বটুর বা কানাইয়ের সে সংবাদটাকে কোনো স্থান দেওয়া হয় নি, উপসংহারে একমাত্র ব্যঞ্জনা আন্ত-এলার প্রেমের, এই উপসংহারের দারা ওই প্রেমের রূপটিকেই সম্পূর্ণতা দেওয়া হল।

গরের উপক্রমণিকায় উপাধ্যায়ের কথাটা কেন এল এ-প্রশ্ন নিশ্চরই জিঞ্জাশ্র।
অতীনের চরিত্রে ছটি ট্রাজেডি ঘটেছে, এক সে এলাকে পেলে না, আর্র সে
নিজের স্বভাব থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। এই শেয়োক্ত ব্যাপারটি স্বভাববিশেষে মনস্তম্ব
হিলাবে বাস্তব হতে পারে তারই সাক্ষ্য উপস্থিত করার লোভ সংবরণ করতে
পারি নি। ভয় ছিল পাছে কেউ ভাবে যে, এই সম্ভাবনাট কবিজ্ঞাতীয়
বিশেষ মত বা মেজাজ দিয়ে গড়া। এর বাস্তবতা সম্বন্ধ অসন্দিশ্ধ হলে এর
বেদনার তীব্রতা পাঠকের মনে প্রবল হতে পারে এই আশা করেছিলুম। তা

হোক তবু গল্পের দিক থেকে এর কোনো মূল্য নেই সে-কথা মানি। গল্পের সাক্ষ্য গল্পের মধ্যে থাকাই ভালো।

একজন মহিলা আমাকে চিঠিতে জানিরেছেন বে তাঁর মতে ইন্দ্রনাথের চরিত্রে উপাধ্যারের জীবনের বহিরংশ প্রকাশ পেরেছে আর অতীক্রের চরিত্রে ব্যক্ত হরেছে তাঁর অস্তরতর প্রকৃতি। এ-কথাটি প্রণিধানযোগ্য সন্দেহ নেই।

আর-একটা তর্ক আছে। গল্পের প্রসন্ধে বিশ্ববচেষ্টাসংক্রান্ত মতামত পার্দ্রদের মূপে প্রকাশ পেরেছে। কোনো মতই বদি কোপাও না থাকত তাহলে গল্পের ভূমিকাটা হত নিরর্থক। ধরে নিতে হবে যারা বলছে, তাদেরই চরিত্রের সমর্থনের জল্পে এই সব মত। যদি কেউ সন্দেহ করেন এ-সকল মতের কোনো-কোনোটা আমার মতের সঙ্গে মেলে তবে বলব "এহ বাহ্ন"। এ-কণাটা মিথ্যে হলেও গল্পের মধ্যে তার যে মূল্য, সত্য হলেও তাই। কোনো মতপ্রকাশের ব্যরা পার্দ্রদের চরিত্রের যদি ব্যত্যন্ন ঘটে থাকে তাহলেই সেটা হবে অপরাধ।

ষদি কোনো অধ্যাপক কোনোদিন নিঃসংশরে প্রমাণ করতে পারেন যে আমলেটের মুখের অনেক কথা এবং তার ভাবভন্দী কবির নিজের, সেটা সত্য হোক আর মিখ্যে হোক তাতে নাটকের নাট্যত্বের হ্রাসর্দ্ধি হয় না। তাঁর নাটকে কোথাও তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব কোনো ইন্ধিতে প্রকাশ পার নি এমনতরো অবিশাস্ত কথাও যদি কেউ বলেন তবে তার ছারাও তাঁর নাটক সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না।

অবশেষে সংক্ষেপে আমার মন্তবাটি জানাই :

চার অধ্যায়ের রচনায় কোনো বিশেষ মত বা উপদেশ আছে কিনা সে-তর্ক সাহিত্যবিচারে অনাবক্তক। স্পষ্টই দেখা যাছে এর মৃল অবলম্বন কোনো আধুনিক বাঙালী নায়কনায়িকার প্রেমের ইতিহাস। সেই প্রেমের নাট্যরসায়াক বিশেষত্ব ঘটিয়েছে বাংলাদেশের বিপ্লবপ্রচেষ্টার ভূমিকায়। এখানে সেই বিপ্লবের বর্ণনা-অংশ গৌণ মাত্র; এই বিপ্লবের ঝোড়ো আবহাওয়ায় হজ্বনের প্রেমের মধ্যে যে তীব্রতা যে বেদনা এনেছে সেইটেতেই সাহিত্যের পরিচয়। তর্ক ও উপদেশের বিষয় সাময়িক পত্রের প্রবজ্বের উপকরণ।

₩ (53. 3083

<sup>20---03</sup> 

#### ধর্ম

ধর্ম গছগ্রহাবলীর বোড়শ ভাগরূপে ১৩১৫ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রাছে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি অধিকাংশই শান্তিনিকেতনে বর্ধশেষ, নববর্ব, বা পৌবোৎসবে, বা / এবং আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক অন্থণ্ডিত মাঘোৎসবে কবিত বা পঠিত; 'ধর্মপ্রচার' ১৩১০ সালের '১২ই মাঘ আলোচনা-সমিতির বিশেষ অধিবেশনে সিটিকলেজ হলে পঠিত হয়' এবং 'ততঃ কিম্' 'ওভারটুন হলে আহ্বত আলোচনা-সমিতির বিশেষ অধিবেশনে' পঠিত হয়।

### শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতন সতেরো খণ্ডে ১৯০৯-১৬ সালে প্রকাশিত হয়। ১৩১৫ অগ্রহারণ হইতে ১৩২১ পৌষ পর্যন্ত শান্তিনিকেতন মন্দিরে ও অক্সত্র বিভিন্ন অফুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ষে-সকল উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই এই সতেরো খণ্ডে সংগৃহীত হইয়াছিল। রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে ইহার তিন খণ্ড মুদ্রিত হইল।

এই উপদেশাবলীর অনেকগুলি মৌধিক ভাষণ, পরে বক্তাকর্তৃক নৃতন করিয়া লিখিত : কতকগুলি লিখিত ভাষণ।

১৩৪১-৪২ সালে শান্ধিনিকেতন সতেরো খণ্ড, অক্সান্ম কয়েকটি উপদেশ সহ, তুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়, নানাস্থানে পাঠ-পরিবর্তনও হয়।

রবীন্দ্র-রচনাবলীতে শান্তিনিকেতন প্রথম সংশ্বরণ অনুসারে মুদ্রিত হইল।

# বর্ণাহক্রমিক স্চী

| মা                          | ••• | •••  | 25                  |
|-----------------------------|-----|------|---------------------|
| অপূর্বদের বাড়ি             | ••• | •••  | >>                  |
| <b>অ</b> ভাব                | ••• | •••  | 860                 |
| ব্দৰূপ বীণা ৰূপের আড়ালে    | ••• | •••  | २७२                 |
| আন্তনে হল আন্তন্ময়         | ••• | •••  | 720                 |
| আজকে আমি কতদৃর যে           | ••• | •••  | <b>৮</b> ٩          |
| আজ ধানের খেতে রৌজছারার      | ••• | ***  | २२२                 |
| আজি দখিন ত্যার খোলা         | ••• | •••  | >14                 |
| আজি শরত তপনে প্রভাত স্থপনে  | ••• | ***  | २२>                 |
| আত্মার দৃষ্টি               | ••• | •••  | 848                 |
| আনন্দরপ                     | ••• | •••  | 887                 |
| আমরা চাব করি আনন্দে         | ••• | •••  | >8>                 |
| আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ    | ••• | •••  | २∉७                 |
| আমরা স্বাই রাজা             | ••• | •••  | >99                 |
| আমার অভিমানের বদলে আজ       | ••• | •••  | <b>२</b> • <b>७</b> |
| আমার আর হবে না দেরি         | ••• | •••  | २०१                 |
| আমার জীর্ণ পাতা             | ••• | •••  | >10                 |
| আমার নয়ন-ভূলানো এলে        | ••• | •••  | ₹ 🖦 •               |
| আমার প্রাণের মান্ত্র        | ••• | ***  | >97                 |
| আমার মা না হরে তুমি         | ••• | •••  | 22                  |
| আমার সকল নিয়ে বসে আছি      | ••• | ***  | ₹•€                 |
| আমারে ভাক দিল কে            | ••• | •••  | २७५                 |
| স্বামি তারেই পুঁলে বেড়াই   | ••• | •••  | ২৩৬                 |
| আমি যখন ছিলেম অন্ধ          | ••  | •••, | >@b                 |
| আমি বেদিন সভায় গেলেম       | ••• | •••  | ૭હ                  |
| আমি রূপে তোমার ভোলাব না     | ••• | •••  | 328                 |
| আস্ব                        | ••• | •••  | €8                  |
| শাহা তোমার সলে প্রাণের খেলা | ••• | ***  | >>>                 |
| रेका                        |     | •••  | 6>5                 |
| डेकाम <b>ी</b>              | ••• | •••  | 29                  |

| (8b)                        | রবীক্স-রচনাবলী |       |     |
|-----------------------------|----------------|-------|-----|
| रेटक करवं भा, यनि जूरे      | •••            | •••   | >•> |
| উন্তিষ্ঠত স্বাগ্ৰত          |                | •••   | €88 |
| <b>উ</b> ংসব                | •••            | •••   | ಌೕ  |
| উৎসব-শেষ                    | •••            | •••   | *** |
| উৎসবের দিন                  | •••            | •••   | ৩৯২ |
| এই কথা সদা ভনি              | •••            | •••   | • ? |
| এক যে ছিল চাঁদের কোণায়     | •••            | •••   | 92  |
| এক বে ছিল রাজা              | •••            | •••   | 2)  |
| এখনো গেল না আধার            | •••            | •••   | 2.5 |
| এ পথ গেছে কোন্খানে          | •••            | •••   | >8• |
| এপার ওপার                   | •••            | •••   | e•¢ |
| ঐ বেখানে শিরীষ গাছে         | •••            | •••   | •   |
| ঐ বে রাতের তারা             | •••            | •••   | ь<  |
| ও অকুলের কুল                | •••            | •••   | >89 |
| ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর      | •••            | •••   | >29 |
| ওপার হতে এপার পানে          | •••            |       | e   |
| ওরে ওরে ওরে আমার মন         | •••            | •••   | >06 |
| ওরে মোর শিশু ভোলানাধ        | •••            | •••   | **  |
| কৰ্ম ৰখন দেবতা হয়ে         | •••            | •••   | 86  |
| কাকা বলেন, সময় হলে         | •••            | •••   | 3.6 |
| কার হাতে এই মালা তোমার      | •••            | •••   | >>. |
| কালো মেয়ে                  | •••            | •••   | 65  |
| <b>की</b> जारे              | •••            | •••   | 895 |
| কেন ধে মন ভোলে              | •••            | •••   | २७२ |
| কোণা বাইরে দূরে ষার রে উড়ে | •••            | •••   | ১৭৩ |
| কোণায় যেতে ইচ্ছে করে       | •••            | •••   | 3.  |
| খেলা-ভোলা                   | •••            | •••   | ₽8  |
| খোলো খার                    | •••            | •••   | >9> |
| ৰুমের ভন্                   | •••            | •••   | >•4 |
| চিরদিনের দাগা               | •••            | , ••• |     |

|                            | বৰ্ণাসুক্ৰমিক সূচী                     |                                         | <b>68</b> 9   |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| চোধ বে ওদের ছুটে চলে গো    | •••                                    | *** .                                   | >64           |
| ছিন্ন পত্ৰ                 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | •••                                     | 86            |
| ছোটো ছেলে হওরার সাহস       | ***                                    | •••                                     | 66            |
| ছোট্ট আমার মেরে            | •••                                    | •••                                     | •             |
| জাগার থেকে ঘুমোই           | •••                                    | •••                                     | >•¢           |
| <b>ন্দ্যোতি</b> ৰী         | •••                                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <b>४</b> २    |
| ৰুঁটি-বাঁধা ডাকাত সেব্দে   | ••• ,                                  | •••                                     | 220           |
| ঠাকুরদাদার ছুটি            | •••                                    | •••                                     | eb            |
| ভাক্তারে ধা বলে বলুক নাকো  | •••                                    | • • •                                   | ٦             |
| ততঃ কিম্                   |                                        | •••                                     | 82.           |
| তাল গাছ                    | ***                                    | •••                                     | 95            |
| তালগাছ এক পারে দাঁড়িয়ে   | •••                                    | •••                                     | 15            |
| তিন                        | •••                                    | •••                                     | <b>e</b> ২৮   |
| ভুই কি ভাবিস, দিনরাভির     | •••                                    | •••                                     | ₽-8           |
| তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে |                                        | •••                                     | >>8           |
| তোমার কাছে স্বামিই ছইু     | •••                                    | •••                                     | 20            |
| ভোমার ছুটি নীল আকানে       | •••                                    | •••                                     | 66            |
| তোমার সোনার ধালায়         | •••                                    | •••                                     | 485           |
| ত্যাপ ,                    | •••                                    | •••                                     | 84.           |
| ত্যাগের কল                 | •••                                    | •••                                     | 860           |
| <b>पि</b> न                | •••                                    | •••                                     | 6.4           |
| <b>मिन ७</b> दांखि         | •••                                    | •••                                     | <b>98</b> 5   |
| <b>गोका</b>                | •••                                    |                                         | 834.          |
| তুই আমি                    | • • •                                  | •••                                     | >•9           |
| क्:थ                       | •••                                    | •••                                     | 8.0           |
| ছঃখ                        | •••                                    | •••                                     | 864           |
| <b>क्</b> रबाबानी          | •••                                    | •••                                     | >->           |
| <b>इ</b> ड्रे              | •••                                    | •••                                     | : 26          |
| <b>ए</b> व                 |                                        |                                         | <b>&gt;</b> < |
| দুৱে অপৰ তলাৰ              | •••                                    | •••                                     | 20            |

| <b>ee•</b>                   | রবীক্স-রচনাবলী                          | 4                                              |
|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| দেওয়া নেওয়া কিরিয়ে দেওয়া |                                         | ₹8₽                                            |
| দেখছ না কি নীল মেবে আজ       | •                                       | ۲۶                                             |
| रक्श                         | •••                                     | 827                                            |
| ধর্মপ্রচার                   | •••                                     | ৩৭৬                                            |
| ধর্মের সরল আদর্শ             |                                         | ૭૮૭                                            |
| नवर्ष                        |                                         | ৩৮৩                                            |
| নিকৃতি                       |                                         | ₹€                                             |
| নেই বা হলেম ষেমন তোমার       | ••• ···                                 | 1b '                                           |
| পথহারা                       |                                         | ۳۹                                             |
| পথের সাধি, নমি বারম্বার      | •••                                     | ₹•₡                                            |
| পলাতকা                       |                                         | •                                              |
| পাপ                          | •••                                     | 8 😢                                            |
| পার করো                      |                                         | ۥ8                                             |
| পাৰ্থক্য                     | •••                                     | <b>&amp;</b> 00                                |
| পুজোর ছুটি আসে যখন           |                                         | <b>*</b>                                       |
| পুত্ৰ ভাঙা                   |                                         | 99                                             |
| প্রকৃতি                      |                                         | ∉ ૭૨                                           |
| প্রভাতে                      | •••                                     | 670                                            |
| প্রভূ, বলো বলো কবে           |                                         | • >9•                                          |
| প্রাচীন ভারতের "এক:"         |                                         | <b>૭</b> ৬8                                    |
| প্রার্থনা                    | •••                                     | তৰ্থ                                           |
| প্রার্থনা                    |                                         | 898                                            |
| প্রার্থনার সত্য              | •••                                     | € ₹8                                           |
| <u>ক্রেম</u>                 | * •••                                   | 8 <b>७€</b>                                    |
| প্রেমের অধিকার               | ····                                    | e > *;                                         |
| কাঁকি                        |                                         | >2                                             |
| বন্ধগ আমার হবে তিরিশ         | •••                                     | >>-9                                           |
| বয়স ছিল আট                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | €8                                             |
| বৰ্ণশেষ                      | •••                                     | ` <b>⊅</b> ₽8                                  |
| বসন্ত, তোর শেব করে দে রন্ধ   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <b>.</b> , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

| বাউন .                        | •••   |           | 50             |
|-------------------------------|-------|-----------|----------------|
| ৰাশী-বিনিষয় 👵                |       | •••       | >>>            |
| ৰাছিয়ে ভূল হানবে ষধন         | ****  | •••       | 766            |
| বিকার-শহা                     |       |           | 891            |
| বিধান                         | •••   | •••       | 120            |
| বিহুর বয়স তেইশ তখন           | •••   | •••       | >>             |
| বিশেষ                         | •••   | •••       | e>8            |
| বৃঞ্জী                        |       | •••       | 14             |
| বৃষ্টি কোপার ছকিরে বেড়ায়    | •••   | •••       | >•9            |
| बृष्टि द्वीख                  | . ••• | •••       | >>0            |
| ভাঙা হাট                      |       | •••       | 448            |
| ভেঙেছে হুৱার এসেছ জ্যোতির্ময় | •••   | •••       | >65            |
| ভোর হল বিভাবরী                |       | •••       | २>•            |
| ভোলা                          | •••   | •••       | 82             |
| মন্থ্যুত্                     | •••   | •••       | · 986          |
| মনে পড়া                      | •••   | •••       | 98             |
| মম চিন্তে নিতি নৃত্যে         | •••   | •••       | 564            |
| মরচে-পড়া গরাদে ওই            | •••   | •••       | , e>           |
| মর্ভাবাসী                     |       |           | <b>&gt;</b> •₽ |
| মাকে আমার পড়ে না মনে         | •••   | •••       | . 98           |
| মা কেঁলে কয়                  | •••   | •••       | ₹¢             |
| <b>শান্ত্</b> য               | •••   | •••       | 9€8            |
| মা, বদি ভূই আকাশ হতিস         | •••   | •         | >>>            |
| মারের সন্মান                  |       |           | . 22           |
| মুালা .                       | •••   | •••       | •              |
| <b>मृक्ति</b>                 |       | •••       |                |
| म्स्                          |       |           | 99             |
| মেশের কোলে রোদ হেসেছে         | •••   | . <b></b> |                |
| यथन दिश्रन घटन कति            | •••   | •••       | 99             |
| वसन जावा निभि डिलाम सरव       | •••   | •••       | १२७            |

| १९२ प्रवीह                  | <b>क्ष्मिक्रमावकी</b>                  | WAY HAVE           |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| ৰত দকা, বত মিনিট            | •••                                    | Waren of the state |
| या हिन काला यत्ना           | ************************************** | \$ cac             |
| বারা আমার সাঁঝসকালের        | 1.                                     |                    |
| রবিবার <b>্</b>             | • • •                                  | 98                 |
| রাজমিত্রি                   | •••                                    | ··· >•••           |
| রাজরাজেন্দ্র জয় জয়তু      | •••                                    | ২৪৩                |
| ्त्रीच्या ७ त्रांनी         | •••                                    | •••                |
| রাজি                        | •••                                    | 622                |
| লেগেছে অমল ধবল পালে         | •••                                    | ২৫৪                |
| भाराः भिरमरेष्ठम्           | *                                      | 82•                |
| শান্তিনিকেতনে ৭ই পোষের উৎসব | •••                                    | 85.                |
| শিশু ভোলানাথ                | •••                                    | •••                |
| শিশুর জীবন                  | •••                                    | ··· ৬৬             |
| ্ৰেষ গান                    |                                        |                    |
| শেষ প্রতিষ্ঠা               | • • •                                  | <del>७</del> २     |
| শোনা                        | •••                                    | ··· 8P6            |
| সংশয়                       | •                                      | €88                |
| <b>সংশ</b> রী               | •••                                    |                    |
| 'সঞ্য-তৃকা                  | •••                                    | ••३                |
| সব কাব্দে হাত লাগাই মোরা    | •••                                    | >88                |
| সময়হারা                    | •••                                    | ' 90               |
| "সাত-আটটে সাতাশ" আমি 🔹      | •••                                    | 99,                |
| সাত সমূল পারে               | •••                                    | <b>103</b>         |
| সাম <b>ৰত</b>               | ••                                     | 809                |
| সোম মুকল বৃধ এরা সব         | •••                                    | 18                 |
| त्रीमर्ग                    | ••• /                                  |                    |
| বাত্যোর পরিণাম              | • • • •                                | 850                |
| হঠাৎ আমার হল মনে            |                                        |                    |
| रातित्व माध्या              | ************************************** |                    |
| रिशांव 👾                    |                                        | 8 <b>&gt;</b> 1    |
| क्रांच हित्न त्वांत         | •••                                    | *** ***            |